## স্মরণীয়

# স্মার শীয়

## সুশীল রায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

#### প্রকাশ

ভাদ্র ১৩৬৫ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

মূল্য আট টাকা

প্রকাশক শ্রীপ্রজ্ঞাদকুমার প্রামাণিক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ১ শ্রামাচরণ দে দ্বীট। কলিকাতা ১২

মৃদ্ৰক শ্ৰীগৌরচন্ত্র পাল নিউ শ্রীত্বর্গা প্রেস। ২/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

#### ভূমিকা

উনিশ শতকের দিতীয় ও ভৃতীয় দশকে 'ভারত-পথিক' রামমোহনকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে চিন্তায় কল্পনায় ও কর্মে যে নতুন জীবনচেতনা প্রথম আশ্রপ্রকাশ করেছিল, বিগত এক শ পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে আমরা সেই চেতনারই বিকাশ ও বিস্তার প্রত্যক্ষ করে আগছি। যে-সব কর্মবীর, জ্ঞান- ও চিস্তা- বীর মনীযা এই নতুন জীবনচেতনার স্পর্শ পেয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধের আশ্রয়ে। এই মৌলিক মূল্যগুলিই উনিশ শতকীয় বাঙালীর সাংস্কৃতিক উৎকর্মের মূল। বিংশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকেও আমরা সেই মূল্যগুলির জের টেনে চলেছি।

কিন্ধ, গত দুই-তিন দশকে সেই উনিশ শতকীয় মূল্যগুলি আমাদের বোধ ও বৃদ্ধিতে ক্রমণ শিথিল হয়ে আসছে, তাদের শক্তি ও আবেদন কমে আসছে। তাদের জায়গায় নতুন মূল্যবোধ ক্রমণ দেখা দিছে, কিন্তু এখনও প্রতিষ্ঠালাত করছে না; এখনও পুরাতন মূল্যগুলির আকর্ষণ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উনিশ শতকীয় বাংলা-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ; কিন্তু তার পরেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ অনেক জীবনের বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে যে-জাবনে পুরাতন মূল্যগুলিরই সগৌরব প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের জাবন বাংলাদেশে আর বেশি দিন দেখা যাবে না; ইতিহাসের নিয়মেই তা আর সম্ভব হবে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বা আচার্য যহনাথ সরকারের মতন মনীষীর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেম মনে হচ্ছে, বেই উনিশ শতকীয় মূল্যবোধসম্পন্ন বাঙালী বোধ হয় আমাদের মধ্যে আর বেশি বেঁচে নেই; যেছ চার জন আছেন তাঁদের আয়ুবল শ্বীণ হয়ে আসছে। তাঁদের জীবনাবদানের সঙ্গেসঙ্গেই বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় পর্ব শেষ হবে, এবং আর-এক নতুন পর্বের উন্মোচন ঘটবে। তার স্থচনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

কিন্ত তার আগে যে পর্বটি শেষ হতে যাচ্ছে, তার শেষ অধ্যায়ের স্মরণীয় চরিত্রগুলির কথা একবার স্মরণ করা ভালো। তাঁদের কথা একটু জেনে রাখা, মাঝেমাঝে তাঁদের জীবন অম্ধ্যান করা প্রয়োজন, শুধু ঐতিহ্ন আয়ন্ত করবার জন্ম নয়, যে নভুন পর্ব উন্মোচিত হতে যাচ্ছে তাকেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবার জন্ম।

শ্রীযুক্ত স্থাল রায় মশায়ের এ-বইখানা দেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগবে বলে আমার ধারণা।

বইখানাতে স্থশীলবাবুর ভূমিকা শ্রদ্ধাবান দর্শনের; সাহিত্যিকের নয়, সাংবাদিকের নয়, ঐতিহাসিকের নয়, জীবনীকারেরও নয়। তিনি ঘুরে ঘুরে
সমসাময়িক তেত্রিশ জন বাঙালী মনীধীর সঙ্গে দেখা করেছেন, গল্প করেছেন.
এবং গল্পছলেল বসে বসে তাঁদের স্কেচ বা রেগাচিত্র এঁকেছেন ভাষার আশ্রয়ে।
এঁকেছেন খুব ক্রত, স্কেচ যা হয়ে থাকে, কিন্ধ রেখার টানগুলো সাজানোগুছানো, এবং প্রত্যক্ষতার পরিচয় তাঁর রেখারচনায় স্কম্পষ্ট। যেহেতু তাঁর
ভূমিকা প্রধানত দর্শকের, সেই হেতু তাঁর রচনার মেজাজ হালকা হলেও
তথ্যের দিক পেকে হালকা নয়। সমসাময়িক কালের তরুণতরুণীরা, যাদের
স্বযোগ হয়িন এই মনীধীদের দেখবার এবং এঁদের কর্মকৃতি জানবার, তারা
এবং ভাবীকালের বাঙালী, যাঁরা কখনও এঁদের দেখবে না বা এঁদের ক্রধা
জানবার যথেষ্ট স্থযোগ পাবে না, তারাও এই রেখাচিত্রগুলোর আশ্রয়ে এঁদের
ব্যক্তিচরিত্র ও জীবনের আভাগ পাবে। এর সার্থকিতা ভূচ্ছ করবার মত নয়ঁ।

সমপাময়িকতার ছোট দেখা দেয় বড় হয়ে, বড় ছোট হয়ে যায়, যথার্থত যা বড় তা অনেক সময় চোথেই পড়ে না হয়তো; মূল্যায়ন কঠিন হয়ে ওঠে। এ-গ্রন্থেও হয়ত তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু, দে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের প্রশ্ন আছে; সমপাময়িকতার যে-বিপদ তাও থাকবে।

একটি জিনিস অনেকেরই চোথ এড়াবে না। স্থশীলবাবুর নানা রং ও আফুতির, নানা গন্ধ ও গৌরবের ফুলের মালায় কবি ও সাহিত্যিক ফুল বড় কম গাঁথা পড়েছে। হয়তো স্থশীলবাবু তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষপরিচয় ও আলাপালোচনার স্থযোগ পান নি।

বইখানার মূল্য অনস্বীকার্য, শুধু সংবাদের দিক থেকে নয়, ইঙ্গিত ও তাৎপর্বের দিক থেকেও। বইখানা শুরু হয়েছে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মশায়কে নিয়ে, শেষ হয়েছে আচার্য সভ্যেন্দ্রনাথ বস্থকে দিয়ে। এর অর্থ হচ্ছে, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির বাঁরা নায়ক তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও কর্মকৃতির একটি স্থপাঠ্য বিবরণ আছে এই বইতে।

দিতীয়ত, এই নায়কদের জীবন একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ব্ঝতে কঠিন হবে না যে, নানা অনৈক্য সত্ত্বেও এঁদের সকলেরই জীবনের মূল কয়েকটি বিশেষ ও মৌলিক জীবনমূল্যে, যে মূল্যগুলির মধ্যে একটি স্থগভীর ঐক্য বিভ্যমান এবং যার উপর বিগত এক শ সোয়। শ বছরের বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। এ দের সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচ্য ঘনিষ্ঠতর হোক, এই কামনা করি; স্থশীলবাবুর বইখানা তার সহায়ক হোক।

। ক'লকাতা, ১ জ্লাই, ১৯৫৮।

নিজেদের চেটা ও চিন্তা ছারা যাঁরা বরণীয় হয়েছেন তাঁদের বিষয়ে জানবার কৌত্হল থাকা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ কৌত্হল আমারও আছে। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এবং আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁদের ম্থ থেকেই তাঁদের জীবনের কাহিনী শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সে-সৌভাগ্য সঞ্চয় ক'রে না রেখে সকলকে তার অংশী ক'রে নেওয়াই এই রচনাগুলির উদ্দেশ্য। তাঁদের জীবন এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেছেন আমার মনের মত ক'রে সাজিয়ে আমি তা-ই লিখেছি। কেবল জীবনের কাহিনী পরিবেশন করতে নয়, আমি তানেই লিখেছি। কেবল জীবনের কাহিনী পরিবেশন করতে নয়, আমি তাদের জীবনের এক-একটি কথাচিত্র আঁকতে চেটা করেছি; কতটা সফল হয়েছি তা পাঠক-সাধারণের বিচার্য। এন্দের সঙ্গে দেখা করার জন্মে আমাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলার বাইরেও অনেক জায়গায় ঘূরতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে একাধিকবার দেখা করতেও হয়েছে, তার পর তাঁদের বিষয়ে লিখেছি।

লেখাগুলির মধ্যে বেশির ভাগই প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাগে প্রকাশিত হয়, একটি লেখা প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকায়, এবং ছুইটি
লেখা এই বইতেই প্রথম মুদ্রিত হল; গ্রন্থশেষে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া
হল। কোনো কথা আমার শুনতে বা বুকতে যদি ভূল হয়ে থাকে, এজভ্রে
প্রথম-প্রকাশের আগে লেখাগুলি এবং গ্রন্থাকরে প্রকাশের আগে প্রফেওলি
তাঁদের দেখিয়ে নিয়েছি। আশা করা যায় এতে সত্যের ও তথ্যের কোনো
ভূল না থাকাই সম্ভব।

এই কাজ সময় ও শ্রম সাপেক। আমার একার উৎসাহে বা উদ্যোগে এ কাজ সম্পন্ন করা সন্তব হত না। বাঁরা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমার হুই পরমন্থকদ্ শ্রীসাগরময় ঘোষ ও শ্রীকানাই-লাল সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর, রচনান্ডলি আরম্ভের গোড়া থেকে তথ্যদি সংগ্রহে সহায়তা ক'রে ও নানাভাবে প্রামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীপ্রবাধচন্দ্র সেন মাঝোমাঝে পত্রযোগে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে

অহুগৃহীত করেছেন। শ্রীকানাই সামস্ত নানাভাবে সহযোগিত। ক'রে ও একটি জীবনকথার তথ্য দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। শান্তিনিকেতনের শ্রীবিশ্বরূপ বস্থ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীদনৎকুমার গুপ্ত, বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদের শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এলাহাবাদের শ্রীশিবেল্রপ্রসাদ দে তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেছেন। রয়াল সোগাইটির বিষয়ে উপকরণ নিয়েছি শ্রীচন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-হৈত্র ১৩৯৪) থেকে। যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধির গ্রন্থতালিকা-রচনায় শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক ক্তত 'যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থকী'র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পেষ ১৩৬৩) সাহায্য নিয়েছি। মুদ্রণব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীদতীন্দ্র ভৌমিক ও শ্রিপ্রবিদল লাহিডি। বিভিন্ন জায়গায় পর্যটনের সময়ে আমার ছাত্রজীবনের সহপাঠী ও পরবর্তী জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমার সহ্যাত্রী হয়ে নানাভাবে আমার সহায়তা করেছেন। এন্দরে সকলের কাছে আমি ক্তজ্ঞ।

জীবিত ব্যক্তির জীবনী ইতিপুর্বে এ-ভাবে লেখা হয়েছে কিনা জানি না।
এ-কাজে আনন্দ আছে— সরণীয়দের নিবিড় সায়িধ্যে আসার এবং তাঁদের
মূখ থেকে তাঁদের জীবনকাহিনী শোনার সৌভাগ্যও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে
সাম্বিধেও আছে একটু। তাঁদের মূখ থেকে শোনা কাহিনী হছে তাঁদের
নিজেদের নির্মাণের কাহিনী—ইটের উপর ইট রসিয়ে ধীরে ধীরে বিশাল এক
ইমারত গঠনের কাহিনী, সেই সঙ্গে নিজেরা নির্মিত হয়ে ওঠার পর তাঁরা
নিজেরা কি কি নির্মাণ করলেন তার কথাও। কিন্তু তাঁরা যতদিন জীবনধারণ
করবেন তাঁদের ধ্যানে ও ধারণায় তাঁরা তো নৃতন-কিছু রচনা করবেনই।
এইজন্তে এ-জীবনীকে সেইখানেই শেষ বলা যায় না।

ভাঁদের জীবনকথা প্রথম-প্রকাশের পর বছর-পাঁচেক গত হয়েছে। এই পাঁচ বছরে তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনের অনেক নৃতন তথ্য জমা হয়েছে। এ বইতে সেগুলি সমাহত হল।

জীবনের নৃতন তথ্য বেমন জমা হয়েছে, সেই দঙ্গে জীবনও শেব হয়েছে। কয়েক জনের। যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি, চণ্ডাদাস ভট্টাচার্য, যতুনাথ সরকার, হরেজ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তর্ন্ধপা দেবী, মেঘনাদ সাহা ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁদের বিষয়ে অতিরিক্ত উপকরণাদি এই বইতে সন্নিবিষ্ট করা হল।

আবো কয়েকজনের জীবনকথা রচনা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাঁদের সংস্থি
দেখা করার স্থযোগ না হওয়ায় তাঁদের সম্বন্ধে লেথার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত
হয়েছি; যখন এই রচনা-কাজে নিমগ্ল আছি, এবং একে-একে সকলের সঙ্গে
দেখা করার জন্মে প্রস্তুত হয়ে আছি, তখন কেউ-কেউ লোকান্তরিত হওয়ায়
আমার পরিকল্পনার একাংশ নষ্ট হয়েছে— এঁদের মধ্যে ছ্ জন হচ্ছেন কবি
মোহিতলাল মজুমদার ও কবি যতীক্রনাথ সেনগুপ্ত।

জন্মাষ্টমী ১৩৬৫ বঙ্গাদ ১৩/বি কাঁকুলিয়া বোড বালিগঞ্জ। কলকাতা ১৯

সুশীল রায়

## স্ফীপত্ৰ

| যোগেশচন্দ্র রায়॥ ১৮৫৯-১৯৫৬           | >            |
|---------------------------------------|--------------|
| চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ॥ ১৮৬৫-১৯৫৪       | 36           |
| বসন্তরঞ্জন রায়॥ ১৮৬৫-১৯৫২            | ঽ৬           |
| শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ১৮৬৭-     | ૭૯           |
| যত্নাথ সরকার॥ ১৮१०-১৯৫৮               | 81-          |
| শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ॥ ১৮৭৩-     | 63           |
| শ্ৰীস্থনয়নী দেবী ॥ ১৮৭৫-             | ৬৭           |
| শ্রীসরলাবালা সরকার ॥ ১৮ <b>৭৫</b> -   | 9&           |
| শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। ১৮৭৬-      | ₽8           |
| হরেন্দ্রক্ষার ম্থোপাধ্যায়॥ ১৮৭৭-১৯৫৬ | ৯৬           |
| করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ১৮৭৭-১৯৫৫ | 222          |
| শ্রীবিধুশেশর ভট্টাচার্য॥ ১৮৭৮-        | <b>\$</b> ≷8 |
| শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ১৮৭৮-   | <b>५</b> ०१  |
| শ্ৰীক্ষিতিমোহন সেন॥ ১৮৭৯-             | 786          |
| শ্রীরাজ্ঞশেখর বস্ক 🛚 ১৮৮০-            | 505          |
| শ্রীবিধানচন্দ্র রায় ॥ ১৮৮২-          | <b>۱۹۰</b>   |
| অহুদ্ধপা দেবী ॥ ১৮৮২-১৯৫৮             | 396          |
| শীনিকলাল বহু॥ ১৮৮৩−                   | 766          |
| শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৮৮৪-    | ६६८          |
| স্থরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ॥ ১৮৮৫-১৯৫২    | ২০৬          |
| শ্রীদেবেন্দ্রমোছন বস্ন ॥ ১৮৮৫-        | ۶ ۲۶         |
| শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ॥ ১৮৮१-             | ર૭ર          |
| শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী ॥ ১৮৮৭-        | ₹8₽          |
| শ্রীঅতুলচন্দ্র ওপ্ত ॥ ১৮৮৭-           | २ <b>৫</b> ৮ |
| শীরমেশচন্দ্র মজুমদার ॥ ১৮৮৮-          | २७७          |
| শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সেন ॥ ১৮৯০-         | ২ ৭৫         |

| শ্রীস্শীলকুমার দে 🛚 ১৮১০-               | <b>২৮</b> 8   |
|-----------------------------------------|---------------|
| শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৮১০-   | २३७           |
| শ্রীকিতীক্রনাথ মজুমদার ॥ ১৮৯১-          | <b>৩</b>      |
| ব্ৰজেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 🛭 ১৮৯১–১৯৫২ | ৩১৪           |
| শ্রীনীঙ্গরতন ধর॥ ১৮৯২-                  | <b>৩২ ৬</b>   |
| মেঘনাদ সাহা 🛘 ১৮৯৩-১৯৫৬                 | <b>೨೨</b> ೬   |
| শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ বস্থ ॥ ১৮৯৪-          | ´ <b>৩</b> ৪٩ |

## ष्म त्र शी य

# "জীবিত মান্তুষের জীবনী লিথিয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে নৃতন দিক আবিষ্কার করিলেন।" —যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি

### যোগেশচন্দ্র রায় বিত্যানিধি

বাঁকুড়া। কলকাতা থেকে রেলপথে ১৪৪ মাইল। এইথানে বিভানিধি-মহাশয়ের বাস।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম কথা। স্মিত ছেনে তিনি বললেন, "আমার বয়স কত জান ?"

জানতাম। কিন্তু তাঁর মুখ থেকেই শোনার জন্মে তাঁর দিকে তাকিয়ের রইলাম। বললেন, "বিরানকাই বৎসর। বিরানকাই বৎসর নয় মাস।"

কিন্ত এখনো তাঁর শরীর শক্ত আছে। তবে ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে পড়েছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা তিনি একটানা কথা ব'লে গেলেন। শেষের দিকে বললাম, "আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো ?"

বললেন, "না, অভ্যাস আছে।"

অভ্যাদ আছে। কেননা, এখন নিজে হাতে তিনি স্বাক্ষর করা ছাড়া বড় বেশি লিখতে পারেন না, তাই তাঁর একজন অন্থলেখক আছেন। বিফানিধি মহাশয় ব'লে যান, অন্থলেখক লেখেন। গলার স্থর একটু স্থবল হয়েছে, কিন্তু মাথার শক্তি হাদ হয় নি, এখনো তিনি স্থন্ধহ গবেষণার কাজে লিপ্ত। বললেন, "দম্প্রতি একটা অতিশয় স্থন্ধহ বিষয়ে প্রত্ক-প্রকাশের চেষ্টায় আছি। বইখানির নাম 'বেদের দেবতা ও ক্ষেত্তকাল'। দম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়। এর সাহায্যে এখন বেদপাসীরা বেদের দেবতা চিনতে পারবেন; তাঁরা দেখবেন, বেদে খ্রিজ্বলের আট হাজার বৎসর পূর্বের ঋষিদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।"

বিভানিধি-মহাশয় নামেই বঙ্গবাদী ও বঙ্গদাহিত্য তাঁকে চেনে। ১৯১০ দালে পুরীর পণ্ডিত-দতা তাঁকে 'বিভানিধি' উপাধি দেন। তাঁর আরও উপাধি আছে। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে ডক্টর যোগেশচক্র রায় এম. এ., বিভানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, এফ. আর. এ. এফ., এফ. আর. এম. এফ.,রায়বাহাছ্র, ডি. লিট.।

বিভানিধি মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশর তর্করত্ব মন্তব্য করেছিলেন, 'মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্র-গণনীয় যে কতিপয় স্থাক্ষিত আছেন, তন্মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ। অপনি যে বঙ্গসরম্বতীর জন্ত একখানি স্বর্হৎ জ্যোতির্ময় মৃক্টের নির্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোদ্ভাসী-মহামূল। মৃক্ট মন্তকে দগর্বে পরিধান করিয়া বঙ্গসরম্বতীর নির্মল মৃথমগুল আজ স্মিতরেখায় উদ্ভাসিত। মাতাকে এই হার পরাইয়া এই মৃক্টে মাতাকে বিভূষিত করিয়া আপনি ধন্ত হইয়াছেন, বঙ্গভূমিকে ধন্ত করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকে গবিত হইবার অধিকার দিয়াছেন।'

তবুও বিভানিধি-মহাশয় নিজেকে সাহিত্যিক ব'লে স্বীকার করতে সমত হলেন না। আমি তাঁর সাহিত্য-সাধনার স্থ্যপাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বল্লেন, "আমি তো সাহিত্যিক নই।"

হয়তো নিজেকে তিনি বিজ্ঞানসাধক হিসাবেই স্বীকার করেছেন। কিন্ত তাঁর সেই সাধনার সিদ্ধির স্থযোগে তাঁর অজ্ঞাতসারেই বঙ্গসাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে।

বয়সের হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও জ্যেষ্ঠ। ১৭৮১ শক, ১২৬৬ বন্ধাৰ, ৪ কার্তিক, ইংরেজি ১৮৫৯ সালের ২০ অক্টোবর, তারিখে বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার আরামবাগের চার মাইল দক্ষিণে দিগ্ড়া গ্রামে তাঁর জন্ম।

নয় বৎসর পর্যন্ত তিনি বাড়িতে পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসেন। তথন তাঁর পিতা বাঁকুড়ার সদরআলা (এখনকার সবজজ) ছিলেন। মাস ছ্ই-তিন এখানকার বঙ্গবিভালয়ে প'ড়ে এখানকার জেলা ইস্কুলে তাঁর ইংরেজিতে হাতেখড়ি হয়। পর বৎসর অকটোবর মাসে তাঁর পিতার কাল হয়। তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।

বললেন, "এর ছ-তিন মাস পরে আমাদের অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারী গ্রাম-কে-গ্রাম উদ্ধাড় করে চলেছিল। এই রোগ বর্ধমান থেকে দক্ষিণ দিকে চ'লে আসে। ছয় মাসের মধ্যে গ্রামের দশ আনা লোক মারা যায়। তথন অনেক গ্রামেরই দশা এইরূপ হয়েছিল। এখন সেই ভীষণ ম্যালেরিয়া কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। মৃতদেহ পোড়াবার লোক ছিল না। ওর্ধপত্র কিছু ছিল না বললেই হয়। কেউ কেউ শুনেছিল, কুইনিন নামে একটি মহোষধ আছে, কিন্তু তা পাওয়া যেত না। শত শত লোকে ধর্মঠাকুরের হয়ার ধ'রে বেঁচে গেল। জগদম্বার রূপায় আমিও বেঁচে গেলাম। জীবনের এই ছটি বৎসরের কথা মনে পড়ে না, আমি বেঁচে ছিলাম না মরে ছিলাম, জানি না। তথন আমার বয়স বারো।"

আশি বছর আগের কথা। আশি বছর আগের বাংলার একটি ছ:খময়
অসহায় অবস্থার চিত্র যেন দেখতে পেলাম এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে।
বিভানিধি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর চোখের সমুখে
সেই ভয়ংকর দৃশ্য এখনো স্পষ্টরূপে আঁকা হয়ে আছে। আশি বছর আগের
কথা। অথচ তাঁর মনে হছে, এটা মাত্র সেদিনের ঘটনা।

ক্রমে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া একটু কমেছিল। তিনি বর্ধমান-মহারাজার ইক্সলে ভর্তি হলেন, এবং এই পাঁচ বছর এই বিছালয়ে পড়ে ১৮৭৮ সালে বৃত্তি পেয়ে এনটান্স পাস করেন। তারপর হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করে ১৮৭৯ সালে কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে এফ. এ. পাস করেন। হুগলী কলেজ প্রেকেই ১৮৮২ সালে প্রথম বিভাগে বি. এ., এবং ১৮৮৩ সালে বটানিতে দিতীয় বিভাগে এম. এ. পাস করেন—ঐ বংসর কলকাতা বিশ্ববিভালয় থেকে তিনিই একমাত্র ছাত্র বটানিতে এম. এ. পাস করেন।

১৮৮৩ সালে এম. এ. পাস করার পরই তিনি কটক কলেজের লেকচারার ইন্ সায়াজ নিযুক্ত হন। কটক কলেজে তিনি তখন একাই বিজ্ঞানের শিক্ষক। চারিটি শ্রেণী ছাড়াও এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল একজন। এতগুলি ক্লাস নিয়ে এবং এম. এ.-ছাত্রটিকে পড়িয়ে তাঁর দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ত। বললেন, "তখনকার দিনে শিক্ষাবিভাগে সরকারের ক্বপণতা ছিল। আমাকে দিয়ে ছ্লেন শিক্ষকের কাজ করিয়ে নিত। এম. এ.-ছাত্রটি এম. এ. পাস করে। সে-ই কটক কলেজের প্রথম এম. এ.।"

তিন বছর কটক কলেকে কাজ করার পর তিনি কলকাতার মাদ্রাসা কলেকে আসেন। তথন ডক্টর হর্নলৈ মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপাল। ডক্টর হর্নলে বিভানিধি মহাশয়কে শ্রদ্ধা করতেন, অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

"কটক কলেজে আমি কেবল পড়িয়েছি, নিজে পড়বার-শেখবার সময় পাই নি; মাদ্রাসা কলেজে এসে আমার যথেষ্ট অবসর হল। সেখানে মাত্র ছটি এফ. এ. ক্লাস ছিল, বি. এ. ক্লাস ছিল না। ডক্টর হর্নলে আমার পড়াশুনার আবশ্যক বই ও স্থযোগ করে দিতেন।" বিশেষ ভৃপ্তির সঙ্গে বললেন বিভানিধি-মহাশয়।

এই মাদ্রাসা কলেজে তিনি ছুই বংসর থাকেন। এর পর মাদ্রাসার কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মাস দেড়েক তিনি চট্টগ্রাম কলেজে, তার পর মাস পাঁচ-ছয় প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকেন। কটক কলেজ থেকে তিন বছর তিনি অন্থপস্থিত। এই সময় সেখানে বিজ্ঞান-শিক্ষা অনাদৃত হয়েছিল; এই কারণে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর তাঁকে প্নরায় কটকে পাঠিয়ে দেন।

বললেন, "এই দ্বিতীয় বার কটকে গিয়ে দেখানকার কলেজে একটানা ত্তিশ বৎসর কাজ করি। তার পর ১৯১৯ সালে কর্ম থেকে অবসর নিম্নে ১৯২০ সালে বাঁকুড়ায় আসি। তদবধি বাঁকুড়াতেই আছি।"

দশ বংসর বয়সে তিনি বাঁকুড়া ত্যাগ করেন, অর্ধ শতাব্দী বাদে ষাট বংসর বয়সে ফিরে আসেন সেই বাঁকুড়ায়। তারপর থেকে এখানেই তাঁর বিজ্ঞান তথা সাহিত্য সাধনা চলেছে। প্রথম তিন বংসর ভাড়া-বাড়িতে কষ্ট পেয়ে এক নির্জন স্থানে নিজে বাড়ি করেন। স্বস্তির জন্ম বাড়ি, তাই এই এই বাড়ির নাম রেখেছেন 'স্বস্তিক'।

অহল্যাবাদ্ট রোড। স্টেশন থেকে রাস্তাটি শহর পেরিয়ে দোজা চ'লে গিয়েছে জেলা ইস্কুল ও কলেজ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে। এই রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছোট এক ফালি পথ। এই পথে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বিভানিধি মহাশয়ের বাড়ি। এক নিরালা নিভৃতি দিয়ে ঘেরা আছে বাড়িটা। অবসরে পূর্ণ জীবনের একান্ত মনে বাস করার পক্ষে জায়গাটি লোভনীয়।

২২এ প্রাবণ ১৩৫৯, ৭ই আগস্ট ১৯৫২। বেলা চারটের সময় তাঁর সঙ্গে

দেখা করার কথা। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজারের কাছে ফটো-স্ট্রডিয়োকে ব'লে গেলাম আধ ঘন্টা বাদে বিভানিধি-মহাশ্রের বাড়িতে আসতে। আমি একটা সাইকেল-রিকৃশা নিয়ে আগে রওনা হলাম। রিকৃশা চলেছে আর আমি অনবরত ঘড়ি দেখছি— দেরি হয়ে না যায়। সময় সম্বন্ধ তিনি নাকি ভয়ংকর সক্ষাগ। কিছু দেরি হয়ে গেল দশ মিনিট। রিকৃশা আমাকে অযথা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বিভানিধি-মহাশয় অপেক্ষা ক'রে বসে ছিলেন। গিয়েই বললাম, চেঁচিয়েই বলতে হল, কানে তিনি এখন কম শুনতে পান, বললাম, "দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল।"

আমার দিকে তাকালেন, দেখলাম রুষ্ট হন নি। বললেন, "আমার বয়স কত জান ? বিরানকাই বৎসর। বিরানকাই বৎসর নয় মাস।"

সেই দিন তাঁর সঙ্গে দেখা, যেদিন তার বিরানকাই বছর নয় মাস বয়স ছিল। তাঁর গলার স্বর এখনো কানে বাজছে।

তার পর কেটে গিয়েছে কয়েকটা বছর। আরো প্রায় পাঁচ বছর। সাতানব্বই বছর বয়সে হঠাৎ তিনি লোকান্তরিত হলেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি বাংলাদেশের একটি শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে।

সেই প্রায়-শত বর্ষের ইতিহাস তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্যের কথা আজ মনে পড়ে। সেদিনের পর ক্রমশ তাঁর শারীরিক বয়স বাড়তে লাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মানসিক বয়সের কোনো তারতম্য হল ব'লে মনে হয় নি। কেননা, তাঁর ধীশক্তি মননশক্তি ও রচনাশক্তি অব্যাহত যে ছিল, তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতে আমরা দেখেছি। যতই দেখেছি, আনন্দে ও বিশ্ময়ে হতবাকও হয়েছি ততই; সেই সঙ্গে সম্ভবত লচ্ছিত্তও হয়েছি। প্রায়-শতায়ু বুদ্ধের পক্ষে যা সম্ভব হচ্ছে হয়তো কোনো তরুণ য়ুবক কিংবা প্রোচ্নের পক্ষে ততটা কর্মক্ষমতা সম্ভব নয়।

তাঁর সংশ দেখা হবার পর থেকে তাঁর পরলোকগমনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি মাঝে-মাঝে চিঠি লিখতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হয়ে আসছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু চিন্তাশক্তির কোনো ত্র্বলতা ধরা যার নি।

নিজেকে তিনি নিজে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, নিজেকে মামুষ— এবং শেষপর্যন্ত মনীষী— করে গড়ে তুলবার জন্মে তাঁর মধ্যে অসীম প্রেরণা পুঞ্জীভূত ছিল। সেই প্রেরণা সম্বল করে তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু, এবং যাত্রা যথন শেষ হল তথনও তাঁর প্রেরণার সমস্ট কু সঞ্চয় নিংশেষিত হয় নি। মৃত্যুর পূর্বদিনও সকাল তিনি লিপিকারের সাহায্যে একটি প্রবন্ধ রচনায় ও সন্ধ্যা কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের শতবার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনায় অতিবাহিত করেন, এবং বিশ্ববিভালয়ের প্রথম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে শ্বতিকথা লেখার প্রতিশ্বতি দেন।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে—৩০ জুলাই ১৯৫৬, ১৪ই শ্রাবণ ১৩৬৩ প্রত্যুয়ে—করোনারি থম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শ্বতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার স্থযোগ তিনি পেলেন না, সম্ভবত তাঁর শ্বতিকথা লেখার ভারই অর্পন ক'রে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর।

সমবয়সীর কাছ থেকে সম্মান পাওয়া— সে বড় ভাগ্যের কথা। যোগেশচন্দ্র সেই তুর্লভ ভাগ্যে ভাগ্যমন্ত। তাঁর জীবনদীপ-নির্বাণের মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতা বিশ্ববিভালয় স্বয়ং বাঁকুড়ায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে অনারারি ভক্তরেট অব লিটারেচর উপাধি দিয়ে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিভালয় আর যোগেশচন্দ্র প্রায়-সমবয়সী। বিশ্ববিভালয়ের শতবর্ষপৃতির মাত্র কয়েক মাস তথন বাকি, যোগেশচন্দ্রের শতবর্ষপৃতি হতেও বাকি ছিল মাত্র তিন বছর।

তাঁর মৃত্যুতে আক্ষেপ নেই বিশেষ কিছু। পরিণত বয়সেই তিনি

শোকাস্তরিত হয়েছেন। কিন্ত আক্ষেপ এই, তিনি তাঁর জীবনের শতপুর্তি করে গেলেন না।

সময়কে মেপে মেপে চলেছেন, সময়ের অপচয় করেন নি, তাই সময়ও বুঝি তাঁর উপর সদয়। তাই তাঁকে এতদিন টিকিয়ে রেখেছিল আমাদের মধ্যে। তিনি একে একে বলে গেলেন তাঁর জীবনের কথা, তাঁর সময়ের কথা, তাঁর জ্ঞানচর্চার কথা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা।

তার পর বললেন, "আমি বাল্যে ও যৌবনকালে দেশের যে অবহা দেখেছি, এখন তার এত অবনতি হয়েছে—এক এক সময় বিশ্বাস হয় না। আজকাল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বেড়েছে। বাল্যকালে দেখেছি, লোকে টাকা কর্জ নিত, কিন্তু তমস্থক লেখা-পড়া ছিল না। কর্তাদের থাতায় লেখা হত, তাই যথেষ্ট। খাতকরা যে ঠকাত না, এমন নয়; ছ্ব-একজন প্রতারক অবশুই ছিল; কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল অল্প। লোকে মোটা ভাত মোটা কাপড পেলেই তুই হত। সকলে ভাত পেত, কিন্তু কাপডের অভাব ছিল। সকলের কাপাস-চাম ছিল না, ঘরে চরকা ছিল না, দাম দিয়ে কাপড় কিনতে হত। কাপড় খাদি (ক্ষুদ্র), হাঁটুর চার আঙুল নীচে পর্যন্ত ঝুলত। অভাব-বোধ ছিল অল্প, সভ্যতার এমন চাকচিক্য তখন ছিল না। কাঁধে চাদর ফেলে খালি গায়ে সভায় গিয়ে বসতে লজ্জিত হত না কেউ। গ্রামে বারো মাস তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। গ্রাম-শাসনের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। এখন আইনের দ্বারা তা সম্ভব নয়।"

মাহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের কথা তুললেন তিনি, বললেন, "এ আমাদের চেনা জিনিস। বাল্যকাল থেকেই দেখেছি, লোকে কোনো কিছুর প্রাপ্য আদায় করতে হলে তার বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ত। প্রাণান্ত অনশনকে 'হত্যা দেওয়া' বলত। গ্রামে কোনো পাপীকে দণ্ড দিতে হলে তাকে একঘরে ক'রে রাখার নিয়ম ছিল। এতে পাপী ছ্-দিনও তিঠতে পারত না। এ-ই তো অসহযোগ।"

আজকালকার পৃথিবী তাঁর চোখে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে, মান্নুষেরা ৰদলে গিয়েছে, মান্নুষের মন গিয়েছে পালটে। আজকাল দেশে এদেছে কল, দেশে এসেছে ভেজাল। এতে লোকের ছুর্গতি ক্রমণ বেড়েই চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করলেন। বললেন, "সাধে কি মহাত্মা কলের বিরোধীছিলেন? একটা ধান-কল পঞ্চাশ-ঘাট জন বিধবা নারীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। একটা আখ-মাড়া কল কত লোকের অন্ন কেড়ে নিয়েছে তার ঠিক নেই। এখন সবাই সাদা-ধবথবে চিনি খাবে, গুড় খাবে না। চরকান্ন হতো কেটে খদ্দর বুনে তাঁতিকুলের ও দরিদ্র নারীর ভরণপোষ্ণের দিন আজ গত।"

তাঁদের সময় ছিল সহযোগের যুগ। সকলের সঙ্গে সকলের ছিল অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তা, সকলের সঙ্গে ছিল সকলের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কেউ কাউকে তাই ঠকাতে চাইত না। চাইলেও টিকতে পারত না। আজকাল খাল্ড রেণে ভেজাল দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। এর মূলে আছে অর্থলোভ এবং পরস্পার পরিচয় ও আত্মীয়তার অভাব। কিন্তু তাঁদের কালে লোকে ভেজাল কথাটাই জানত না। গ্রামের তেলী তেল জোগাত, কৈ কাকে ঠকাবে ? তাকে তো গ্রামেই বাস করতে হবে। তথন যে-কোনো আবশুক জিনিস গ্রামে বা নিকটের গ্রামেই পাওয়া যেত। বললেন, "সবার সঙ্গে চেনা-পরিচয়, একজনকে ঠিকয়ে ক'দিন টিকতে পারবে ?''

তাঁর বাল্যের জীবন, তাঁর বিভারছের জীবন, বিভাদানের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা গেল। কিন্তু তাঁর বর্তমান-জীবন অর্থাৎ বিভানিধি-জীবনের স্বরূপাত হল কী করে ?—দিতীয় বার যথন তিনি কটক যান তথন অসাধারণ জ্যোতিবিদ চল্লশেথর সিংহ সামস্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্ধিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচক্র ভায়রত্ব পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ে উভোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িয়ার টোলের পরিদর্শক। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দৈবাৎ তিনি শুনতে পান যে, উড়িয়ার এক পার্বত্য ও জাঙ্গল রাজ্যে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি নিজে নাকি গ্রহ-নক্ষত্র বেধ করে কী-সব করেন, লোকে বলে তিনি জ্যোতিষী। এই জ্যোতিষী-রাজ্যের নাম খণ্ডপড়া, কটক থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দুরে

অবস্থিত। এই জ্যোতিধীর নাম চন্দ্রশেখর। সাধারণ লোকের কাছে তিনি পঠানী সাস্ত নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি খণ্ডপড়ার তংকালীন রাজার খ্লতাত ছিলেন। রাজার অস্থুমতি ব্যতীত তিনি গড়ের বার হতে পারতেন না। স্থায়রত্ব মহাশয় কমিশনার সাহেবকে দিয়ে পঠানী সাস্তকে রাজার নামে চিঠি দিয়ে কটকে আনান।

বিভানিধি-মহাশয় বলেন, "সেই সময় তাঁর বিভাবন্তার, বিশেষ জ্যোতি-বিভার, প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখে আমি আমাদের জ্যোতিষের প্রতি আরুষ্ট হই। দৈবক্রমে তাঁর রচিত সিদ্ধান্তদর্পণঃ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ আমাকে পড়তে বুঝতে ও সম্পাদন করতে হয়।"

সিদ্ধান্তদর্পণের ম্থবন্ধে পঠানী সান্তের জীবনচরিত তিনি ইংরেজিতে লেখেন। এর ফলে এদেশে ও বিলাতে পঠানী সান্তের অভূত ক্বতিছের ভূয়দী প্রশংসা হয়। ১৯১০ সালে যখন পুরীর পণ্ডিতসভা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রামকে বিভানিধি উপাধি দেন, তখন মানপত্রে তাঁকে চন্দ্রশেখরের আবিষ্কর্তা ব'লে উল্লেখ করা হয়।

কটকে অবস্থানকালে তিনি পরিচিত হন যাদবেশ্বর তর্করত্নের সঙ্গে। তর্করত্ন মহাশয় তথন তাঁর পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্মে কিছুদিন কটকে ছিলেন। তিনি স্থগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রথর তর্কবিহ্যার অধিকারী ছিলেন।

বিভানিধি-মহাশয় বললেন, "সেকালের পণ্ডিতেরা বাস্তবিক পণ্ডিত ছিলেন। তথু একটা বিষয়ে নয়, নান। বিষয়ে তাঁরা চর্চা করতেন। পুরীর মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ 'কল্যাপদ্ধর্মসর্বস্থম্' নামে ৮০০ পৃষ্ঠার এক নিবন্ধ লিখেছিলেন।

তিনি এক শ্রুতিধরের কাহিনী বললেন। তাঁর নাম ঘটুলাল। মহারাষ্ট্রীয় শতাবধানী। পাঁচ বছর বয়সে বসস্তরোগে তাঁর ছু-চোখ নষ্ট হয়ে
যায়। তিনি পিতামাতার মুখে শাস্ত্রপাঠ শুনতেন, আর, একবার শুনেই কণ্ঠস্থ
হয়ে যেত। একবার কটকে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়। এক আসরে কেউ
আবৃত্তি করল ইংরেজি এক লাইনের ছটো শব্দ, তার পরেই অপর একজন
বাংলায় এক লাইনের ছটো শব্দ, ইতিমধ্যে কেউ দিল ঘণ্টায় এক ঘা, কেউ

ভূমীতে এক ঘা, তার পর আবার আবৃত্তি ওড়িয়ার এক লাইনের ছ্টো শব্দ
—এই রকম চলল অনেকবার। অবশেষে ঘটুলাল ব'লে গেলেন ক'বার
বেজেছে ঘণ্টা, ক'বার ভূগী, ইংরেজি-বাংলা-ওড়িয়ায় বলা হয়েছে কি কি
কথা।

বিচ্ছানিধি-মহাশয়ের জীবনের সাধনার ও প্রেরণার উৎস পণ্ডিতসংসর্গ।
এ দের সংসর্গ ও সাহচর্য তাঁকে জ্ঞানাত্মেষণ ও জ্ঞানবিতরণের পথে চালিত
করেছে বলা যায়।

আর তিনি বললেন উড়িয়ার ছুই-তিন জন দেশীয় রাজ্যের তদানীস্তন রাজার কথা। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্চদেও— প্রবাসীতে (১০৪১ কার্তিক) এর সম্বন্ধে তিনি লিখেওছেন; দ্বিতীয় জন কেওক্সরের মহারাজা ধমুর্জয় নারায়ণ ভঞ্চদেও; তৃতীয় জন বামণ্ডার (বামড়া) মহারাজা সার্ বাস্থদেব স্থচলদেব। এদের গুণরাশি দ্বারা তিনি আরুষ্ট হন কি ভাবে, ভা অকপটে তিনি বললেন।

বিভানিধি-মহাশয়ের অগ্রজের ইচ্ছা ছিল যে, বিভানিধি-মহাশয় উকিল হন। এই হেতু তিনি হুগলা কলেজে পড়বার সময় হু বৎসর ল'লেকচার শুনেছিলেন এবং কটকে গিয়ে তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি পরীক্ষা দেন নি। অগ্রজের ইচ্ছা পূর্ণ যদি তিনি করতেন তা হলে হয়তো বঙ্গবাসী তাঁকে চিনতে পারত না, হয়তো তিনি তাঁর ক্ষমতার বিকাশ করারও স্থযোগ পেতেন না; হয়তো তাঁর জীবন অহ্য খাতে গড়িয়ে যেত। কিন্তু তিনি কটকে প্রথম বার গিয়ে তাঁর প্রতিবেশী হুজন উকিলের অবস্থা দেখেন। এতে ওকালতির উপর তাঁর ঘুণা জন্ম। ছুজনেই ছিলেন নব্যউকিল। তাঁদের নিজের বলতে এতটুকু সময় ছিল না। একজন মক্কেলের আশায় বাড়িতে ব'সে থাকতেন, আর একজন চোর ও বদমায়েশ নিয়ে সময় কাটাতেন।—"আমি সেই সময় ওকালতি-মোহ কাটিয়ে শিক্ষাবিভাগে চিরদিন থাকব, এই সংকল্প করেছিলাম।"

তিনি একটু থামলেন। কি-যেন মনে হল তাঁর। বললেন, "আমি কাঁকুড়ার ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না। বড়ু আর দ্বিজ চণ্ডীদাস যে ছই পৃথক কবি, তা কারো মনে ওঠে নি। 'বাসলী ও চণ্ডীদাস' নামে ১৩০।১৪০ বংসর পূর্বের এক পূঁথি পেয়েছি। সে পূঁথি চণ্ডীদাস-চরিত নামে প্রকাশ করেছি। কোনো কোনো পণ্ডিত বইখানিকে জাল মনে করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে এমন-সব পুরাতন তথ্য আছে যে, ইদানীং কোনো লোক সেসব জানতে পারে না। বড়ু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'সবার উপরে মামুষ সত্য' কথাটার মানেও কেউ বুঝত না।"

তাঁর রচনা শুরু 'নব্যভারত' পত্রিকায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ছিলেন সম্পাদক; তিন-চারটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লেখেন। তার পর 'দাসী' পত্রিকায় 'নানা কথা' নাম দিয়ে ছোট ছোট বিষয় লেখেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্মকাল থেকে এতে লিখছেন। আর লিখেছেন 'বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়; স্করেশ সমাজপতির 'সাহিত্য', নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন', 'তারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। 'প্রবাসী'তেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি।

বললেন, "লিখতাম বটে, কিন্তু বাংলা ভাষা কখনো শিখি নি, শিখবার অবসর পাই নি। তার পর বাংলা ভাষা শিখতে বসি। তারই ফলস্বরূপ 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে ত্বই ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন করি। বাংলা ভাষা চর্চা করবার সময় দেখি, বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের সংস্কার করতে না পারলে এই ভাষা শিক্ষা সহজ হবে না। রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিম্ব বর্জন, সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের আকার রক্ষণ এখন অনেক প্রেসে চলেছে। কিন্তু আমিই প্রথম ১৯১২ [বস্তুত, ১৯০৪ ?] সালে এই স্ত্রে ধরিয়ে দিই। আমার শব্দকোষ এইরকম অক্ষরে ছাপা হয়েছে।"

তাঁর জ্ঞান-চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ : ৯৫১ সালে তিনি তাঁর Ancient Indian Life গ্রন্থের জন্ম রবীন্দ্রম্বতি প্রস্কার লাভ করেন; এবং ১৯৫২ সালে 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্মে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে রামপ্রাণ শুপ্ত পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিভালয় তাঁকে ১৯৪০ সালে জগন্তারিণী মেডাল ও ১৯৪৭ সালে সরোজিনী মেডাল দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তাঁর প্রতি শক্ষান প্রদর্শন করেন।

কিন্তু সকল সন্মানের.শ্রেষ্ঠ সন্মান তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাস করেক আগে। যোগেশচল্রের প্রায়-সমবয়সী কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় বাঁকুড়ায় গিয়ে ১৯৫৬ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে এসেছেন। বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অ্যাসেমির হলে বিশেষ সমাবর্তন অফুটিত হয়। বাংলার প্রবীণতম মনীষী ৯৭ বৎসর বয়য় জ্ঞানতপন্ধী আচার্য যোগেশচল্র রায় বিত্যানিধি কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলার ডক্টর হরেক্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে কম্পিত হল্তে গ্রহণ করলেন উপাধিপত্র—অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর। এই তারিখটি কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে; কলকাতা শহরের বাইরে এক্লপ সমাবর্তন-অফুষ্ঠান ইতিপূর্বে হয় নি। বিশ্ববিত্যালয় এই মনীষীকে এইভাবে সম্মানিত করার স্ক্রেমাণ প্রেম নিজেই সম্মানিত হয়েছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্থ নির্বাচিত হন। ১৩২৯ থেকে ১৩৩০, ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২, ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ ও ১৩৫৪—এই কয় বৎসর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি-পদ এবং ১৩৫৫-৫৬ বঙ্গাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ অলংকত করেন।

এ ছাড়া বিজ্ঞান-পরিষৎ ও উদ্ভিদ্বিত্যা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং শেষজীবন পর্যস্ত কটকের উৎকল-সাহিত্যসমাজের বরেণ্য সভ্য ছিলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্ব করেন।

১০৫৪ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি সাবৃ যত্নাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিছে বাঁকুড়া শহরে যোগেশচন্ত্রের উননবভিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁর শুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞানানো হয়। দেশবাসীর কাছে তিনি জ্ঞানতাপস, সত্যাহ্মসন্ধী শিক্ষাব্রতী, অক্লান্তকর্মী বৈজ্ঞানিক, একনিষ্ট সাহিত্যসেবী-ক্লপে পরিচিত হয়ে নিজে ধন্ত হয়েছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু বঙ্গদেশ এজন্তে নিজেকে ধন্ত মনে করে।

তিনি ৩৬ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তারই মধ্যে যে অল্পস্থল্ল অবসর পেতেন সেই সময়কে তিনি তিন তাগে ভাগ করেন। প্রত্যেকটির জন্মে বারোটি করে বছর। "আমি প্রায় ১২ বৎসর বাংলা ভাষা চর্চা করেছি, ১২ বৎসর জ্যোতির্বিতা চর্চা করেছি, আর ১২ বৎসর কেটেছে দেশীয় কলা চর্চায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বদেশী ও চরকার নামগন্ধ ছিল না। আমি কটকে 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খুলেছিলাম। আর, ছ'মাস চরকার উন্নতি চিন্তা করেছিলাম। 'প্রবাসী'তে (১৩১৩। ৪র্থ সংখ্যা) সে সম্বন্ধে লিখেছি।"

তাঁর কথা শুনতে শুনতে কখন বাইরে নেমে এসেছে অন্ধকার। একটু বাদেই তরল হয়ে এল সে অন্ধকার। কুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারদিক। বাঁকুড়ার এই নতুনপটীতে এসে নতুন স্বাদ গ্রহণ করলাম। প্রায় এক শতাবলী পূর্বের বাংলাদেশের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ-পরিচয় হল। এই নিভ্তে ব'সে সেই পুরাতন বাংলার যে প্রতিনিধি তপস্থায় মগ্ন, মনে হল সেই তপস্থার তাপ যেন একটু লেগেছে আমার গায়ে।

পদধূলি নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। সক্র রাস্তাটা পেরিয়েই অহল্যাবা**ন্ট** রোড। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে সাতটা। ফিরতি ট্রেন নটা দশে।

#### রচিত এস্থাবলী

সরল পদার্থ-বিজ্ঞান। এ ১৮৮৬ সরল প্রাকৃত ভূগোল। ১২৯৫ বঙ্গাবদ্ সরল রসায়ন। এ ৮৯৮ A Primer of Physiography। এ ১৮৯৯ প্রালী। এ ১৯০৩

বিজ্ঞানের তত্ত্ব কাব্যরসে সিক্ত ক'রে আলোচনা

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। ছুই ভাগ। এী ১৯০৩

ছিন্দু জ্যোতিষের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিণতি; পুরাণের জ্যোতিষ:
চল্রন্থর্যাদি গ্রহগণের আক্বতি, পরিমাণ, গতি, অন্তর; ফলিড
জ্যোতিষের মূল—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা

র্ত্বপরীকা। থ্রী ১৯০৪

হীরা-মানিক প্রভৃতি রত্ন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃতি সহ বিশদ আলোচনা

শঙ্ক নিৰ্মাণ। এ ১৯০৮

স্থ্যছড়ি নির্মাণের কৌশল-ব্যাখ্যা

Practical Chemistry for Beginners। খ্রী ১৯১০

প্রথম অধ্যায়: রাঢ়ের ভাষা। ১৩১৫ বঙ্গাবদ

বাঙ্গালা ভাষা। প্রথম ভাগ। তিন অধ্যায়ে স্বতম্ব প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাঙ্গালা শব্দ-শিক্ষা। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় অধ্যায়: ব্যাক্রণ। ১৩১৯ বঙ্গান্দ

বাদালা ভাষা। দ্বিতীয় ভাগ। চার খণ্ডে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড। ১৩২০ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩২০ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় খণ্ড । ১৩২১ বঙ্গাবদ

চতুর্থ থণ্ড। ১৩২২ বঙ্গাবদ

কুদ্র ও বুহং। গ্রী ১৯১৯

রাণী বিশেশরী : ১৩৩০ বন্ধাৰ

The First Point of Aswini | 4 308

Ancient Indian Life | @ >>25

শিকাপ্রকল্প। ১৩৫৫ বঙ্গাবদ

কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার। ১৩৫৭ বছাব

পুজাপার্বণ। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

কোন্ পথে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

পৌরাণিক উপাখ্যান। ১৩৬১ বন্ধান্ধ ধহুর্বেদ। ১৩৬১ বন্ধান্ধ বেদের দেবতা ও ক্বস্টিকাল। ১৩৬১ বন্ধান্দ কি লিখি। ১৩৬৩ বন্ধান্দ

#### সম্পাদিত গ্ৰন্থাবলী

সিদ্ধান্তদর্পণঃ [মহামহোপাধ্যায় স।মন্ত-শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহেন বিরচিত ] খ্রী ১৮৯৯

চণ্ডীদাস-চরিত [ ক্বঞ্চপ্রসাদ সেন বিরচিত ] ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

## চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কীর্তির শাশান কখনোই নয়। কীর্তি তার য়ান হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো সে কীর্তিমান। বাংলার রাজধানী এখন আর সে নয়, কিন্তু এখনও সে নবদ্বীপ। এই নামেই এর পরিচয়। রাষ্ট্রিক মর্যাদা না থাক্, শাস্ত্রিক ও সাহিত্যিক কদর এখনো এর অক্ষ্ণ; এখানকার শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বা সাহিত্য-বিষয়ক মতামত এখনো বাংলার শিরোধার্য।

মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস স্থায়তর্কতীর্থ মহাশয়ের সক্ষে দেখা করতে এসেছি এখানে। ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, ২৩এ নভেম্বর ১৯৫২। শীতের রাত্তি। রাস্তার ত্ব পাশে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে টিমটিম করে। ধীরে ধীরে চলেছি আগমেখরীতলার উদ্দেশে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল ছটি কথা। শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পর থেকে নবদীপ বৈশ্ববদের তীর্থরূপে পরিণত হয়েছে। বহু সাধনার আগুনের শিখায় নিজেদের শোধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন কত অগণিত মহাপুরুষ, এই শ্রীধাম তাঁদের সংস্পর্শে এসে গৌরবান্ধিত হয়েছে। চৈতন্তের সময়েই এই নবদীপে জন্মগ্রহণ করেন আর-এক সাধক, তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ইনি শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী, কিন্তু এঁর সাধনার পথ ছিল ভিন্ন—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ইনি ঘোর তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। বর্তমানে কার্তিক মাসের অমাবস্থায় যে শ্রামাপুজা হয়ে থাকে, এই আগমবাগীশই সেই পুজাপদ্ধতির আবিদ্ধারক। তিনি শ্রামাম্ভির বরাভয়-কর কি ভাবে স্থাপিত হওয়া উচিত তা স্থির করেন। কী ক'রে, সে বিষয়ে একটি কাহিনী আছে। কিন্তু সে কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আগমবাগীশ এই মূর্তির উদ্ধাবক, সেইজন্তে ঐ মূর্তি আগমেশ্বরী নামে খ্যাত হল।

আগমেশ্বরীতলার উদ্দেশে রওনা হয়ে মনে হতে লাগল, নবদ্বীপের স্থায় বৈষ্ণব-পীঠস্থানে এসে শাক্ত-পীঠের দিকে যেন যাত্রা করেছি। কৃষ্ণানন্দ এই আগমেশ্বরীতলায়ই তাঁর তন্ত্রসাধনা করে গেছেন। শাক্তের সলে বৈঞ্চবের বিরোধ নাকি আছে, কিন্তু সাধনার সঙ্গে সাধনার কোনো দ্বন্দ্ব নিশ্বয়ই নেই। তা না হলে একই সময় একই শ্রীধামে ত্ইটি বিপরীত সাধনা এভাবে সিদ্ধিলাভ করত না।

সাধনার সঙ্গে সাধনার বিরোধ নেই। মতের সঙ্গে মতের লড়াই হতে পারে, কিন্তু সাধকে সাধকে আপোষ সর্বদেশে। নবদ্বীপ তার ব্যতিক্রম নয়।

আগমেখরীতলার মোড়ে পৌছে দেখি, রান্তা তিন দিকে তিন ভাগ হয়ে গেছে। কোন্ পথ ধরে চলব, ঠিক করতে না পেরে মাঝরান্তায় আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। অদ্রেই একটি লোক সাইকেল নিয়ে এদিকে আসছিল। তাকে জিজ্ঞেদ করতেই দে পথ বাত্লে দিল।

মোড়ের একটু আগে একটা দক্ষ গলি— অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। লোকটা বলল, "বেজায় দাণের ভয়। রাত করে যাওয়া বিপদ।" থমকে থেমে বললাম, "তাহলে থাকু, দকালের দিকেই আদা যাবে।" অভয় দিয়ে দে বলল, "না, আহ্মন। শীতের রাত। ওরা দব গর্ভে গেছে।" আমাকে অভয় দিয়ে লোকটা এগলো, বলল, "আহ্মন, আমি পৌছে দিচ্ছি।" দে আগে আগে চলল, স্পাষ্ট দেখলাম, দে বড় হু শিয়ার, দাইকেলের দামনের চাকা আগে ঠেলে দিয়ে দে পিছিয়ে হাঁটছে।

রাত প্রায় ন'টা হবে। কিন্তু চারিদিক এত নিন্তন্ধ যে মনে হতে লাগল রাতত্বপুর যেন বেজে গিয়েছে।

ছোট্ট একটা ঘরের ঝাঁপের বেড়ার ফাাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেক্সে আশ্বন্ত হয়ে উঠলাম। সংকোচও হতে লাগল। এমন সময় এসে হয়তো ওঁকে বিরক্ত করাই হবে।

কিন্ত বিরক্ত করতে পারলাম না। স্থায়তর্কতীর্থ মহাশয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। প্রদিন সকালে যাব বলে চলে এলাম।

রোদ তেতে উঠতে সময় নিল। সে সময়টুকু দিয়ে বেলা নয়টার পর **তাঁ**র কাছে গেলাম। একটি চৌকির উপর তিনি বসে আছেন। দৃষ্টিশক্তি এখন অতি ক্ষীণ। কাছে গিয়ে বদে পরিচয় দিলাম। আশীর্বাদ করার মত করে তিনি আত্যর্থনা করলেন।

বয়সে অতি প্রাচীন হয়েছেন। প্রায় নকাই বছর বয়স হয়েছে। গত ভাস্ত মাস পর্যস্তও নাকি চলাফেরা করতে পারতেন, তাঁর শরীর এখন অচল হয়ে পড়েছে।

বললেন, "আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আমাকে বৈ-পর্যায়ভুক্ত করতে ইচ্ছা করেছেন আমি দে-পর্যায়ের যোগ্য কি না, তাই ভাবছি।"

সব কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না; তবু তার মধ্যে থেকেই কথাগুলো খুঁজে বেছে নিতে হয়।

"১২৭২ বঙ্গাব্দের ১৯এ শ্রাবণ [ইংরেজি ১৮৬৫ সালের ২ অগস্ট] ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার হালালিয়া গ্রামে আমার জন্ম।"

নিজের ব্যক্তিগত কথা বেশি বললেন না, কেবল বলতে লাগলেন নবদ্বীপের কথা এবং এখানকার পণ্ডিতবর্গের কথা।

বললেন, "নবদীপে বিবৃধজননী সভা ছিল। ছাত্র ও অধ্যাপকের একটি তালিকা থাকত। কাজেই তাদের মধ্যে বেশ একটা ভাব ছিল। দেশবিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ নিমস্ত্রিত হয়ে আসতেন। অনেক মহাপণ্ডিত আসতেন, বিদায় পেতেন। সেসব এখন ইতিহাস হয়ে দাঁডিয়েছে। পণ্ডিত-সভা এখনো আছে, তবে ভগ্নদশা বলা যেতে পারে। ছাত্ররা বৃত্তি পেতেন মাসে এক টাকা বা পাঁচ সিকা। কোনো ছাত্র প্রথমে এলে তার বিচার হত, তার পর তার বৃত্তি ঠিক হত। আগে কোনো ছাত্র এলে সেখানে শাস্ত্রীয় তর্ক হত। আর এখন ?" একটু থেমে বললেন, "এখন আসে স্বার্থদিদ্ধির জন্মে।"

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল যেন তিনি আক্ষেপ করছেন। হয়তো তাবছেন, সব এমন গোলমাল হয়ে গেল কেন। তাঁরা তাঁদের জীবন সমর্পণ করেছেন যে শাস্ত্রীয় যজ্ঞের অগ্নিতে, আজ সে যজ্ঞের অনল এমন নিস্তেজ হয়ে এসেছে কেন। তাঁর জীবন স্তিমিত হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যজ্ঞের তাপ কমে আসবে কেন। নূতন কেউ কি নেই এর ইন্ধান জোগাবার জন্মে ? বললেন, "শিশুকাল থেকে শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ রোধ করি। আমার পিতার নাম গুরুদাস বিহারত্ব। সম্ভবত পিতার বিহার্থীলনের স্পৃহাই আমির মধ্যে এই আকাজ্জা জাগ্রত করেছিল। নিজের গ্রামে ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে ফরিদপুর জেলার কোরকদি গ্রামে জানকীনাথ তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট গিয়ে হ্যায়শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করি। তার পর নবদ্বীপে এসে হরিনাপ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট হ্যায়শাস্ত্র পড়তে থাকি। অতঃপর বাংলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস হ্যায়-রত্ব মহাশয়ের নিকট হ্যায়শাস্ত্র পাঠ করি, হ্যায়রত্ব মহাশয় ভট্টপল্লী ত্যাগ করে কাশীধামে গেলে তাঁর সঙ্গে কাশী ঘাই ও পাঠ সমাপ্ত করি।"

অতি সংক্ষেপে তিনি তাঁরে ছাত্রজীবন বিশ্বত করে গেলেন। মনে হল, যেন এত সহজেই তিনি স্থায়ের পাঠ দাঙ্গ করেছেন। অথচ এ কাজ অত সহজে দিদ্ধ হয়নি। ১৮৯০ দালে হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর চতুপ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল পঁচান্তর জন। এত অধিক ছাত্র সচরাচর কোনো টোলে হয় না। কিন্তু হরিনাথের শিক্ষাদানের পদ্ধতির গুণেই ছাত্রগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। চণ্ডীদাস ছিলেন সেই ছাত্রদের অস্ততম। হরিনাথের ছাত্রদের মধ্যে গাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন মহান্মহোপাধ্যায় আগুতোয় তর্কভ্ষণ ও মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস স্থায়ত্বকতীর্থ।

ছাত্রজাবনে চণ্ডীদাস স্থায়তর্কতীর্থ নবদীপে আগেও এসেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি এখানে এলেন অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করে। আগুতোষ তর্কভূষণের মৃত্যুর পর সেই শৃত্যপদে অধিষ্ঠিত হন তাঁরই সতীর্থ চণ্ডীদাস স্থায়তর্কতীর্থ। তিনি এখানে এলেন গবর্নমেন্টের স্থায়াধ্যাপকরূপে। তদবিধ নবদ্বীপেই আছেন। একটানা চব্বিশ বংসর এই অধ্যাপক-পদ অলংক্বত করে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্নমেন্টের অধ্যাপক হলেও অবসর গ্রহণের পরে পেন্সনের নিয়ম এখানে নাই, কিন্তু স্থায়রত্ব মহাশয়ের আসাধারণ বিস্থাবদ্ধার জন্ম গবর্নমেন্ট বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁকে মাসিক এক শত টাকা হারে পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। জিন্টিস বিজনবিহারী ম্থোপাধ্যায় এই ব্যবস্থার জন্ম বিশেষভাবে উল্যোগ করেছিলেন বলে ইনি ক্বতজ্ঞতা জানালেন।

তাঁর পুত্রদের মধ্যে মাত্র একজন সংস্কৃত-শিক্ষার ধারা রক্ষা করে চলেছেন, ইনি উপস্থিত ছিলেন; এবং যেসব কথা আমি ধরতে পারছিলাম না, তাঁর পিতার সেই কথাগুলি তিনি আমাকে বলে দিচ্ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "নবদীপে অনেকদিন আছেন। অনেক দেখেছেন। কার কথা আজ বেশি করে মনে পড়ে আপনার ?"

বললেন, "মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ স্থায়রত্ব। ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি এখানে অধ্যাপক-পদ নিয়ে আসার আগে। কিন্তু তাঁকে আমি তার আগে থেকেই চিনি ও জানি। নবদ্বীপে আগেও এসেছি পাঁচ-ছয় বার। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রত্ব। দ্যুর্থমূলক সরস শ্লোক রচনায় তাঁর ক্বতিত্ব ছিল অপ্রতিহত। সভায় এসে জত শ্লোক রচনা দ্বারা সভ্যগণকে মোহিত করতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি কেবল স্কবি ছিলেন এমন নয়; তাঁর স্থায় শান্দিক ও আলংকারিক তৎকালে এদেশে দেখা যায় নি। তাঁর রচিত শ্লোকাবলী লোকের মুখে মুখে আজও চলেছে, সেগুলি সংকলিত হলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। তাঁর রচিত কাব্য বকদ্ত অভিনব শ্লিষ্ট দ্তকাব্য— এতে তৎকালীন নবদ্বীপের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

সাধকে সাধকে বিরোধ নেই বলায় সবটা বলা হয় না, সাধকে সাধকে আছে পরস্পারের প্রতি অমুরাগ। এই জন্মেই বৈষ্ণব-পীঠস্থানে আগমেশ্বরীতলা চিচ্ছিত হয়েছে এবং এইজন্মেই চণ্ডীদাস ন্থায়তর্কতীর্থ অজিতনাথ ন্থায়রত্নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শুণের প্রতি ও শুণীর প্রতি এই আকর্ষণ ছিল বলেই সেকালে গড়ে উঠেছিল বিবৃধজননী। এবং একালে সেই টান শিথিল হয়ে এসেছে বলেই চণ্ডীদাস স্থায়তর্কতীর্থের স্থায় পরমবৃদ্ধ মহাপণ্ডিতের জড়িত গলায়ও আক্ষেপের ধ্বনি বেজে উঠতে শোনা যাচ্ছে। হয়তে তিনি ভাবছেন, সাতাশ বছর আগে যখন তিনি অধ্যাপকরূপে এলেন এই নবদ্বাপে, তখন এর শ্রী ছিল কতটা এবং আজই বা এর প্রী কতটা। তাঁরা এবার চলে যাবেন, তার পর এর রূপের আরও অবনতি ঘটবে কি না— এই হয়তো তাঁর আশকা।

এक ोना चातकक्ष्म । वकारि कथा वर्ल हल्लाहन। मान हर्ष्म खँत

নিশ্চরই খুব অস্থবিধে হচ্ছে এতে। পায়ের উপরে একটি চাদর, গায়ে একটি ছোট জামা। একটি মাংসন্ত পের মত তিনি বসে। শরীর নড়ছে না, কিন্ত ঠোট ছটো অনবরতই নড়ছে। তিনি আজ তাঁর জীবনের সব কথা বলে ফেলার জন্ম যেন তৈরি হয়ে বসেছেন। কিন্তু সব কথা আমি বুঝতে পারছি নে।

হঠাৎ অট্টহাস্থ করে উঠলেন, প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন চণ্ডীদাস ফায়তর্কতীর্থ। প্রায় নকাই বছরের এই অথর্ব বুদ্ধের মুথে এই অট্টহাস্থ শুনে চমকেই উঠলাম। কথার প্রসঙ্গের সঙ্গে হাসির কোনো যোগ খুঁজে পেলাম না। বাংলাদেশের পণ-প্রথার কথা বলতে গিয়ে তিনি হেসে উঠেছেন। জানিনে, এই হাসির পিছনে কোনো হাহাকার লুকানো আছে কি না।

হেসে ঢোক গিলে বললেন, "ছারথার হয়ে গেল দেশটা। এই প্রথাটা দেশের সর্বনাশ ঘটাল। এ পাপ দেশ থেকে দূর না হলে দেশের কল্যাণ নেই। এর বিরুদ্ধে আপনারা জাের করে লিখুন। এ প্রথা বন্ধ করে দিন।"

অট্টহাস্থ করার সাধ্য নেই, মনে মনে হাসলাম। কাগজে ছ কলম লেখার উপর এঁর কতথানি আস্থা। কিন্তু এ কাজ কেবল কাগজে লিখলেই যে হবে না, দেশের জননায়কদের ও সমাজসেবীদেরও এ-কাজে যে উত্যোগী হতে হবে; তা না হলে যে কিছুতেই কিছু হবে না, এ কথা আর তাঁকে বললাম না।

বললেন, "জীবনধারণের জন্মে অর্থের দরকার। কিন্তু জীবনের জন্মে অর্থ না ভেবে যদি অর্থের জন্মেই জীবন মনে করা যায়, তাহলে তথনই অনর্থ শুরু হয়। এথন টোলে ছাত্র পাওয়া দায়। সংস্কৃতশিক্ষার ধারা যে বজায় থাকবে, তার নিশ্চয়তা কী ? একজন সাধারণ তর্কতীর্থ আর একজন সাধারণ বি. এ., এ ছয়ের বাজার-মূল্যের পার্থক্য দেখলেই সব ব্ঝতে পারবেন। নগদবিদায়ের যুগ পড়েছে, তাই যেদিকে আর্থিক লাভ কিছু বেশি, সেই দিকেই সকলে ঝুকছে।"

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বললেন। তাঁর ছেলে যে-টোল চালাচ্ছেন তাতে একটি ছাত্র ভর্তি হয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করে চলে যায়। সে দেখল এদিকে তার আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা কম। সে টোল ছেড়ে দিয়ে রেল- ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানের কাচ্চ নিল। ত্ব-তিন বছরের মধ্যেই তার উন্নতি হয়ে গেল, সে এখন ইঞ্জিন-ড্রাইভার— মাসিক বেতন পাচ্ছে নাকি সাড়ে তিন শ টাকা।

বললেন, "এসব প্রলোভন ছেড়ে ছেলের। সংস্কৃত টোলে পড়তে চাইবে কেন ? কিন্তু সংস্কৃত যদি এইভাবে চর্চাহীন হয়ে পড়ে, তার ফল কথনে। ভালো হবে না।"

জীবনের সায়াছে বসে আজ তিনি হয়তো ভাবছেন, নতুন আর-একটা জীবন পেলে নতুন করে সংস্কৃত-শিক্ষণের জন্মে তিনি উল্যোগী হতে পারতেন। কিন্ত দেহের শক্তি যতই ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেইসঙ্গে চারিদিকের আবহাওয়াও যথন বিশেষ অমুকূল বলে ঠেকছে না— তখন নিজেকে অসহায় মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বললেন, "কিন্তু কেবল সরকারী ব্যবস্থা দিয়েই সব কাজ হয় না। সেটা একটা যন্ত্রের মত জিনিস। আসল কথা দেশের লোকের মন বদল করতে হবে, ক্লচি বদলাতে হবে। দেশের মাটিকে, দেশের বাতাসকে, দেশের ভাষাকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে। এটা যদি হয়, তাহলে আর কোনো চিস্তাই নেই। তাহলে নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণ করতে পারি। এই শরার নিয়ে এভাবে বেঁচে লাভ কী ? পৃথিবীর কোনো কাজেই আর লাগছিনে যখন, তখন আর থেকে দরকার ? আর কোনো আশাও রাখিনে, একমাত্র আশা এখন—মৃত্যুর। এই আশা নিয়ে বেঁচে আছি।"

চোখ বুজ্বলেন চণ্ডীদাস স্থায়তর্কতীর্থ। ছই পাল নেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।
এর কিছুকাল পরে সত্যিই তিনি চোখ বুজেছেন। সেদিন তাঁর গাল
বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েনি হয়তো, কিন্তু গাঁরা তাঁর জ্ঞানের ও গুণের খবর
রেখেছে তাদের চোখ থেকে সেদিন ধারা নিশ্চয়ই নেমেছিল।

১৯৫৪ সালের ১৬ই মে, ১৬৬০ বঙ্গান্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিন তিনি নবদ্বীপে দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে ১৯ মে ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখের আনন্দবাজ্ঞার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়— 'বিখ্যাত ভায়াধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীদাদ ভায়তর্কতীর্থ প্রবীণ বয়সে নবদ্বীপে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশের মনীধিদমাজ হইতে একটি উচ্ছল জ্যোতিক অন্তর্হিত হইল। দিখিজয়ী পাণ্ডিত্যের সহিত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার যে আশ্চর্য সমস্বম বাঙলা দেশের সংস্কৃত অধ্যাপকদিগের জীবনে দেখা গিয়াছে মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস তাহার আদর্শ ছিলেন। বর্তমানে সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার লক্ষ্য যেভাবে পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে এই আদর্শের ধারা অব্যাহত থাকিবে কিনা জানি না। কিন্ত ইহা সত্য ও সর্বতোভাবে স্থীকার্য যে, ইহা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছে। প্রবীণ বয়সে এবং পরিপূর্ণ জীবনসাধনার পর পরলোকগত এই মনীযীর জন্য শোক করিব না। তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আন্তরিক প্রদা নিবেদন করিতেছি।'

তাঁর চোথে জল দেথে তাঁকে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় না। অনেকক্ষণ কথা বলে তিনি ক্লান্তও হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন পাশে, তাঁব সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

স্বৰ্গত গুরুদাস বিভারত্ব তাঁর আয়জীবনচরিতে চণ্ডাদাস ন্থায়তর্কতীর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা লিথেছেন। এই বই ১৩১০ সনে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুদাস বিভারত্ব তাঁর প্রন্থে চণ্ডাদাসের মেধা ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা করছেন।

অধ্যয়নের প্রতি তাঁর টান ছিল অত্যন্ত প্রবল, অধ্যযনকালে ইনি এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে, কোনো কোনো দিন রাত্রে আহারের কথা পর্যন্ত ভূলে যেতেন। পাকা টোলে ছাত্রাবস্থায় স্থপাক খাওয়ার রীতি ছিল। চাকর এমে উন্থনে আঁচ দিয়ে যেত, কিন্তু উন্থন কখন নিতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত সে খেয়ালও এঁর হত না, রান্না করাও হত না। অনাহারেই রাত কেটে যেত। যতগুলি পরীক্ষা দিয়েছেন, তাতে বারবার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন চণ্ডীদাস। প্রাচীন স্থায়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ৩০০ টাকা প্রস্কার ও একটি স্থাকেয়ুর পান; নব্যস্থায়ের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ১৮০০ টাকা প্রস্কার, একটি স্থাপদক ও একটি স্থাকেয়ুর পান।

অধ্যয়ন শেষ ক'রে তিনি টাঙাইলের অন্তর্গত সম্ভোষের জমিদার রানী দিনমণি চৌধুরানীর প্রতিষ্ঠিত বিভাফির সংস্কৃত কলেজে সাত বংসর ভাষ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তংপর কাশিমবাজার-নিবাসিনী রানী আল্লাকালী-দেবী প্রতিষ্ঠিত বহুরমপুর জুবিলি টোলে একুশ বংসর অধ্যাপনা করে নবদ্বীপে আসেন অধ্যাপক-পদ নিয়ে ১৯২৫ সালে।

চণ্ডীদাস ন্থায়তর্কতীর্থ যেমন অদিতীয় নৈয়ায়িক, অন্থাদিকে তেমনি আহ্মণ্যধর্ম-রক্ষার প্রতীক। দীর্ঘকাল যাবৎ ইনি বন্ধীয় ব্রাহ্মণ্যসভার সভাপতি।

একটা স্থণীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রসমূদ্র মন্থন করে। তাতে
যে অমৃত উঠেছে তা আকণ্ঠ পানও করেছেন। তব্ ভৃষণ হয়তো মেটেনি।
এখনো জ্ঞানের পিপাসায় কণ্ঠ হয়তো তাঁর শুদ্ধ। কিন্তু আর শক্তিও নেই,
আর সামর্থাও নেই। তাই তিনি শুরু হয়ে বসে চোখ বুজে চিন্তা করেন তাঁর
গতজীবনের কথা— যে জীবনটাকেটে গিয়েছে বিভা-আহরণে ও বিভাবিতরণে।
যা তিনি অর্জন করেছেন নিজের চেন্টায় ও সাধনায়, সেই জ্ঞান তিনি বন্টন
করে দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। তাঁর অধ্যাপনা-কালে বহু ছাত্র ভাষাশাস্ত্রে কৃতবিভ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতশাস্ত্রের গবেষণা-বিভাগের
গবেষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগচী তর্কবেদাস্ততীর্থ তাঁর ছাত্র।

দেশবিদেশ থেকে মহা মহা পণ্ডিতগণ এদে মিলিত হন এই নবদ্বীপে। এই পণ্ডিত-সম্মেলনের মধ্যে অদিতীয়ত্ব অর্জন করার মত জ্ঞান অভিজ্ঞতা বিছা ও বিনয় দিয়ে তৈরি যে পুরুষ তাঁকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ইনিই সেই অসামান্ত মনীযী। অতি সাধারণ জীবন যাপন করে চলেছেন, নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলার একটি সক্ষ গলির শেষে একটি ভাড়াটে কুঠিতে বাস করছেন পণ্ডিত চণ্ডীদাস।

বাড়িটার চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সকালের রোদ এসে উঠোন ও বারান্দা ভরে দিয়েছে। ভালো লাগছিল এই আবহাওয়াটা। গাছে গাছে পাঝির ডাক আছে, চড়াই ও শালিকের চটুল ছুটোছুটি আছে। উঁচু দাওয়ার উপর মাঝে মাঝে উড়স্ত চিলের পাথার ছায়া পড়ছে। এইটেই হয়তে। জীবনের পরম শাস্তি— এই রৌদ্র আর এই ছায়া এবং এই মনোমুশ্ধকর পরিবেশ। কিছু-একটা লাভ চাই শেষজীবনে। আর-কিছু না হোক, নবদীপের ভাড়াটে কুঠির এই রমণীয় পরিবেশটাই হয়তো পরমলাভ পণ্ডিত চণ্ডীদাসের।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার ছটো হাত ব্যগ্র আন্তরিকতার সঙ্গে চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে জড়িত গলায় বললেন, "অভ্যর্থনায় যদি কোনো ক্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে মার্জনা করবেন।"

এমন কথার জন্মে প্রস্তুত ছিলাম না। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল, এর কী উত্তর দেবে ভেবে পেলাম না।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বারানা ডিঙিয়ে উঠোনে নামলাম, উঠোন ডিঙিয়ে সরু গলিতে, গলি পার হিয়ে রাস্তায়। তাঁর শেব কথাটায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। বড রাস্তায় পৌছে জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। কানের মধ্যে বাজতে লাগল তাঁর শেষ কথাটা, একটু পরেই তা ছাপিয়ে বেজে উঠল তাঁর সেই অটুহাস্টা।

#### সম্পাদিত গ্ৰন্থ

কুস্মাঞ্জলিকারিকা। উদয়নাচার্য। আগুতোব সংস্কৃত সিরিজ, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়

## বসন্তর্ঞ্জন রায়

বসস্তরঞ্জন রায় বিষদ্ধন্তের কথা লিখতে বসে অন্ত কথা মনে পড়ে যাছে। কবি বায়রন বলেছেন যে, একদিন এক স্প্রপ্রভাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি দেখলেন, তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন; তাঁর খ্যাতিটা তাঁর কাছে এসেছিল এমনি আক্মিকভাবে। আর-এক জন হছেন মুট হ্যামদন; দারিজ্যের সঙ্গেলড়াই করতে করতে তিনি লিখলেন একটা বই, তার নাম দিলেন হাঙ্গার। তিনি তখন অখ্যাত অজ্ঞাত ও নেহাতই সাধারণ একটি যুবক। তাঁর রচিত গ্রন্থটি প্রকাশের জন্ম তিনি কয়েকটি প্রকাশকের ঘারস্থ হন। অবশেষে একটি পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠান অমুগ্রহ দেখালেন তাঁর প্রতি— তাঁর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখবেন বলে স্বীকৃত হলেন। হ্যামদন দিয়ে এলেন তাঁর লেখাটা। কিছুদিত পর সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক-নগুলীর বৈঠকে পাণ্ডুলিপি পড়া আরম্ভ হল, সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনে যাছেন: অবশেষে পড়া যখন শেষ হল তখন একজন সাগ্রহে জিজ্ঞাদা করে উঠলেন, 'নাম কি, নাম কি লেখকের?' যাঁর হাতে পাণ্ডুলিপি ছিল তিনি পাতা উন্টে নামটি পড়লেন, বলে উঠলেন—'মুট হ্যামসন'। মনে হল, সারা পৃধিবীকে উদ্দেশ ক'বে ঘোষণা করা হল নামটি। হ্যামসন অবিলম্বে জগদিয়াত হয়ে গেলেন।

বসন্তরঞ্জনের জীবনেও অনেকটা এই রকমই ঘটনা ঘটেছে। লোকচক্ষ্র অন্তরালে নীরবে বসে নির্জনে তিনি বঙ্গভারতীর 'পূজা করে চলেছেন। এই নেপথ্য-পূজারীর পরিচয় কেউ জানত না। কিন্তু একটি শুভদিন এসে গেল ১০১৮ বঙ্গাব্দে। রামেল্রস্থন্দর ত্রিবেদী তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক। একদিন বসন্তরঞ্জন এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, বসন্তরঞ্জন চণ্ডীদাসের একটা নূতন পুন্তক আবিদ্ধার করেছেন। এ পুন্তক এমন পুন্তক যে কেউ এর অন্তিছ জানত না। সংবাদ শুনে চমকে উঠলেন রামেল্রস্থন্দর। এবং হয়তো সেইসঙ্গে চমকে উঠলে সারা বাংলাদেশটাই। সঙ্গেসঙ্গে অজ্ঞাত বসন্তরঞ্জন প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন। অপরিচিতির যে পর্দার আড়ালে তিনি

ছিলেন, সেই পর্দা যেন উঠে গেল। বাংলা স্থীমগুলীর সমূথে উদ্বাটিত হল বসস্তরঞ্জনের প্রকৃত পরিচয়।

পুঁথি-অশ্বেষণ করা বসস্তরঞ্জনের আবাল্যের অভ্যাস।—

যদি কোথা দেখ ছাই

খুঁজিয়া দেখিবে তাই

পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

এই উপদেশবাক্যটি তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। পুঁথিঅন্বেষণের অভ্যাস ছিল ব'লেই তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে নেডিয়েছেন। সামান্ত
একটি সংবাদের উপর নির্ভর করে ছুর্গম বন-বাদাড় তেদ করে গ্রাম থেকে
গ্রামান্তরে ছুটেছেন, যদি কোনো অমূল্য রতন পাওয়া যায়। সব-কয়টি অমূল্য
না হলেও অনেক রত্ন তিনি উদ্ধার করেছেন— প্রায় ৮০০ পুঁথি তিনি সংগ্রহ
করেছেন। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন তিনি সত্যিই পেয়ে গেলেন
একটি অমূল্য রত্নই— চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এবং এই আবিদ্ধারের
শুভসংবাদটি তিনি প্রথমেই দিলেন রামেক্সক্ষন্ধকরে

বসন্তরঞ্জন এ সম্বন্ধে বলেছেন— পুঁথির আগন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নি; এমনকি, পুঁথির নামটি পর্যন্ত না। চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্তনের অন্তিত্বের কথা অনেকদিন থেকে তিনি শুনে আসছিলেন, এতদিনে তার সমাধান হল। তিনি যে পুঁথি উদ্ধার করেছেন সেটিই সেই কৃষ্ণকীর্তন, এই ধারণায় এ পুঁথির নাম দেওয়া হয় শীকৃষ্ণকীর্তন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সে-পদাবলীর ভাষা তো আমাদের সমসাময়িক ভাষারই শামিল। তাহলে কি চণ্ডীদাসের আমলেও বাংলা ভাষার রূপ ছিল আধুনিক বাংলার মতই ? তা সম্ভব নয়। খাঁটি চণ্ডীদাসী ভাষা গায়কদের হাতে ও বিভিন্ন কালের প্র্থিলেথকদের হাতে পড়ে পরিমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন হতে হতে আমাদের কাছে এগে যখন পৌছল, তখন আমরা তাতে পেলাম একালের ভাষা। আমরা পেলাম—

সই, কে বা শুনাইল খাম নাম

# কিন্তু পুরাতন আমলের ভাষা তো এ রকম হওয়া সম্ভব নয়, সে ভাষা হবে— কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি

### कालिनी नहें कुल

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে পদ পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে এই পদ, তা হচ্ছে এই ভাষা
— অকৃত্রিম ও অমাজিত, অসংস্কৃত ও অনাধুনিকতাপাদিত পুরাতন বাংলার
গ্রাম্য পদকারের ভাষা।

এই পুঁথি আবিষ্ণারের পরে এর কালনির্ণয়ের জন্মে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেটি দাখিল করা হয়। তিনি বিচার ও পরীক্ষা করে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথি।

বসম্ভরঞ্জন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথির আবিষ্কর্তার গৌরব অর্জন করেছেন। এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে।

শেষ জীবন তিনি অতিবাহিত করছিলেন ঝাড়গ্রামে, সেখানে গিয়ে বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বন্ধন্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করা সন্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করি, এবং তিনি অস্কুছ ছিলেন ব'লে তাঁরই পরামর্শে দিন-কয়েকের জন্মে দেখা করা স্থগিত রাখি। ইতিমধ্যে উপকরণ হিসেবে তিনি তাঁর বংশ-পরিচয়ের কড়চা ও জীবনের ঘটনাবলী লিখে রাখেন। কিন্তু অস্কুস্থতা থেকে নিষ্কৃতি তিনি পেলেন না। তাঁর শরীরের অবস্থা সন্বন্ধে আমার অন্ধুসন্ধানের উত্তরে কয়েক দিন পরে তাঁর পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ রায় চিঠি লিখে জানালেন—

'···আপনার পত্র পাইলাম। বাবাকে স্বস্থ করিয়া তুলিতে পারিলাম না; তিনি গত ২৩এ কার্তিক ১৩৫৯ [ ৯ নবেম্বর ১৯৫২ ] রাত্রি সাডে ৯টার সময় সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।···'

এই চিঠি পেয়ে স্থির করি, বসস্তরঞ্জন যে তথ্য লিখে রেখে গেছেন তার সাহায্যেই তাঁর জীবনকথা রচনা করব। এবং তাই করা হল।

বংশ-পরিচয়ের যে কড়চাটি তিনি লিখে যান প্রথমে তা উদ্ধৃত করি—

'ঘটকদের বর্ণনা অহুসারে বেলিয়াতোড়বাদী গুহ-রায় গোষ্ঠী যশোহর সমাজ ভুক্ত ; এবং রাড়ে উপনিবিষ্ট আড়াই ঘর গুহ মধ্যে আধ ঘর। ইঁহার।

যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ছয় পুত্রের অন্ততম রাজীবলোচন মজুমদারের বংশধর, তাহার সমর্থন পাওয়া যায় সমসাময়িক পুঁথিপত্তে। দেশবলি-বিবৃতিতে বেলিয়াতোড়ের আধা-সংশ্বত নাম বালিয়াতেটিক। উহাতে আরও আছে, এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। এবং রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। ভগীরথ গুহের সহিত এই বংশের সাক্ষাৎসম্পর্কের একান্ত প্রমাণাভাব। আজও গুহগোষ্ঠী ঘশোহরের পুরাতন শ্বতি বহন করিয়া আদিতেছেন। তাহার নিদর্শন ছুর্গোৎসবে পুর্ণাবয়ব দেবী-প্রতিমার। পরিবর্তে যশোহরেশ্বরীর আদর্শে মুখপাত্র অর্চনার ব্যবস্থা। অল্প কিছুদিন পুর্বেও গুহ গোষ্ঠার ভিতর রাজা বদস্ত রায় ও প্রতাপাদিত্য ঘটিত বহু গালগল্প সাগ্রহে আলোচিত হইত। সে যাহা হউক কনৌজাগত বিরাট গুহ হইতে ইছারা ২০।২৪ পর্যায়ের। কয়েক পুরুষ ধরিয়া গুহবংশীয়েরা বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সতত্ত্বাম ও মুকুন্দরাম যথাক্রমে মহারাজা রঘুনাথ সিংহ ২য় (শকাক ৬২৫।৩৪) এবং চৈতন্ত সিংহের (শকাক ১৬৭১-১৭২৪) সমকালে দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান বিভাধর সৌখীন পুরুষ ছিলেন; মেজাজ ও চালচলন কতকটা আমিরী ধরণের ছিল। লালমোহনের কবিশেথর আখ্যা ছিল। ইনি শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহের সমুখে নিত্য নৃতন স্তোত্র (অবশ্র সংস্কৃতে) রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন। ছংখের বিষয়, দেগুলি অযতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক সময় দেওয়ান বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। রাধাকান্ত মুশিদাবাদ নবাব সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তদীয় অন্তুজ নবকিশোর তথায় ক্রোরার কার্য করিতেন। বেণীমাধব সিপাহী যদ্ধের সময় পুরুলিয়ার ডেপুটিকমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইঁহার অন্নদাতা বলিয়া স্থলাম ছিল। বেণীমাধবের মধ্যম সহোদর গোপাল-চরণ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। মহাভারতের সম্বন্ধা স্থ্যশ ছিল। নীলকণ্ঠ পরিণতবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। রামচরণ বাঁকুড়া বেঞে দীর্ঘকাল অনারারি ম্যাজিস্টেট ছিলেন। যুগলবিহারী গ্রাম্য বিবাদ-বিদংবাদ মিটাইতে স্থদক্ষ ছিলেন। রায়বাহাত্বর বামাচরণ বাঁকুড়া বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং চরিত্রগুণে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা- ভান্ধন হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের উদীয়মান ব্যবহারঞ্জীবী ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। বসন্তর্ম্বন এই বংশেরই একজন।'

বন্ধান্দ ১২৭২, ইংরেজি ১৮৬৫, মহাইমীর পূর্ববর্তী অইমী তিথিতে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড গ্রামে বসন্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ রায়। বেলিয়াতোডের এই রায়পরিবার অভিজাত সমৃদ্ধশালী ও বিভাসুরাগী ছিলেন। এই পরিবারে শিল্পী যামিনী রায়ও জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বসন্তরঞ্জনের পুড়তুতো ভাই।

ছেলেবেলা থেকেই বৈশ্বৰ পদাবলী ও পদকর্তাদের প্রতি তাঁর টান হয়।
বিশেষ করে বিভাপতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল একটু মাত্রাছাডা। তিনি
বলেছেন, "স্কুলের বন্ধুরা আমাকে বিভাপতি বলে ঠাট্টা করত। পুঁথি-সাহিত্যের
উপর আমার টান দেখে, আর ফেলে-দেওয়া কাগজ্বপত্র ঘাঁটতাম বলে আমাকে
পাগল বলত।"

ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার যা প্রচলিত নিয়ম সেই অনুসারেই তাঁর বিভারম্ভ হয়। কিন্তু ক্লের সে বাঁধা-ধরা বিভা তাঁর বেশি দূর এগোয় নি। ধীরে ধীরে ক্লের পরীক্ষায় পাদ করে তিনি এগিয়ে চললেন। তার পর "প্রুলিয়া জেলা ক্ল থেকে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু অঙ্কের পরীক্ষায় পাদ করতে পারলাম না। এনট্রান্স ফেল করলাম। আমার ছাত্রজীবনও শেষ হয়ে গেল।"

অর্থাৎ ধরা-বাঁধা নিয়মের ছাত্রজীবন তাঁর শেষ হল এথানে। কিন্তু যে ছাত্রজীবনে বাঁধ নেই, বেডা নেই, নিয়ম নেই, কাহ্নন নেই— সেই নিজের পাঠশালার
ছাত্রজীবন শুরু হল তাঁর এখন। তিনি নিজের উৎসাহে, নিজের উদ্দীপনায়
এবং নিজের মনের তাগিদে নিজেয় রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ করলেন নিজের হাতে।
যে পুঁথি সকলে পড়ে গেছে সে পুথিতে মন তাঁর বসল না, নিজের রচিত রাস্তা
দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি সেই পুঁথির সন্ধান আরম্ভ করে দিলেন, যে পুথি আগে
কেউ পড়ে নি, যে পুঁথির সন্ধান আগে কেউ জানে নি। এ এক অভিনব ছাত্র-

জীবন। নিজের পাঠের জন্মে প্র্থি-আবিদ্ধারে মগ্ন হলেন এই অভিনব বিভার্থী।
"গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্র্থির সন্ধান কিরুপে ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তা
ভূক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাউকে বোঝানো কঠিন। স্বদ্র মফস্বলের সর্বত্র যানবাহন
স্থলত নয়। পথ কোথাও ছর্গম, কোথাও কোথাও পথ নাই বললেও হয়।
ছোট বড় অস্থবিধেও ঢের। আকর্ষণ— স্বভাবের শোভা দর্শনের স্থযোগ, তথা
সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলনের অবসর। এই
অস্থসন্ধান-কার্থে বছ বিপদের সন্মুখীন হতে হয়েছে। এক ক্ষেত্রে জীবনসংশয়
ঘটে। এত সত্ত্বে প্র্থি খোঁজার একটা মোহ ছিল, কি জানি, কেমন স্থথ
পেতাম। তারই প্রলোভনে প্রঃপ্রঃ প্র্থির অস্থেষণে বাহির হয়ে আট
শতের বেশি প্র্থি সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং বিলোপসাধন আশঙ্কায় ক্রমশ
সবগুলিই বন্ধীয়-সহিত্য-পরিষ্থকে উপহার দিয়েছি।"

সাহিত্য-পরিষদে এই পুঁথিগুলি সমত্নে রক্ষিত আছে। অবশেষে "১৩১৬ ব্লুঙ্গাব্দে কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের জন্মে সেটি আহত হয়।"

যে ঐশ্বর্য লাভ করার জন্মে তিনি জীবনে আর কিছুই চান নি, জীবনের যাবতীয় স্থু বর্জন করেছিলেন, এবার যেন তাই পেয়ে গেলেন, নবাবিষ্কৃত পুঁথির পাতা উন্টে তিনি দেখলেন তাতে পুরাতন বাংলার হরফে লেখা আছে—

## যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলো

এবার যেন পেয়ে গেলেন সেই কাহুকেই এই নূতন কীর্তনের মধ্যে— এই শ্রীক্ষকীর্তনে। ধন্ম হয়ে গেল তাঁর জীবন, ধন্ম হয়ে গেল বাংলা গাহিত্য।

এনটান্স ফেল করে নিয়মে-বাঁধা ছাত্রজীবন শেষ হবার পর তিনি বাডিতে বসে মৈথিলী-আগামী-ওডিয়া-বাংলা ইত্যাদি সাহিত্যের আলোচনায় রত থাকেন। অর্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না এতটুকু, অনটনের প্রতি ছিল পরম ওদাসীন্ম। নিজের স্থথ-স্বাচ্ছন্যের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় তিনি রত থাকেন। তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রতি

এই প্রগাঢ় অমুরাগ দেখে নবদীপের ভ্বনমোহন চতুষ্পাঠী তাঁকে বিষম্বলত উপাধি দান করেন। সেই থেকে বিষম্বলত-নামেই স্থীসমাজে বসম্বরশ্বন পরিচিত।

১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে কলকাতার গ্রে ফ্রাটে রাজা বিনয়ক্ষ দেববাহাছরের গৃহে বেছল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই
প্রতিষ্ঠানের সদস্থ নির্বাচিত হন দেশের গণ্যমান্থ ব্যক্তিরাই। এই বিশ্বৎজনসভায় প্রবেশের আগ্রহ হয় বিশ্বন্ধতের। কিন্ধ তিনি তথন গণ্যও নন এবং
তেমন মান্থও নন; স্বতরাং তাঁর পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্থ হওয়ার আশা
ছ্রাশা বলেই মনে হল। কেননা, সাধারণত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তেমন
কোনো শিক্ষার ছাপ তাঁর নেই। বসন্তরঞ্জন এখানে প্রবেশের জন্থে আরজি
পেশ করলেন। এই আরজিতে তিনি নিজের যোগ্যতার উল্লেখ করলেন না;
কেননা, তাঁর নিজের ধারণা, তিনি এখানে প্রবেশের যোগ্য নন। অনিয়মের
পথে চলাই তাঁর অভ্যাস, তাই তিনি যোগ্যতার কোনো উল্লেখ না করে
নিজের অযোগ্যতার বিষয়ই উল্লেখ করলেন। কর্তৃপক্ষ এই অযোগ্য ব্যক্তিটির
আবেদন মঞ্জুর করলেন, বসন্তরঞ্জন এই অ্যাকাডেমির সদস্যরূপে মনোনীত
হলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ সাল, বসন্তরঞ্জন অ্যাকাডেমির ছাবিংশ
অধিবেশনে সদস্যরূপে উপস্থিত হলেন।

এর কিছুদিন পরেই, ১৩০১ বঙ্গাব্দে, অ্যাকাডেমির নাম বদল হয়। ইংরেজি নাম রূপাস্তরিত হল বাংলা নামে, নাম হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং। পরিষদের সেই জন্মদিন থেকে বসস্তরঞ্জন এর সদস্ত। তথনকার কর্তৃপক্ষের উৎসাহে পরিষদে পুঁথিশালার পত্তন হয়— এই পুঁথিশালায় বসস্তরঞ্জনের দান অনেক। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ দান শ্রীক্ষক্ষীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত ও আহত হল, এদিকে বসন্তরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা তথন ভয়াবহ। তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন এই সময়। তথন তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে পরিষৎ তাঁকে মাদিক কিঞ্চিৎ অর্থদানের সিদ্ধান্ত করেন। অর্থ সামান্তই, কিন্তু তাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন।

পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর অঙ্গান্ধী। যা-কিছু তিনি আহরণ করেন

সসম্ভ্রমে তাই এনে দান করেন পরিষদের পুঁথি-ভাণ্ডারে। এতেই জাঁর যেন জীবনের শান্তি এবং এতেই থেন জাঁর সমন্ত পরিপ্রমের পুরস্কার। জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন পুঁথির মধ্যে এবং পরিষদের মধ্যে।

শীক্ষকীর্তন-প্রকাশের পর দেশের ও বিদেশের বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও রসতত্ত্ববিদ্ মনীষী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। বসন্তর্গ্ধন এ আলোচনায় যোগ না দিলেও তাঁর কোনো ক্রটি হত না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের আবিন্ধার সম্বন্ধে এতই স্থনিশ্চিত ছিলেন ষে, তিনি উক্ত মনীষীদের সব মন্তব্যের উত্তর দান করেন।

এর পর এল তাঁর আর-একটি জীবন— অধ্যাপনার জীবন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ক্লাস খোলা হয়েছে। উপযুক্ত অধ্যাপকের জন্ম অস্থান্ধান করা হচ্ছে। তথন রামেন্দ্রন্থানর গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষকে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসরস্থতীর আসন প্রতিষ্ঠা করা হল, যোগ্য পূজারীর সমাদর তাহলে করা আবশুক। রামেন্দ্রন্থান নাম করলেন বসস্তরপ্পনের। বসস্তরপ্পন এ বিষয় বলেছেন, "আমি ইংরেজি জানিনে, এটাই সর্বপ্রথম আলোচিত হয়েছিল। আশুতোবের এক প্রিয়পাত্র এই অভিযোগ করলেন। সেজত্যে আমাকে নানাভাবে যাচাই করা হয়।"

নানা বাধাবিদ্ন অতিক্রম করে ১৯১৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। ১৯৩২ সাল পর্যস্ত তিনি এই কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করেছেন।

বিশ্ববিভালায়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আবার পরিষৎ নিম্নে মেতে উঠলেন। পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্ত নির্বাচিত হলেন।

এই সময় তিনি হাত দিলেন নৃতন আর-একটি কাজে— প্রাচীন বঙ্গীয় শব্দ সংকলনে। তাঁর এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৪৪ সালে তাঁকে সোসাইটির সদস্তরূপে গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয় তাঁকে সরোজিনী পদক দান করেন।

পূথি-সংগ্রহই তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণে আছাই হয়ে তিনি অগ্রাসর হয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। কিছ কেন, কিসের জল্প তাঁর মন এদিকে গেল তার খোঁজ তিনি নিজেই রাখেন না। "যে সমর আনি এদব আরম্ভ করি, তখন কেন, এখনও তা থেকে কোনো অর্থ বা সম্মান পাওয়া যেত না। তোমরা বল যে, প্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত কোনো বই এত ভালো করে সম্পাদিত হয়নি। এর চতুর্থ সংস্করণে পুনর্লিখিত ভূমিকায় দেখতে পাবে যে, আমি এখনো আমার মনের মত করতে পরিনি। এখনও আমার অনেক শেখবার আছে। অনেক জানতে বাকি আছে।"

এ কথা কোনো অধ্যাপকের মুখের কথা যেন নয়, কেননা, অধ্যাপকেরা তো সবই জানেন। এ কথা একজন বিভাগীর মুখের ভাষা। এইজন্তেই তাঁকে অভিনব বিভাগী বলেই মনে হয়। জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার কি শেষ আছে ? যে প্রকৃত জ্ঞানাম্বেমী, তাঁর কাছে experience হচ্ছে কেবল একটা arc— একটা দিগস্তবিশেষ, যাকে কোনো দিন ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না। সেই দিগস্তের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিলেন বসস্তরপ্কন।

#### সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সারঙ্গরঙ্গদা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা প্রাচীন পূ<sup>†</sup>থিঁর বিবরণ কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন। অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায় হরিলীলা। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায়

# ত্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাখ্যায়

বাংলা ভাষা বাংলা ভাষাই। কিন্তু এ ভাষারও পূর্ব-পশ্চিম আছে উত্তরদক্ষিণ আছে। বাংলা ভাষাতেই এমন শব্দ আছে যা বঙ্গদেশের পূর্ব দীমানায়
আবদ্ধ, আবার এমন শব্দও আছে যা পদ্মা নদীর স্রোত ডিঙিয়ে এপার থেকে
ওপার যেতে পারে নি। এমনি একটা শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছিল কিছু দিন আপে
আমার এক কবি-বন্ধুর সঙ্গে। তিনি একটি গ্রাম্যছড়। সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু
ভার 'আজল' কথাটির মানে না বোঝায় তার অর্থ টা পরিকার হচ্ছে না—

আজল বলে, কাজল রে ভাই

আমি রাঙা মুখের পান · · ·

তিনি জনকয়েক ভাষাবিদের কাছে এর মানের জন্মে অমুসন্ধান করেছেন, আনেক বইও ঘেঁটেছেন, কিন্তু আসল নানেটা পান নি। তাঁকে কেউ কেউ নাকি পরামর্শ দিয়েছেন এই বলে যে, কথাটি সম্ভবতঃ উজ্জ্বল থেকে এসেছে। কিন্তু এতেও ছড়াটির তেমন কোনো মানে হয় না।

আমি উত্তরবাংলার লোক। আজলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ।
উত্তরবাংলার মেয়েমহলে এ কথাটা খুব চালু। ছড়াট যেদিন আমার চোখে
পড়ল দেদিন তৎক্ষণাৎ আমি এব মানে তাই ধরতে পারলাম। আমার মুখে
ছড়াটর তারিফ শুনে তিনি বিশ্বিত হলেন। তিনি যে এর আগে এইটে নিয়ে
এত মুশকিলে পড়েছিলেন জানতাম না। আমি বললাম, 'আজল মানে,
ভাকা।' আমার কথা শুনে কবি-বন্ধুটি পুলকিত হয়ে উঠলেন, ছড়ার মানে
তাঁর কাছে পরিকার হয়ে গেল। তিনি সোৎসাহে একটা মোটা অভিধান
খুললেন, ঠিক, তাতে মানে দেওয়া আছে, কেবল শক্টির অর্থ ই নয়, প্রাচীন
কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি পর্যন্ত, লেখ্যু আছে—

আজল—'-লৃ' বিং [আদরী>আজলী>°ল (?); বৈষ্ণব-সাহিত্যে ] ১ আদরিণী, স্নেহপাতী।
"রাজার কুমারী তুমি আজল ক্তাধানি। কেমনে সহিবা ছঃথ ত্যজি অল পানি॥"—
বিষহরি ও পল্লাবতীর পাঁচালী ৩২৪। ২ [অস আজলা—মূচ; আজলমাঠ—জানিরাও না

ভাৰার ভাব করা] যে আদরে ৰেকা সাজে, অর্থাৎ ভাৰিরাও না ভাৰার ভাৰ করে।
"যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে। তেন সে আজল দেবরাজে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৪৭।-জনি,-জনী
বিং, ১ আদরিণী, পাগলী, অগেরানী। "দৈবকীনন্দনে বলে, শুন লো আজলি। তুমি কি
না ভানো গোরা নাগর বনমালী।"—নবনীপ-পরিক্রমা ২৮৯। ২ যে নারী জানিরাও আদরে
অব্বের ভান করে, নেকী। "দেখি তোজাকে আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী।"
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২১; আজলী রাধান তোঁ আবালী বড়ীন হের পাঞ্জী পরমাণে ৩৭।

এই মোটা বইটি শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধীয় শব্দকোষ। এটা মাত্র তার একটি খণ্ড, এমনি আরও চারটে খণ্ড আছে। এতে প্রত্যেকটি শব্দকে তিনি এমনি নিখুতভাবে বিচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে তার পরিচয় দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের থমথমে ছপুর। রাঙাপথের দক্ষিণ পার্স্বে চীনা-ভবন; এর পরে দক্ষিণে সবৃজ প্রান্তরের প্রান্তে গুরুপল্লী। সার-সার করোগেট-চালার অনাড়ম্বর গৃহ। এর একটিতে থাকেন শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১০ই আঘাঢ় [এ ১৮৬৭, ২৩ জুন] রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। "বিদিরহাট মহকুমার অন্তর্গত যশাইকাটি গ্রামে আমার পৈত্রিক নিবাস, রামনারায়ণপুর গ্রামে আমার মাতৃলালয়— এই মাতৃলালয়েই আমার জন্ম।"

১৩৫৯ বন্ধান্দের ২:এ আখিন, ১৯৫২ সালের ৭ই অক্টোবর। বেলা বান্ধোটা বাজে। বোলপুর স্টেশন থেকে সাইকেল-রিক্শা চেপে সোজা চলে এসেছি। তাঁর বাদা চিনি নে, রিক্শাচালক-বালকটিও চেনে না। তাই কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরতে হল। প্রাক্ক্টীরের কাছে বিশ-বাইশ বছরের তিনটি ছেলে ঘুরছিল, সম্ভবত তারা ওথানকার ছাত্র। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। হরিচরণবাব্কে তারা চেনে না। একজন বলল, 'কী রকম দেখতে? মোটা, কালো?' আর একজন বলল, 'তিনি কি ডাক্ডার?'

রিক্শা ঘ্রিয়ে চীনা-ভবনের রান্তা ধরে চললাম। হরিচরণবাবুর নাম বাইরে হয়তো তেমন প্রচার নেই, কিন্ত স্থানীয় ছাত্রমহলেও তিনি অপরিচিত —ভাবতে ভালো লাগল না। একটানা পঞ্চাশ বছর তিনি আছেন শংস্তিনিকেতনে। "ব্রশ্বচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ: এর মাস-আন্টেক পর, অর্থাৎ ১৩০৯ সনের প্রাবণের শেষে আমি আশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপনায় যোগদান করি।"

অনাড়ম্বর জীবন। চৌকির উপরে বসে তিনি তার জীবনের সংবাদ বলছিলেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, সারাটা জীবন চোথের কাজ করে আজ অসাড় হয়ে এসেছে চোখ। লেখা-পড়া এখন আর করতে পারেন না, অস্পষ্ট দেখতে পান, লোক চিনতে পারেন— এই মাত্র। বললেন, "আমার জীবনে অসাধারণ কিছুই নাই। আমার জীবনশ্বতির তাই কিঞ্জিয়াত্র মূল্য আছে, তা আমি কখনো মনে করতে পারি নি।"

জীবনে অসাধারণ কিছু হয়তো নেই, কিন্তু জীবনে অসাধারণ কাজ তিনি করেছেন, এই জন্তেই জাবন তাঁর অসাধারণতা অর্জন করেছে। একটা জীবনে কতটা ধৈর্যের নিষ্ঠার ও পরিশ্রামের সমবায় ঘটতে পারে, তাঁর জীবনে তার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। সেটি হচ্ছে বঙ্গীয় শব্দকোষ। একাকী তিনি রচনা করেছেন এই বিরাট শব্দকোষ, বাংলা দেশের উত্তর পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ সব জায়গার গ্রাম্য কথাও তিনি সংগ্রহ করেছেন, তার বুৎপত্তিগত অর্থ তিনি দিয়েছেন, কোন্ কালের কোন্ কবি সেই কথাটি কিভাবে বাবহার করেছেন, মধুমক্ষিকার মত তিনি আহরণ করে এনে জমা করেছেন সেইসবছত্র তাঁর এই শব্দকোষের মৌচাকে।

বললেন, "একচল্লিশ বছর লেগেছে শব্দকোষ সংকলন প্রণয়ন ও মৃদ্রাঙ্কণ শেষ করতে; ১০১২ সনে আরম্ভ করি, পেষ হয় ১০৫২ সনে। শব্দ-সংকলনের সময় অধ্যাপনার ভার আমার উপর ছিল। ১০০৯ সনে (১৯০২ সালের আগস্ট মাসে) আমি অবসর গ্রহণ করি। অধ্যাপনার সময় ক্লাসে প্রাচীন বাংলা বই নিয়ে বসতাম ও বিশ্রামের সময়ে ক্লাসে বসেই পেন্দিল দিয়ে অভিধানের যোগ্য শব্দ চিহ্নিত ক'রে, পরে কার্যাবসানে তা ধাতায় লিথতাম। এইরপে প্রাচীন বাংলা শব্দ সংগ্রহ করে ১০০৮ সন পর্যন্ত অভিধানের কাল্কে কিছুদ্র অগ্রসর হয়েছিলাম।"

১৩০৯ সনের প্রাবণ-শেষে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিচ্ছালয় প্রতিষ্ঠার মাস-আষ্টেক

পরে, তিনি যখন সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে যোগ দেন, তখন আশ্রমের বালকদের কোনো মুদ্রিত সংস্কৃত পাঠ্যস্থ ছিল না। গৃহের বালক-বালিকাদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত পাঠ লিখতে আরস্ক করেন, এতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বললেন, "এইরপ প্রণালীতে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি দিয়ে কবি তদমুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আমাকে বলেন। তাঁর নির্দেশ অমুসারে সংস্কৃত-প্রবেশ রচনা করে তিন থণ্ডে সমাপ্ত করি। এই পাঠ্যপুক্তক রচনার সময়ই একদিন কবি কথাপ্রসঙ্গে বাংলায় একথানি ভালো অভিধান প্রণয়নের কথা বলেন। তাঁর দেই ইচ্ছা অমুসারেই অভিধান-রচনায় নিরত হই। শক্ষকোষ প্রণয়নের মূল কারণ এই। তথ্ন ১৩১২ সন।"

একটু থেমে আক্ষেপের স্থারে বললেন, "কিন্তু কবি এই গ্রন্থটি শেষ দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর মহাপ্রয়াণেরও বছর-চার পরে গ্রন্থটি প্রণয়ন ও মুদ্রাহণ শেষ হয়।"

দাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁর জন্ম। সংসারে অর্থক চ্ছ্ তা ছিল। পিতা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারীতে কাজ করতেন। রামনারায়ণপুর গ্রামে তিনি মাতুলালয়েই ছিলেন চার বৎসর পর্যস্ত। এই সময় তিনি তাঁর মাতার সঙ্গে যশাইকাটির বাড়িতে আসেন। বাটীর নিকটে একটি ছোট বাংলা বিত্যালয় ছিল, এখানেই তাঁর বিত্যারস্ত। আট-নয় বৎসর বয়সে পুনরায় মাতুলালয়ে যান। মামাতো ভাইদের সঙ্গে বিস্বরহাট মাইনর স্কুলে পড়তে আরম্ভ করেন। মাইনর স্কুল হাইস্কুলে পরিণত হয়। এখানে তিনি পড়েন পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত। তার পর তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজী শিক্ষা ত্যাগ করে মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থে একটি বাংলা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভতি হন। এই সময় পরীক্ষার ফল আশামুদ্ধ প না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহাশয় তিরস্কার করেন। তিরস্কারের ভাষা কঠোর ও অসহনীয় হয়, তাঁর পিতা এই কারণে তাঁকে তাঁর মাতুলালয়ের নিকটবতী একটি বাংলা স্কুলে ভতি করে দেন। এই স্কুল থেকে তিনি উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করে এক বছরের জন্মে কিছু বৃদ্ধি পান। এতে তাঁর পড়ার বয়ম নির্বাহ হয়। পরের বছর মধ্যবাংলা

পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর ফিরে আসেন যশাইকাটির পিছুগুছে। এখানে এসে বাছড়িয়া লণ্ডন মিশনারী স্কলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভতি হন। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র দত্ত নামে একজন সহপাঠীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এখানে প্রায় ছই বংসর পড়ার পর বিছালয়-গৃহটি আগুনে বিনষ্ট হলে আড়বেলিয়া ও ধান্তকুড়িয়ায় ছুইটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আডবেলিয়ায় ও পরে ধান্তকুড়িয়ার ইন্ধুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তিনি পড়েন। এই সময়ে গ্রীম্মাবকাশে কলকাতার পথে গাড়িতে বাহুড়িয়ার শশিভ্ষণ দাস নামে একটি যুবকের সঙ্গে ভাঁর পরিচয় হয়। ভাঁর বন্ধু শ্রীশের সঙ্গে শশীর পূর্বেই পরিচয় ছিল। শ্রীশের মুথে শশীও তাঁর পরিচয় পেয়েছিল। এই স্থত্তে শশীর সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় হল। শশী কলকাতার জেনারেল অ্যাদেম্বলীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। দে বলল, 'তুমি এই স্থূলে আমার দঙ্গে পড।' অর্থাভাবের কথা জানালে সে বলল, 'গাহেবর। বড় দয়ালু ও সহ্বয়, নেতনের ব্যবস্থা পরে হবে।' এ কথা শুনে তিনি আর আপন্তি করলেন না, শশীর সঙ্গে ক্লাসে যোগ দিলেন। কালীনাথ মিত্র নামে এই স্কলে একজন শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের কাঞ্চে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল, তিনি শশীকে ভালবাসতেন। তাঁকে শশী এ বিষয়ে **जानाल** जिनि वललन, 'आशामो পরীক্ষার ফল দেখে ব্যবস্থা করবো।' দিতীয় শ্রেণীতে অথন ছাত্রসংখ্যা ৮০। এত ছাত্রের মধ্যে তাঁর পরীক্ষার ফল আশাম্বরূপ হবে বলে তিনি মনে করতেই পারেন নি ; কিন্তু একেবারে নিরাশও ছন নি। পরীক্ষার সময় এল, পরীক্ষাও দিলেন, কিন্তু ফল জানার জন্য তাঁর কিছুমাত্র ঔৎস্কা ছিল না; কারণ, কি জানি শশী কি অপ্রীতিকর কথাই না শোনাবে। এইভাবে কিছুকাল কাটলে, পরীক্ষার ফল অমুসারে প্রমোশনও হল, তিনি শশীর সঙ্গে এক ক্লাসে গিয়ে বসলেন। শিক্ষক রেজিস্টার থুলে রোল-কল আরম্ভ করলেন, তথন দেখলেন রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখা হয়েছে। শশীকে প্রমোশনের কথা জিজ্ঞাস: করলে সে তাঁকে বলল, 'তুমি জানোনা? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তুমি দিতীয় স্থান অধিকার করেছ। বিনা-বেতনে পড়ার আদেশ কর্তৃপক্ষ তোমাকে দিয়েছেন।' এইরূপে তাঁর বেতনের সমস্তা নিরাক্তত হল।

পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন: কিছ এখানেও পুনরার বেতনের প্রশ্নে তিনি চিন্তিত হলেন। এই সময় এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, পটলডাঙার মল্লিকপরিবারের ফণ্ড থেকে মেটোপলিটন কলেজে (বিভাসাগর কলেজে) কয়েকটি ছাত্রকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে যেন তিনি দরখান্ত করেন। তিনি যখন তাঁর দেশের कुरल পড़राजन, जर्थन त्रवीत्मनाथ এक वहत जाँरक वृक्षि मिरश्रहिरलन, धरे कथा উাঁকে জানালে তিনি বাংলায় একটি সার্টিফিকেট লিখে দেন ৷ মল্লিক ফণ্ডের শভাপতি ছিলেন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সার্টিফিকেট-সহ দরখান্ত হাতে দিতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের मार्टिकिएक एत्थ প्रार्थना मध्युत कतलन ७ कए ७ त एक होतीत महन एनथा করতে বললেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দরখান্ত দিলে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপালের নামে চিঠি দিলেন। কলেজে এদে অধ্যক্ষের হাতে চিঠি দিলে তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীর বেজিস্টারে ভাঁর নাম লেখার আদেশ দিলেন। এতে তিনি মেট্রোপলিটনে ভর্তির অমুমতি পেলেন। ষণ্ড থেকে নিয়মিত বেতন পেয়ে তিনি এফ. এ. পাদ করে বি. এ. স্লাসে ভর্তি হন। কলেজের মাইনে লাগত না, কিন্তু বই কেনা ইত্যাদি সমস্তা রমেই গেল। ছই-একজন ছাত্র পড়িয়ে কিছু অর্থাগম হত, তা দিয়ে পাঠ্য বই কিনতেন। তৃতীয় বার্ষিক বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময় গ্রীম্মের ছুটিতে তিনি দেশে যান। ছটির পরে দেশ থেকে ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় ফণ্ড থেকে তাঁর বেতন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল, অনুপস্থিতির কারণও তিনি জানালেন কিন্তু গ্ৰাহ্ম হল না।

বললেন, "তথন নৈরাশ্যে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা অহ্নেয়ই, কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। আমার কলেঞ্চে পড়া বন্ধ হয়ে গেল।"

অনেক বাধাবিপন্তি ডিঙিয়ে যে স্রোত বয়ে চলেছিল, হঠাৎ দেই স্রোত চোরাবালির নীচে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাত্রজীবন শেব হয়ে গেল শ্রীহরিচরণ বস্বোপাধ্যায়ের।

কর্মহীন অলস জীবন শুরু হল তাঁর। কিন্ত নির্দ্ধা হরে বসে থাকা তাঁর প্রকৃতি নয়। বললেন, "এই সময় অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গভাবায় পঞ্জে অস্বাদ আরম্ভ করলাম। প্রায় ত্ই বছরে অস্বাদ শেষ করি। পাণ্ড্লিপি-অবস্থায় এখনো তা আমার কাছে আছে।"

এই সময় তিনি বাড়ি যান ও দেশের ছটি হাই স্কুলে প্রায় তিন বছর
শিক্ষকের কাজ করেন। ১৩০৬ সনে একবার কলকাতায় আসেন। কিছুদিন
পরে মেদিনীপুবের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজবাটীতে কুমার দেবেন্দ্রলাল থানের
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩০৮ সনে পুজার ছুটিতে বাড়িতে আসেন। "অতি
দ্র দেশে স্বল্প বেতনে চাকরী করা আমার পিতার অভিমত হল না। তিনি
বেতে নিবেধ করলেন। আমি রাজাকে পদত্যাগ জানালাম।"

এই সময় কলকাতায় টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই স্কুলে প্রথম প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই বছর চৈত্র মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সংসারের ভার পড়ে তাঁর উপর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারাচরণের উপর সংসারের পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন ও টাউন স্কুলের কাজ পরিত্যাগ করেন।

তাঁর পিসত্তো দাদা যন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদরে খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি রোজ বিকেলে তাঁর দাদার আপিসে যেতেন। বললেন, "শান্তিনিকেতনে তখন কবির ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার দাদার কাছে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকদের অধ্যাপনার বিষয় ও আশ্রমে হবে বসবাসের কথা শুনতাম। আমার বিহা স্বল্পই, এই আশ্রমে অধ্যাপনার কথা আমি চিন্তা করতেই গারি নি।"

তাঁর দাদ। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর বিষয় বলেন। এক সময় রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। এবং একটি কাজ দেবার কথা বলেন। "এই প্রার্থনামুসারে কবি রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রামের জমিদারী কাছারি পতিশরে আমাকে স্থপারিনটেনডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন।"

১৩০০ সনের প্রাবণের প্রথমে তিনি পতিশরে গিয়ে কাচ্ছে যোগ দেন।
এই সময় কবির উপরে জমিদারি পর্যবেক্ষণের ভার ছিল। একদিন তাঁর।

শুনলেন কবি সেই দিনই শিলাইদ্য খেকে বোটে পণ্ডিশরে আসবেন। "এই সমর পণ্ডিশরের চারদিকে দিগন্তবিভূত বিপুল ধানক্ষেত জলে প্লাবিত, ধানের শীর্ষগুলি মাত্র দেখা থাছে। তারই অনতিদ্রে কবির বোটের মান্তল দেখা গেল। কাছারির ম্যানেজার কর্মচারী প্রভৃতি কবির সঙ্গে দেখা করার জন্তে সক্ষিত হলেন, বোট কাছারির ঘাটে লাগলে সকলে কবির সঙ্গে দেখা করার জন্তে চললেন, সঙ্গেসঙ্গে আমিও গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাসায় ফিরে এলাম।

তিনি বাসায় এসে পৌছেছেন, তার কিছুক্ষণ বাদেই কবির কাছ থেকে লোক এসে খবর দিল কবি তাঁকে ডাকছেন। বললেন, "আমি এই আহ্বানের সংবাদে বিশ্বিত হলাম। ভাবলাম, আমি নতুন লোক, আমাকে তিনি ডাকলেন কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি গিষে বোটে দেখা করলেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে দিনে কি কাজ কর ?

"বললাম, দিনে জমিদারী জরিপের চিঠা নিয়ে আমিনের সঙ্গে কাজ করি। কবি আবার জিজ্ঞাস। করলেন, রাত্রে কি কর ? তার উন্তরে বললাম—সন্ধার পরে সংস্কৃতের আলোচনা করি, আর ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অমুবাদের পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপি প্রস্তুত করি। অমুবাদ-পুস্তকের কথা উনে কবি পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন। আমি তাঁকে দেখালাম। তিনি দেখলেন, কোন্যে মস্ভব্য করলেন নাঁ।"

এর পরই তাঁর ডাক এল শান্তিনিকেতন থেকে। রবীন্দ্রনাথ পতিশরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে জানালেন, 'শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

এ-সংবাদে তিনি আনন্দিত হলেন। কেননা, অধ্যাপনাই তাঁর প্রকৃতির অক্সরূপ কাজ। সাংসারিক দায়িত্বভার তাঁর উপর পড়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে পতিশরের কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বললেন, "আমি তখনই প্রস্তুত হলাম। নৌকায় করে আত্রাই স্টেশনে এসে সেই দিন রাত্রে কলকাভায় পৌছলাম। পরদিন সকালে সাড়ে সাভটার রেনে শান্তিনিকেতনে কবির নিকট উপস্থিত হলাম। ১৩০৯ গনের আম্বের তথন শেবাশেষি সময়।"

আদ ১৩৫৯ সনের আখিনের শেষাশেষি। পঞ্চাশ বছর পার হরে গিয়েছে। বাইরে শান্তিনিকেতনের রাঙামাটির পথ ও আকাশ-ছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে পঞ্চাশ বছর আগের এই মাঠ আর এই পথের কথা ভাবছিলাম। আকাশে মেঘ করে এসেছে, ওঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। করগেটের চালের উপর বৃষ্টির নূপুর বাজছে। আর, মনে হছে সেই তালে তালে বাইরের গাছের ডালপালা যেন ঈষৎ আন্দোলিত হছে। আজ যাঁর বয়স ৮৫, তথন তিনি ছিলেন ৩৫। আজ যিনি বার্ধক্যে শ্লখ, সেদিন তিনি ছিলেন যৌবনের উদ্দীপনায় প্রাণবস্ত। তাঁর যে-চোখের সামনে পঞ্চাশ বছরের শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে, আজ সেই চোখ নিজীব ও নিপ্রতা। একটি স্বৃত্বৎ অভিধানপ্রণয়নে তিনি কেবল তাঁর জীবনই উৎসর্গ করেন নি, তাঁর চোখ-ছ্টিও যেন উৎস্ব করে দিয়েছেন।

তাঁর গৃহের এক পাশে থাকেন পণ্ডিত স্থ্যায় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, আর-এক পাশে শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। মনোমত প্রতিবেশী নিয়ে রচিত হয়েছে এই গুরুপল্লী। সকলের সঙ্গে সকলের মনের একটা যোগ আছে। এনের ত্ত্তনের সঙ্গেও দেখা হল। হরিচরণবাবুর জীবনকথা লেখা হচ্ছে জেনে এবা উল্লিসিত হলেন, আনন্দিত হলেন, এবং উৎসাহ দিলেন।

এঁদের সক্ষে কথা বলছি, এমন সময় মেঘ ছিঁড়ে একটু নরোদ দেখা দিতেই বারান্দায় একটা মোড়া এনে বসতে বললাম হরিচরণবাবুকে। তাঁর কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। বললাম, "আমি কাঁচা ক্যামেরাম্যান। ছবি উঠল কিনা জানি নে।"

তিনি হাসলেন, বললেন, "পুরনো ছবি আছে, যদি তাতে কাজ হয়, দিতে পারি।"

কিন্ত ছবি আমার আসল কাজ নয়, আসল কাজ কথা। তাই ঘরের ভিতর গিয়ে আরম্ভ হল সেই কথাই।

বললেন, "অভিধানের পাঞ্জিপি কিছুটা অগ্রসর হলে ১৩১৮ সনের আবাঢ় মাসে আমাকে কোনো কারণে কলকাতায় থাকতে হয়। এই সময়ে সেন্টাল কলেজে কিছুদিন সংষ্কৃত অধ্যাপকের কার্য করি। তথন অভিধানের কাজ কিছুদিন একেবারেই বন্ধ থাকে। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত জন্ম বেদনা হ্মতীব্র ও মর্মস্পর্শী হলেও আমার এই তুঃখ নিবেদনের স্থান আর কোণাও ছিল না, কেবল অবসর মত মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাটীতে কবিবরের নিকটে গিয়ে মনের বেদনার শুরুভার কিঞ্চিত লাঘ্য করে আম্প্রতাম। সন্তুদয় यहाञ्चात काट्ड काटना महिष्दायत निद्यन कथटनाई नार्थ हय ना, आयात ছঃখের নিবেদন দার্থক হল। কবিবর বিভোৎসাহী দানশীল মহারাজ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাত্বরের সহিত দেখা করে অভিধানের বিষয় জানালেন ও বৃত্তির কথা উত্থাপন করলেন। তদফুদারে মহারাজও মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দিবেন স্বীকার করেন। এইন্ধপে আমার অর্থ-সমস্থার কিঞ্চিৎ সমাধান হল, কবিবর দেখা করার নিমিন্ত আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করতে গিয়ে তাঁর মুথে বুন্তির সংবাদ ভনলাম। আমি সর্বপ্রকারেই নগণ্য, আমারই নিমিত্ত কবিবরের যাচকবৃত্তি, এ কথা চিন্তা করতে করতে আমি তাঁর চরিত্তের মহত্ত্বে ও কর্তব্যকর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হয়ে পড়লাম—আমার আকার-প্রকার ও মৌনভাব আন্তরিক ক্বতজ্ঞত। প্রকাশ করল। আমার হৃদয়গত ভাব বুঝে কবিবর ধীর কর্প্তে বললেন— স্থির হও, আমি কর্তব্যই করেছি। —এই বৃদ্ধি তের বৎসর ধরে পাই।"

অভিধানের পাপুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩০০ সনে। তারপর প্রায় ছয় বছর বায় কিয়দংশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে। বিশ্বভারতী থেকেই অভিধানটি প্রকাশ করার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু এত বড় বই মুদ্রণের ভার গ্রহণ করা তথন বিশ্বভারতীর সামর্থ ছিল না। এই কারণে কলকাতা বিশ্ববিভালয় থেকে প্রকাশের চেষ্টা হয়। কথাও প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্ববিভালয় সাহসী হলেন না। এর পর তিনি বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদেরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়।

বললেন, "প্রকাশের বিষয় এই ভাবে বিফল হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম।"

এর পর প্রাচ্যবিভামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থর উল্ভোগে ১৩৩৯ সনের আবাঢ়ে অভিধান মূদ্রণ আরম্ভ হয়, প্রায় অর্থেক মৃদ্রিত হওয়ার পর অকস্মাৎ বস্থ মহাশরের মৃত্যু ঘটে, মৃদ্রাঙ্কণও বন্ধ হয়ে যায়।

"বিশ্বকোষের প্রধান কম্পোজিটর মন্মথনাথ মতিলাল এই বিপদে আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। মন্মথবাবু অপর একটি প্রেসের সঙ্গে কথা বলে নিজেই একা কম্পোজ করে অভিধান মুদ্রণ শেষ করেন। এইভাবে ১৩৫২ সনে ভগবৎ-অমুগ্রহে ১০৫ খণ্ডে অভিধান-মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।"

মহারাজ মণীক্রচন্ত্র নন্দী যথন তাঁকে বৃত্তি দেন, তথন রবীক্রনাথের একটি কথার উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন, "আমার জীবন সম্বন্ধে কবির ভবিশ্বৎবাণীর কথা আজ মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন— মহারাজের বৃত্তিদান ভগবানের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবননাশের শব্ধা নাই।—তাই হয়তো এখনো আমি জীবিত আছি। তাঁর কথা সত্য হল বটে, কিন্তু বিশেষ ছঃথের বিষয় যে, অভিধানের উদ্ভাবক কবি আজ স্বর্গগত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পণ করতে পারি নি। সাংবাদিক-শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিধানের বিষয় আমার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি যথনই আশ্রমে এসেছেন আমার কাছে গিয়ে অভিধানের কার্য নির্বিদ্ধে অগ্রসর হওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন। কোষের সর্বাঙ্গসোঠব বিষয়েও সংপ্রামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, অভিধানের সমাপ্তিতে এবিষয়ে কিছু লিখব। প্রবাসী-সম্পাদক এখন পরলোকে প্রবাসী। কোষ-সমাপ্তিও তাঁকে দেখাতে পারলাম না, তাঁর লেখাও হল না। মণীক্রচন্ত্র তো মুদ্রাঙ্গণের পূর্বেই অস্তমিত। অভিধানের বিষয়ে এই তিনটি আমার বিষম বিষাদের বিষয় হয়ে রইল।"

অভিধান-রচনার ন্থায় ছ্রছ কাজ তিনি করেছেন। তাঁর জীবনের ৪১টি বছর তিনি ব্যয় করেছেন এই কাজে। অনেকে এ-কাজকে নীরস কাজ বলেন। নীরস যদি এ-কাজ হয়েও থাকে, তবু তার মধ্যে থেকেও তাঁর সরস চিত্তের পরিচয় দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে।—ম্যাপু আর্নল্ডের 'শোরাব রুত্তম' তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে অহ্বাদ করেছেন, ১০১৬ দনে অর্চনা পত্রিকায় তা মৃত্রিত হয়েছে; আর-একটি হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত খণ্ডকাব্য 'বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র', ১০১৭-১৮ দনে ব্রাহ্মণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এ ছাড়া আছে প্রথমজীবনে রচিত অধ্যান্ধ রামায়ণের পত্যাহ্বাদ; 'কবিকথা-মঞ্ছ্বিকা' নাম দিয়ে রবীক্রনাথের উপর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ—দেশ, যুগান্তর ও মাভূভূমিতে প্রকাশিত; রামরাজ্বত্বের বিশদ ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ 'রাজ্য ও রামরাজ্বত্ব'—গান্ধীজির মৃত্যুদ্বিস উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত; 'দত্যনারায়ণ লীলা'—বিশ্বভারতীর বাংলা গবেষণা বিভাগের উপাধ্যায় প্রীপঞ্চানন মণ্ডল প্রকাশিত প্রথম থণ্ড পুঁথিপরিচয়ে এর পরিচয় আছে; 'রবীক্রনাথ ও ব্যাক্ষর্যাশ্রম'—আশ্রমের প্রথম দিকের কথা; এ ছাড়া প্রকীর্ণ প্রবন্ধ—অবতারবাদ, জ্যাত্রনীড়া প্রভৃতি। এগুলি তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললেন, "কোনো উৎসাহী প্রকাশক যদি এগুলি ছাপার ভার গ্রহণ করেন তাহলে জীবনের শেষ কটা দিন পরম পরিতোষ লাভ করি।"

১০০৯ থেকে ১৩৩৯ সন পর্যন্ত পণ্ডিত হরিচরণ বিশ্বভারতী-শিক্ষাভবনের প্রধান সংষ্কৃত অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় এঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ছাত্রগণ ১৩৫১ সনের নববর্ষের প্রথম দিনে এঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, পর বৎসর ১৩৫২ সনের ফাল্পন মাসে বিচারপতি ব্রজকান্ত শুহ মহাশয়ের গৃহে দ্বিতীয় সম্বর্ধনা সভার অধিবেশন হয়। তারপর ১৩৫০ সনে কবির জন্মোৎসব-দিবসে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁর কঠোর পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ এক হাজার টাকার তোড়া দিয়ে আম্রক্ত্রে এঁর সম্বর্ধনা করেন।

১৯৫৭ সালের জাহুরারী মাসে শাস্তিনিকেতনে অফুটিত সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিভালয়ের আচার্য রূপে শ্রীজওহরলাল নেহরু এঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট. ) উপাধি দান করে সন্মানিত করেন। বললেন, "আমার একটা শেষ কথা আছে। একদিন সকালে উন্তরারণে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই। অভিধানের কথা জিজ্ঞানা করে কবি বলেন যে, আমাদের বলীয় প্রাদেশিক শব্দকোষ নাই, এটাও করা দরকার। আমি তাঁকে বলি যে, অভিধান শেষ করে যদি শক্তি থাকে তা হলে আপনার ইছা পূরণ করব। আজ অভিধান শেষ হয়েছে, দেহ এখন জরাজীর্ণ, গ্রন্থি শিথিল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। যদি এই কাজ আরম্ভ করে যেতে পারতাম তা হলে তাঁর ইছা আংশিক পূরণ হত, আমিও শান্তিলাভ করতে পারতাম। কিন্তু এখন তার সন্তাবনা দেখি না।"

বাইরে সাইকেল-রিক্শার হর্ন বেজে উঠল। ট্রেনের সময় বৃঝি হয়ে এসেছে। তারই তাগিদের সংকেত ওটা। বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বয়সে আর বিনয়ে নম্র হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পদধ্লি নিয়ে রওনা হলাম।

ঘাদের জমিটুকু পার হয়ে রান্তায় উঠে পড়ল রিক্শা। পিছনে গুরুপল্পী রেখে রান্তার রাঙা ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল ত্রিচক্রমান। চারদিকে নিঃসঙ্গ গাছপালা, মাঝখানে নির্জন রান্তা। সোজা চলে গিয়েছে সদর সড়ক পর্যন্ত। শাস্তিনিকেতনের মাঠে মেঘ চুইয়ে ধীরে ধীরে বিকেল নামছে।

#### রচিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় শব্দকোষ। ৫ খণ্ড
রবীন্দ্রনাথের কথা
সংস্কৃত-প্রবেশ। ৩ ভাগ
ব্যাকরণ-কৌমূদী। ৪ ভাগ
Hints on Sanskrit Composition & Translation
পালিপ্রবেশ। শব্দামূশাসন
কবির কথা

## শ্রীয়ন্ত্রনাথ সরকার

করেক বছর আগের এক দ্বিপ্রহরের কথা মনে পড়ে আজ। বোঘাইরের ভিক্টোরিরা টার্মিনাস থেকে ইলেকটিক ট্রেন-যোগে চলেছি পুনার। মস্থপ ক্রততার ছুটে চলেছে পরিচ্ছন্ন ট্রেন। বাঁ-পাশে পশ্চিমঘাটের পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একটি প্রান্তে দংকীর্ণ পথ আছে। ভারতে প্রবেশের একটি খিডকির দরকা হিসাবে নাকি ব্যবহৃত হত এই পথ, যার থেকে এর নাম হয়েছে খড়কি, ইংরাজীতে যাকে লেখা হয় কার্কি Kirkee। বিদেশীর হাতের ছোঁয়ায় এমনই বিক্বতি ঘটেছে জারগাটির নামের। কেবল সামান্ত এই জারগাটির কেন. বিদেশীর স্পর্শে ভারতের অনেক-কিছুরই বিক্বতি ঘটেছে, বিশেষ ক'রে সম্ভবত ভারতের ইতিহাসের। বড-বড় টানেল পার হয়ে চলেছে ট্রেন। এতে রোমাঞ্চ হতে লাগল। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেও পুলকিত হচ্ছিলাম। কিন্ত প্রক্রত পুলকবোধ করছিলাম এই কথা ভেবে যে, আমি চলেছি শিবাজীর জন্মস্থানের দিকে; যে শিবাজীকে বিদেশী ইতিবৃত্তকার 'দস্ক্য বলি উপহাদ' করেছেন, কিন্তু যিনি, আচার্য যতুনাথ সরকারের ন্যায় ঐতিহাসিকের ভাষায়, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের the greatest constructive genius among the Hindus। মিধ্যার আবরণ দিয়ে যাকে আবৃত করে রাখা হয়েছিল দেই **স্মাবরণ আজ উর্ন্মো**চিত হয়েছে, আজ প্রকৃত শিবাজীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এতদিনকার মিধ্যা ডিঙিয়েও আজ যে প্রকৃত মা**স্**যটিকে **খ্ঁজে** পাওয়া গিয়েছে তার কারণ রবীন্দ্রনাথও বলেচেন—

> মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিশ্বতির তলে।

এই বিশ্বতির তল থেকে যত্নাথ উদ্ধার করে এনেছেন শিবাজীকে। তিনি বলেছেন—

There cannot be a higher destiny for a man than to be the maker of a nation and that was exactly the achievement of Shivaji. যত্নাথ তাঁর স্থাবি জীবন এই সত্যের অমুসন্ধানে কার্টিরেছেন, ভাই সাজ তিনি তাঁর নিঃস্বার্থ নীরব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন।

১৯৫২ সালের ২৬এ অক্টোবরের বিকাল। তাঁর কাছে গিরে উপন্থিত হলাম। আগামী ডিসেম্বরে বাঁর বরদ ৮২ বংসর পূর্ণ হবে, এখনো তাঁর যৌবনোচিত উত্থম ও তৎপরতা দেখে চমকে গেলাম। কেবল উত্থম নয়, তাঁর চলা-বলা দেখে মনে হল এখনো উৎসাহ আর কাজের প্রেরণা যেন পৃঞ্জীভূত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে। বললেন, "কি কি কথা জানার আছে ?"

বললাম। তিনি চটপট করে লিখে নিলেন এক টুকরো কাগজে। এতটুকু হাত কাঁপল না, ঝরঝরে অক্ষরে লিখলেন তিনি।

বললেন, "থাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা— স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার।"

১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর (১২৭৭ বন্ধান্দের ২৬এ অগ্রহারণ) রাজ্বসাহী জ্বেলার নাটোর সাবডিভিশনের আত্রেরী রেলস্টেশন থেকে দশ মাইল পুবে করচমাড়িয়া গ্রামে আচার্য যত্নাপ জন্মগ্রহণ করেন। এর তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পতিশর গ্রাম— রবীন্দ্রনাথের কাছারি। "সেখানে একবার গ্রীম্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ এলে আমি গিয়ে দেখা করি। স্থানীয় এম. ই. স্কুলকে হাই ইংলিশ স্কুল করার জন্মে লোকে তাঁকে অমুরোধ করলে আমি তাঁর আমন্ত্রণে স্কুলটা পরিদর্শন করি।"

যত্বনাথের ইতিহাস-সাধনাকে ঐতিহাসিক সাধনা আখ্যা দেওয়া যায়।
কেননা তিনি কোনো সহজ সাফল্য লাভের আকাজ্জা মনে পোষণ না ক'রে
সারা জীবন সত্যের সন্ধান করেছেন। বললেন, "এ পথে যে পথিক হবে.
তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্যও চাই। তাকে অল্পে সস্কুট হলে
চলবে না, সহজে কাজ সারব— এই ফলী করলে তার চেটা শেষে পণ্ড হবে।
যে-কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে;
তার জন্ম অনেক দিন ধরে অনেক রকম উপকরণ জোগাড় করতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বললেন।
কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে

তাঁকে কিভাবে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। একটানা দশ বছর নীরবে তিনি এই তথ্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। চল্লিশ বার যেতে হয় মারাঠা দেশে, তা ছাড়া আগ্রা দিল্লা মালয় রাজপুতনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে যেতে হয়েছে বারো-তেরো বার। এইভাবে ভ্রমণ ক'রে যে উপকরণাদি সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি রীতিমত বুঝবার জন্ম ফার্সী মারাঠী ও পতৃ গীজ ইত্যাদি ভাষা শিখতে হয়েছে। একটানা দশ বছর তাঁর এই নীরবতা দেখে তখন অনেকে বিশ্বিত হয়েছে। কিছ্ক তখন চলেছে প্রকৃত একটা উল্যোগপর্ব। এর পর সংগৃহীত উপকরণগুলি সাজানো, সংশোধন করা, আলোচনা করে মনের মধ্যে হজম করে দশ বছর পরে পুত্তকরচনা আরম্ভ হল। বললেন, শর্মক্রেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে ধৈর্য, স্বদ্র পরিকল্পনা, এবং সন্তা মেকি জিনিসের প্রতি বিমুখতা।"

তাঁর পিতার প্রতি তাঁর কেবল শ্রদ্ধা এবং ভক্তিই নয়, পিতার প্রতি তাঁর আছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পিতাকেই তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁর জীবনে। কলকাতা বিশ্ববিচালয় স্থাপনের পর তাঁর পিতা প্রথম বংসরে এনট্রাফা পরীক্ষা পাস করেন; রাজসাহীতে তখন কলেজ না থাকায় তিনি বহরমপুরের কলেজে ভতি হন ও বৃত্তি ভোগ করেন। কিন্ত এক বছর পরে যত্নাথের পিতামহ অল্পবয়সে মারা যাওয়াতে চারদিকের জমিদারেরা তাঁদের জ্মিদারীর অংশ বেদখল করতে উন্নত হওয়ায় এবং মিণ্যা মোকদ্দমা রুজু করায় তাঁর পিতাকে বাধ্য হয়ে জমিদারী রক্ষার জন্ম ১৮৫৮-৯ नाल প্রাণাম্ব পরিশ্রম করতে হয়। অসময়ে ক্লেজ ছাড়তে বাধ্য হন বটে, কিন্তু তিনি ঘরে পড়ে জ্ঞানবুদ্ধি করেন। বললেন, "ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্র্টার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। শেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোথ খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অন্ধিত হল— কি করলে কোন জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্যসত্যই সার্থক করা যায়। খদেশী বন্ধ ও শিল্পত্রতা ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্ডব্য, তা তিনি পুরাতন পার্টিশান-

আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধবয়দে পর্যন্ত প্রকাশ্ত সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছেন। এইরূপে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মূল মন্ত্রটি।"

মোরা সত্যের 'পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।

আমার ইতিহাদ-সাধনার মূলস্ত্র এই এবং এই আমার জীবনসাধনা।"

পিতার কাছ থেকে তিনি ম্যাপ আঁকা ও ম্যাপের ঐতিহাসিক প্রাধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং লাভ করেন সংযত ভাষা ও স্থন্দর হস্তাক্ষর। আর শেখেন স্ট্যাটস্টিক্স ও ইকন্মিক ফ্যাক্টরের আবশ্যকতা। .

জাবনের এই একটি দিকের শিক্ষার কথা ব'লে আর-এক দিকের শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করে বললেন, "আমার পিতার একমাত্র (কনিষ্ঠ) প্রাতা হরকুমার দরকার অল্পবয়সে ইংরেজি পড়ায় বাধা পাওয়াতে বাংলা সাহিত্যে অগাধ উৎসাহী হলেন। তাঁর কাছে দব ভালো বাংলা বই ও মাদিক (এবং আর্যদর্শন) প্রকাশ হওয়া মাত্র আসত। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এইভাবে তাঁর কাছে আসে। এর কাছে আমি বাংলা কাব্য ও উপত্যাসের আস্বাদ পাই। তাঁর সংগৃহীত বই বারেক্স অন্সন্ধান সমিতিকে দান করা হয়েছে।"

আর-এক দিকের শিক্ষার কথাও উল্লেখ করলেন এই প্রসঙ্গে।—তাঁর ইংরেজি রচনাপ্রণালী শিক্ষা। এ শিক্ষা তিনি লাভ করেন বিভাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক নগেল্রনাথ ঘোষের কাছ থেকে। বললেন, "এঁর লেখার প্রতি আমার অসীম ভক্তি ছিল। আমি বার বার আমার লেখা কেটে কেটে যাতে তাঁর স্টাইল আয়ত্ত করতে পারি, তারই চেষ্টা করতাম। আপ্রাণ চেষ্টায় এই অমুকরণের ফলে অল্প কথায়

বক্তব্য প্রকাশ করার ও ঠিক উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের শক্তি আমার যে একটু আছে, তা আমন্ত করি।"

১৮৯২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার যত্নাথ প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। কেবল প্রথমস্থান অধিকার করেন বললেই সবটা অবশ্য বলা হয় না। ইংরেজ অধ্যাপক এইচ. আর. জেমস্ তাঁকে ইংরেজির প্রবন্ধপত্রে শতকরা পঁচানব্বই নম্বর এবং alpha plus দেন, অধ্যাপক পাসিভ্যাল অভ্যাভ্য পত্রে দেন শতকরা নব্বই ও সাতাশি।

আজ তিনি স্থাস্থ সবল ও কর্মঠ, কিন্তু বাল্যকালে অহথে ভূগেছেন খ্ব বেশি। রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ। ক্লাসে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন, যিনি প্রথম হতেন— স্থদর্শন চক্রবর্তী — ১৮৮৭র এনটান্স পরাক্ষায় সমস্ত ইউনিভার্সিটির মধ্যে প্রথম হন, যতুনাণ হন ষ্ঠ।

বললেন, "রাজসাহীতে প্রতি বছর ছুই মাস কাল আমি ম্যালেরিয়ায় কাতর থাকতাম। এফ.এ. পরীক্ষার প্রথম দিন রোগশয্যা থেকে তুলে পালকী করে আমাকে পরীক্ষাগৃহে পাঠানো হয়। বেঞ্চে বসে থাকতে পিঠ বেঁকে আসত। কোনোক্রমে পরীক্ষা দিই।"

এই পরীক্ষায় তিনি দশম স্থান লাভ করেন। তার পর ১৮৮৯ সালের জুন মাসে চলে আসেন কলকাতায়। ইডেন হিন্দু হস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সিকলেজে পড়া শুরু করেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথম ফুটবল দেখলেন। কেবল দেখা নয়, তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সহপাঠী ও রুমমেট স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিন্টেট ও রায়বাহাত্বর হন) ফুটবল খেলায় যত্ত্বনাথের শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়ামে তাঁর শরীর সবল ও শক্ত হয়ে ওঠে। বললেন, "আমার মানসিক প্রতিভা এবং দীর্ঘায়ুও কর্মঠ দেহ সব পেয়েছি আমার পিতামাতার কাছ থেকে।"

১৮৯৭ সালে যতুনাথ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তৎকালীন নিয়মাত্মসারে প্রথমে আটখানা লেখা পেপারে পরীক্ষা দিতে হত, তাতে যে ছাত্র সর্বপ্রথম হত কেবল সেই ঐ বৃত্তি (সাত হাজার টাকা) পাওয়ার অধিকারী হত; কিন্তু সে তার পর মৌলিক গবেষণা দ্বারা একটি প্রন্থ রচনা করতে বাধ্য; তা না হলে এই বৃত্তির পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কাটা যেত। এই কারণে ফার্সী হাতের লেখা বই পড়ে তিনি রচনা করেন এক গ্রন্থ। ১৯০১ সালে এই বই India of Aurangzib নামে প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশ-মাত্র দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে তাঁর নাম বিদেশ পর্যন্ত পৌছে যায়। বিলেতে নাম পড়ে গেল যত্ত্বনাথের।

তাঁর সাধনার সিদ্ধির সম্ভবত এইটেই স্ট্রচনা। ঔরঙ্জেবই হল তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২৪— এই বিশ বছর ধরে তিনি ঔরঙ্জেবের আমলের ভারতবর্ষ সন্ধান করে চললেন। পাঁচ ভলিউমে তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এজন্মে তাঁকে অসংখ্য ফার্সী গ্রন্থ ও হস্তলিপি সংগ্রহ করতে হয়। এবং আয়ন্ত করতে হয় মারাঠী ও ফরাসী ভাষা এবং চলনসই পতু গীজ ও ডিঙ্গল ভাষা। ঔরঙ্জেবের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উপকরণাদি ও তথ্য সংগ্রহের সঙ্গেসঙ্গে তিনি শিবাজীর সম্বন্ধেও তথ্য ও উপকরণাদি পেয়ে যান, সেই উপকরণ কাজে লাগিয়ে ১৯১৯ সালে রচনা করেন Shivaji and His Times।

বললেন, "সত্যের দৃঢ় প্রেপ্তরময় ভিন্তির উপর ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে। যদি সেই সত্যই নির্ধারিত না হল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হই, তবে তো কল্পনার জগতেই রয়ে গেলাম। কিন্তু এই সত্য নির্ধারণ করলেই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ হল না। শুধু রাজ্ঞা রাজ্যপরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই ইতিহাস নয়। অতীত যুগের বাহ্ব আবরণ ও তার গায়ের চামড়াটি চোপের সামনে সহজেই আনা যায়। কিন্তু তার হৃদয়টি দেখাতে না পারলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না।"

ঐতিহাসিক বলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। দার্শনিক হতে না পারলে প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না, সেদিক থেকে তিনি দার্শনিকও। সাহিত্যরসও আছে তাঁর মধ্যে, তাঁর খ্লাতাতের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন এই সাহিত্যিক দীক্ষা। তাঁর রচনার মধ্যে এই কারণেই সরসতা আছে এবং বিভিন্ন কাব্য থেকে শ্বছন্দ উদ্ধৃতিও দেখা যায়। সাহিত্যের উপরেও তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, বললেন, "সাহিত্যসেবীকে অশরীরী দেবীর প্রান্ধার হতে হবে। তাকে প্রথমে মাত্র্য হতে হবে, বীর হতে হবে, সাধীনচেতা হতে হবে। কেবল ভোগ ও আরামের লালসা ত্যাগ করলেই হবে না, শুধু শ্রমশীল হলেই চলবে না, প্রকৃত সাহিত্যসেবককে উন্নতমন্তক হতে হবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করতে হবে, অর্থলোভকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। সাহিত্যিককেও হতে হবে নির্ভাক সত্যসন্ধানী।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে কার ব্যক্তিত্ব আপনার কাছে স্বচেয়ে বড় বলে মনে হয়।"

বললেন, "ছনিয়ার ইতিহাস পড়া গেছে। হঠাৎ কার নাম বলি।"

নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম, "আমি বলছি ভারতের ইতিহাসের কথা।" প্রথমেই তিনি নাম করলেন আকবরের। তার পর করলেন শিবাজীর নাম। বললেন, "আকবর হচ্ছেন the greatest political genius born এবং শিবাজী হচ্ছেন মধ্যযুগের ভারতবর্ষের হিন্দুর মধ্যে the greatest constructive genius।

এম. এ. পাস করার পর আরম্ভ হয় তাঁর অধ্যাপনা-জীবন। ১৮৯৩ থেকে
১৮৯৯ সাল কলকাতায় রিপন বিভাসাগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির
অধ্যাপক ছিলেন। পাটনায় তাঁর কর্মজীবন কুড়ি বছর কাটে। এখানে
ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করেন। অনেক বছর ইংরেজিই অধ্যাপনা করেছেন;
তার পর পড়াতেন অর্থনীতি ও ইতিহাস; অবশেষে কেবল ইতিহাস। এ
ছাড়া কাশী বিশ্ববিভালয়ে ছই বংসর, কটকে চার বছর তিন মাস তিনি
অধ্যাপনা করেন এবং ১৯২৬ সালের অগস্ট মাসে পাটনা কলেজ থেকে
অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতের ঐতিহাসিক প্রদেশ ও শহরগুলির প্রতি টান তাঁর অসীম।
চাকরির জীবনে প্রতি বছর পুজাের ছুটিতে তিনি এইসব শহর ও প্রদেশ
দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। এ পর্যন্ত এক মহারাষ্ট্রেই গিয়েছেন চল্লিশ বারের
উপর। এইভাবে ঘুরে ঘুরে ভারতকে তিনি চিনেছেন; কেবল ভারতের
মাটির সলে নয়, ভারতের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা ঘটেছে।

সমন্বরের ভূমি এই ভারতভূমি, শারণাতীত যুগ থেকে সমরের স্রোতে ভেসে এনে বিভিন্ন জাতি ভারতভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছে; সেইসব জাতির আদিম পার্থক্য বা বিশেষত্ব এখন আর নেই। ভারতের জলবায়ু, রোদ-বৃষ্টি ভাত-ক্ষটির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তা লোপ পেয়ে সকলেই এক ভারতীয় ছাপ নিয়েছে, এই কথা উল্লেখ করে বললেন, "আমাদের ভারতবর্ষ একতার ভূমি। প্রাচীনতম আর্যযুগ থেকে এই সমন্বয় ধারাবাহিকভাবে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে; এবং তার শেষ ফল এখনকার আমরা।"

ঐতিহাদিক তথ্য এবং ঐতিহাদিক সত্য আহরণ করাই তাঁর জীবনের কাজ। তাঁর এই কাজকে তিনি মোটামুটি দাতটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন—

- ১ সব মশলা সংগ্রহ -- সব রকমের ভাষায়:
- ২ অন্মের কথার উপর নির্ভর না করে আদি ভাষায় উপাদান-সংগ্রহ;
- ঐতিহাসিক উপাদানকে তিনি বলেন সাক্ষী। এই সাক্ষীকে জেরা করে আসল কথা বার করা;
- ৪ ম্যাপ সামনে রাখা;
- ৫ কম কথায় বক্তব্য প্রকাশ করা:
- ৬ ক্রমাগত সংশোধন, নুতন তথ্য সংযোজন;
- ৭ লিখনপদ্ধতি, অর্থাৎ স্টাইল।

এই সাতটি নক্ষত্রের সমবায়ে রচিত হয় যে সপ্তর্ষিমণ্ডল, তারই সংকেতে অগ্রসর হয়ে তিনি পৌছন সত্যের ধ্রুবতারায়।

ছেলেবেলা থেকেই ছ্প্রাপ্য বই জোগাড় করা তাঁর বাতিক ছিল। ছাত্র-জীবনে স্থলারশিপের সব টাকা যেত এইসব বই কিনতে, কর্মজীবনে বেতনের অনেক টাকা যেত এই খাতে। কেবল বই নয়, ম্যাপও। বললেন, "শিথ্যুদ্ধ নেপাল্যুদ্ধ সিপাইবিদ্রোহ সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায়, সব কিনেছি। আমার নীট আয়ের অর্থেক গিয়েছে পার্সী হন্তলিপি নকল করাতে, বিলেত থেকে তার ফটো আনতে, এবং ছ্প্রাপ্য নানা ভাষার গ্রন্থ কিনতে।"

গ্রন্থাকারে তাঁর ইংরেজি ও বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে অনেকণ্ডলিই,

কিন্ত বিভিন্ন পত্রিকার পাতার বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে তাঁর অনেক রচনা। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, অলকা, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ইত্যাদি সাময়িক পত্রে ১০০২ সন থেকে এ পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সংখ্যা এক শতের উপর। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজি বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থের ভূমিকার সংখ্যাও সামান্ত নয়। এগুলি সংগ্রহ করে একত্র করলে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করবে।

১৯২৯ সালে ইনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিভালয় যথাক্রমে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে এঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯২৬-২৮ সালে ইনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভাইসচ্যাব্দেলার ছিলেন।

১৯২৩ সালে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করেন। ঐ সমিতির চাঁদা দিয়ে মেম্বার শত শত আছে, কিন্তু 'সম্মানিত সদস্ত' কখনও ত্রিশ জনের বেশি হতে পারে না, প্রায়ই তার কম সংখ্যক থাকে। এই সম্মানিত দলে অনেক বৎসর যত্বনাথ একমাত্র এশিয়াটিক। ১৯৩৪এ ইংলণ্ডের রয়াল হিস্টরিকাল সোসাইটি তাঁকে 'করেসপণ্ডিং মেম্বর' (অর্থাৎ ঐ অনারারি মেম্বরের মত) নির্বাচিত করেন, এই গৌরবান্বিত দলের সংখ্যা চল্লিশে আবদ্ধ; যত্বনাথ এখানে একমাত্র কালা আদ্মি।

বন্ধীর-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক এঁর অনেক কালের। প্রায় দশ বছর পরিষদের সভাপতি-পদে ইনি বৃত ছিলেন, বর্তমানে ইনি পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। বললেন, "সাহিত্য-পরিষদে প্রায় রোজই যেতাম। দেউলিয়া অবস্থা থেকে পঁটিশ বছরে পরিষৎ স্বচ্ছল অবস্থায় এসে পোঁছেছে। এ হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীতি। আমি তাঁরই পৃষ্ঠপোষণ করি।"

আজ তাঁর মনে পড়ে অনেকের কথা, কয়েকজনের নাম করে তাঁদের উদ্দেশ্যে ক্বতজ্ঞতা জানালেন। বিদেশীদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ডক্টর সি. আর. উইলসন, আই. সি. এস.; ও ঐতিহাসিক ডবলিউ. আরভিন; গবর্নর সার্ এডওয়ার্ড গেইট। বললেন, "দেশীয় বন্ধু আমার অসংখ্য, তাঁদের মধ্যে ছইজনের মাত্র নাম করব, প্রথম, গোবিন্দ স্থারাম শরদেশাই, বর্তমানে এঁর বয়স সাতাশি: দ্বিতীয়, শিভালিয়ার পাত্রক স পিছুললেন্কর (গোয়াবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ), বয়স আটাল্ল বৎসর।"

হিন্টরি অব ঔরঙজেব পাঁচ ভলিউম থেকে আরম্ভ করে ১৯৫০ দালের মে মাসে Fall of the Mughal Empire গ্রন্থের চতুর্থ ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে— এদবে ১৬০৬ থেকে ১৮০০ দালের ইতিহাস লেখা হয়েছে। এটি একটি ছরহ কাজ, এই কাজ শেষ করতে পেরে তিনি আজ ভ্রা বললেন, "দেখি, এখন যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস ( History of Wars in India ) শেষ করতে পারি।"

বরস হয়েছে, কিন্তু উভ্নম ও প্রেরণা এখনো যে স্তিমিত হয় নি, তাঁর এই কথাতেই তার প্রমাণ পেলাম। কেবল কথায় কেন, তাঁর চলায় ও বলায় পর্যন্ত উৎসাহের ও প্রেরণার ইন্ধিত দেখলাম স্পষ্ট। নিজের বয়স সম্বন্ধে যেন কোনো হুঁশ নেই। আমার সঙ্গে কথা শেষ হওয়া মাত্র উঠে পড়লেন তিনি, দরজার পরদা সরিয়ে নিমেষের মধ্যে চলে গেলেন ভিতরে।

<sup>মনে</sup> পড়ে গেল শিবাজীর জন্মস্থানের কথা। পুনার পথে সেই ইলেকটি ক-ট্রেনে যাত্রার কথাটা— মস্থা দ্রুততায় ভারতের পশ্চিমঘাটের কিনার ঘেঁষে পরিচ্ছন্ন ট্রেনের সেই শব্দহীন গতিটা।

রচিত গ্রন্থাবলী

India of Aurangzib—Topography, Statistics and Roads ৷ জী ১৯০১

Economics of British India 1 3 >>>>

History of Aurangzib VOL. I-V | এ ১৯১২-২৪

Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays ৷ খ্রী ১৯১২

সিয়াব্-উল-মৃতাখ্ধরীন--অম্বাদক গৌরস্কর মৈত্র ( সম্পাদিত )।

कार्তिक ১७२२। औ २०४६

Shivaji and His Times ۱ ها دود

Studies in Mughal India। জী ১৯১৯

Mughal Administration। জী ১৯২০-২৫

Later Mughals, 1707-1739। জী ১৯২২

India Through the Ages। জী ১৯২৮
শিবাজী। নবেম্বর ১৯২৯

Short History of Aurangzib। জী ১৯৩০

Bihar and Orissa during the fall of the

Mughal Empire। ৠ ১৯৩২
Fall of the Mughal Empire VOL. I—IV। ৠ ১৯৩২-৫০
Studies in Aurangzib's Reign। ৠ ১৯৩৩
মারাঠা জাতীয় বিকাশ। আঘাঢ় ১৩৪০। ৠ ১৯৩৬
House of Shivaji। ৠ ১৯৪০
Maasir-i-Alamgiri। ৠ ১৯৪৭
Poona Residency Correspondence.

(Edited) VOL. I VIII, XIV। এ ১০৩৬-৫১ Ain-i-Akbari, VOL. III। এ ১৯৪৮ Delhi News for Poona, 1756-1788। এ ১৯৫২ Bengal Nawabs। এ ১৯৫২ Ain-i-Akbari, VOL. II। এ ১৯৫৩

# बीहेन्मिता (पवी क्रीधूतानी

আমাদের চোথের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে যা একটা শ্বৃতি হয়ে দাঁড়ায় তাই আমাদের কাছে মধুময় বলে বোধ হয়। গত শতাকীটা সরে গেছে আমাদের কাছ থেকে, তাই তার উপর আমাদের এত মমতা। লোকে বলে, মমতায় নাকি মায়্র্য অন্ধ হয়। কিন্তু সব-সয়য় হয়তো নয়। গত শতাকীর প্রতি আমাদের মমশ্বের মধ্যে কোনো অন্ধতা নেই। সময়ের কিষ্টপাথরে ঘষে দেখা গেছে গত শতাকীটা ছিল খাঁটি সোনার শতক। সেই সোনার শতকের সাতনরী-কণ্ঠহারের মধ্যে একটি লহর ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এই লহরের সঙ্গে যেন বাঁধা ছিল বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যুতা, সংগীত ও সাহিত্য, আচার ও আচরণ। সমগ্র দেশের উপর এই ঠাকুরবাড়ির প্রভাব ছিল অসাধারণ। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এই গৃহেরই নন্দিনী। মহর্ষি দেবেক্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেক্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রথম সিভিলিয়ান; ইন্দিরা দেবী সত্যেক্দ্রনাথের ক্ষ্যা।

১৮৭৩ সালের ২৯এ ডিদেম্বর (১৫ই পৌষ ১২৮০ বঙ্গাবদ) দক্ষিণ-ভারতের বিজাপুরে ইন্দিরা দেবীর জন্ম। তাঁর পিতাকে বাংলার বাইরেই বিভিন্ন জায়গায় কাটাতে হয়েছে, সেইসঙ্গে ইন্দিরা দেবীর শৈশবও কেটে যায় বাংলার বাইরেই। বাংলার পূর্বগৌরব আর নেই বলে অনেকে ছঃখ করেন; তাঁরা আক্ষেপ করে বলেন, জোড়াসাঁকোর সাঁকো আজ ভেঙে গেছে। তাঁরা এ কথার দারা যা বোঝাতে চান সে সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই। তবুও মনে হয়— সে সাঁকো আজও ভেঙে যায়িন, আজও তা অটুট ও অটল আছে। ত্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী হচ্ছেন সেই সাঁকো। ছই হাতে তিনি ধরে আছেন ছইটি তীর— ছইটি শতাব্দী। এই পথেই এক শতাব্দী থেকে অন্ত শতাব্দীতে পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। গত শতাব্দী থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসা যাচ্ছে আমানের এই বর্তমান শতকে। জ্বোড়া দিয়ে রেখেছেন তিনি ছইটি তীরকে। তাই মনে হয়, জোড়াসাঁকো আজও ভেঙে যায়নি।

বার্ধকোর ব্য়স ভাঁর হরেছে, তবু তিনি শক্ত ও সমর্থ, শ্বতিশক্তি এখনো প্রথম, কণ্ঠখনে এখনো বলিগতা, উচ্চারণে অভ্ত স্পষ্টতা, দৃষ্টিতেও অস্পষ্টতা নেই— চোখে চশমা দরকার হয় না। অশ্চর্য লাগে হন্তাক্ষর দেখে, কলম একটু কাঁপে না, অক্ষর এতটুকু বেঁকে যায় না।

২৮এ জুন ১৯৫০, ১৪ই আষাচ় ১০৬০, রবিবার সকাল। বালিগঞ্জের পাম প্লেসের দ্বিতলের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। পূব দিকের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় চিকচিক করে উঠছে তাঁর মাথার উচ্ছল কালো চুল। সিঁথির কাছে মাত্র কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে।

বললেন, "আমাদের স্বাস্থ্যের কথা অনেকে বলেন। স্বাস্থ্যটা ভালো আছে, এটা একটা আশীর্বাদই বটে। কিন্তু থুব ভালো খাওয়ার জন্মে হয়তো নয়। খাঁটি জিনিস খাবার জন্মে। আমাদের সময় কোনো ভেজাল ছিল না। না খান্তে, না কোনো-কিছুতে। কিন্তু আজকাল সব কেমন যেন হয়ে যাছে।"

সময়ের সংক্ষমক সবই বদলায়। উন্নতি মানেই পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তন মানেই উন্নতি কিনা এ বিষয়ের তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁদের কালে তাঁরা ছিলেন পরনির্ভর, বনিতার এই ছিল তখনকার ধর্ম। কিন্তু আজকাল মেয়েদের আত্মনির্ভর হতে দেখা যাচছে। তারা নিজেদের উদ্যোগে হাটবাজারে যাচছে, ব্যাকে গিয়ে চেক জমা দিচছে, টাকা তুলে আনছে, কাজকর্ম করছে। এখন যুগের বদল হয়েছে, সেই বদলের সঙ্গে তাল রেখে জীবনধারণ তো করা চাই।

জ্যোত্দান ঠাকুরবাড়ি অতি নিষ্ঠাশীল প্রিবার। কোনো বিদেশী প্রতাব এনে এই পরিবারের আচার-আচরণকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। জ্ঞানে ও গরিমার, ঐশ্বর্যে ও মহিমার এই পরিবার ছিল বাংলার আদর্শ। এমনি ঘরের মেয়ে হয়েও মাত্র পাঁচ বছর বরসে ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁর মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে কালাপানি পার হয়ে বিলেত যান। তাঁরা বিলেত যাবার কয়েক মাদ পরে ছই আতা সত্যেক্তনাথ ও রবীক্তনাথ সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। এই হচ্ছে রবীক্তনাথের প্রথম বিলাতগমন। প্রায় আড়াই বছর দেখানে থেকে ১৮৮০ সালে ইন্দিরা দেবী স্বদেশে ফিরে স্থাসেন।

দেশে এনে তাঁর আরম্ভ হয় বিভালর-জীবন। তিনি ততি হন সিমলার অকলাও হাউনে। বললেন, "সিমূলার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। কাগজে বা ছাপা হয়ে বের হয় লোকে তাকেই বেদবাক্য বলে মনে করে। সিমলায় যখন গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়স মাত্র সাত। এই সময় রেভারেও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চাপে পড়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে একটা গান গেয়েছিলাম, সে গানটা হচ্ছে 'গহন কুন্তমক্ত্র মাঝে'। কাগজে লিখেছে আমি নাকি মন্ত একটা জলসায় গান গাই। তাই কাগজে লেখা ভনলেই ভয় পাই।"

১৮৮১ সালে সিমলা থেকে কলকাতায় এসে তিনি লরেটো হাউসে ততি হন, এবং ছয় বছর এখানে পাঠ করার পর ১৮৮৭ সালে এনট্রান্স পাস করেন। তার পর এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন বাড়িতে পড়ে। ইংরেজিতে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ, বি. এ.-তে তিনি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে নেন ফরাসি ভাষা। ফরাসি শেখার জন্মে তিনি লা মার্টিনিয়ার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাছে পাঠ নিতে যেতেন। হেসে বললেন, "এই সময়ের একটা কথা কনে পড়ছে। মোলিয়েরের একটা লেখা তখন আমরা পড়ছি, তার একটা চরিত্রের বিষয় লেখক বর্ণনা দিতে দিতে শেষে লিখেছেন, সে-লোকটা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কথা বলে এসেছে সেবই সে নাকি বলেছে গল্মে।—আমরা লেখাটা প'ড়ে এমন মজা পেয়েছিলাম যে, এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করি।''

মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে সকলের মধ্যে ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি ১৮৯১ সালে বি. এ পাস করেন। এবং মেয়েদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ায় তিনি পদ্মাবতী পদক লাভ করেন।

সে-আমলে পিয়ানো বাজানোয় তাঁর দক্ষতা ছিল। বিদেশী শিক্ষকের কাছে তিনি পিয়ানো ও বেহালা বাজানো শেখেন। তাঁর পিয়ানো-শিক্ষকের নাম ছিল মনজাটো। ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিকের ইনটারমিডিয়েট থিয়োরী পরীক্ষায় পাস ক'রে তিনি ডিপ্লোমা পান। পাশ্চাত্য সংগীতের উপর তাঁর যে যথেষ্ট দখল জন্মেছিল, তার

প্রমাণ ট্রিনিট কলেজের পরীক্ষার ফল। কিন্তু এই ফলটিই শেষ কথা নয়।
বিদেশী সংগীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা
পেরেছিলেন এবং স্থনামও অর্জন করেছিলেন। যখন তাঁর বরস তেরচৌদ্ধ, সেই সময় বিদ্রিদাস স্থকুলের কাছে ইন্দিরা দেবী উচ্চাল হিন্দুছানী
কঠসংগীত বিশেষভাবে চর্চা আরম্ভ করেন এবং সেতার বাজানোও কিছুকাল অত্যাস করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি স্থদেশী ও বিদেশী
সংগীতের একনিঠ সাধিকা হয়ে উঠলেন। পারিবারিক পরিবেশটাই ছিল
সাধনার উপযোগী। তার উপর সেই সাধনাকে অন্তরাত্মা দিয়ে গ্রহণ করার
উপয়ুক্ত মনও তাঁর ছিল; তাই সহজেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে
উত্তরজীবনে সংগীতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত
প্রবল ছিল যে, যখন বয়সে তিনি প্রায় প্রবীণা হয়ে উঠেছেন, যে সময়
বাংলা দেশের মেয়েরা জীবনের হাল প্রায় ছেড়ে দেয়, সেই সমযেও, সেই
৪৭ বৎসর বয়সে, হিন্দুছানী মার্গসংগীতের চর্চা নুতন ভাবে আরম্ভ করলেন।
১৯২০ সালের কথা। তিনি প্রফেসার ছেদি ব্রতিয়ার কাছে রাঁচিতে নুতন
উত্তরে সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন।

তাঁর জীবনকে তিনি সংগীতে ও সাহিত্যে একই সঙ্গে জ্বারিত করে চলেছেন। জীবনকে সাধনা দিয়ে শোধন করে না দিলে জীবনের খাদ বাদ যায় না— এই সার কথাটাই তিনি জীবনের আদর্শ ক'রে নিয়েছিলেন বলা যায়। তাই আজ তাঁকে পরিশুদ্ধ ব্রতিনী বলেই মনে হয়। মনে হয়, এত দীর্ঘ সাধনার পরেও তাঁর জীবনের ব্রত যেন সাক্ষ হয়নি।

বললেন, "অনেক কাজ এখনে। করা বাকি। শিগগির আরম্ভ করতে না পারলে আর উপায় নাই। বয়স হয়েছে অনেক। অনেকে একটা আত্মজীবনী লেখার তাগিদ দেন। নিজেরও ইচ্ছে, কিছু লিখে রাখি। দেরি করাও ঠিক না, শ্বতি আর বেশিদিন থাকবে কি না সন্দেহ। কিছু করি কী। যাকে এখন সকলে পরিস্থিতি বলে, তা যে অমুকুল নয়।"

সাধনা ও আরাধনার সঙ্গেসজে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরও কম ছিল না। কিছু ঐশ্বর্য তাঁকে আগলে রাখতে পারেনি, তিনিও চাননি ঐশ্বকৈ আগলে রাখতে। তাই জীবন যেন অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। সকল কালের ও সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে আপন করে নেবার মত মনের উদারতা ও পরিচ্ছন্নতা আছে বলেই তাঁর জীবনের রস উপে যায় নি। পরিহাসে তিনি পরম পটু। বললেন, "গানের গলার কথা বলছ? সেকালে গাইরেরা মাইক দেখেনি। তাদের গলা প্রকাণ্ড হল্ পেরিয়ে যেত। আজকাল মাইক না হলে ছোট একটা ঘরেও গাইয়েদের গলা শোনাই দায়। অনেক টেনে-ক্ষে কোমল নি পর্যন্ত গলা হয়তো ওঠে, কিছু সা পর্যন্ত পৌছয় না কিছুতে। আগে গাইয়েরা সা-এই গান ধরত, এখন নামতে নামতে পা-এ ধরতে আরম্ভ করেছে। স্বাস্থ্যের কথা বলছিলাম। স্বাস্থ্য না থাকলে গলা আগবে কোথা থেকে?"

কেবল গাইরে ব'লে কেন, এখনকাব মাহ্ন্যও হয়তো আগের মতন তেমন আমায়িক নেই। বললেন, "আদরে-আপ্যায়নে গানে-বাজনায় সংগীতেসাহিত্যে জড়িয়ে যে আবহাওয়া, তাতেই আমবা মাহ্ন্য। পিছিয়ে দেখতে
গোলে মনে হয়, এখন মাহ্ন্যের জীবন অনেক কষ্টেব। বলছিলাম, জীবনধারণের প্রণালীই বদলে গেছে। বদলটাই সব সমষ উন্নতি নাও হতে
পারে।"

১৮৯৯ সালের কথা। তাঁর বষদ তথন ছাবিশে। এই সময় তাঁর বিবাহ হয় বাংলা দাহিত্যেব বীরবল প্রমথ চৌধুবীর দঙ্গে। প্রমথ চৌধুবী তথন ব্যারিস্টারি পাদ ক'বে এদে দবে প্র্যাকটিদ আরম্ভ করেছেন। তার উপর তাঁর অগাধ পড়াশুনা এবং প্রবল দাহিত্যাম্বরাগের কথাও দকলে জানত।

নতুন দেশে নয়, এ এক নতুন জীবনে পদার্পণ ইন্দিরা দেবীর। সকল অবস্থা এবং সকল পরিস্থিতিব সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার তাঁর কুশল দক্ষতা আছেই। তিনি এই নতুন জীবনের রাশ ধরলেন। নৃতন সংসারে এলেন কেবল নববধ্ রূপে নয়, বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যস্রষ্টার জীবনসন্ধিনী রূপে। নৃতন সংসারে প্রবেশ করলেন, গৃহস্থালীব সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেন স্থাছিণীর মত; কিন্তু এর দ্বারা তাঁর জীবন সংসারের পাকে জড়িয়ে গেল না। সংসার চলল সংসারের ধারায়, তিনি সেই ধারায় গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজের বৃত্ত ও সাধনার কথা ভূলে গেলেন না, স্বামীর সাধনার ধারায়ও কোনো

বিদ্ধ ঘটতে দিলেন না। ভাঁদের এই বিবাহকে বলা যায় সংগীতের সঙ্গে সাহিত্যের শুভপরিণয়।

ইন্দিরা দেবী তথন নিতাম্ব বালিকা, সেই সময় রবীক্তনাথ তাঁর এই আতুস্ত্রীকে আশীর্বাদ করে রচনা করলেন কবিতা—'আছে মা তোমার মুখে মুর্গের কিরণ'। মুখের সেই কিরণ আজ গুণের কিরণ হয়ে চারি দিক উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রদংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আশ্মীয়তা। এখনো তিনি রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি-রচনায় যৌবনের উৎসাহ নিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন; তাঁর কানে গানের রেশ লেগে আছে, সেই রেশ থেকে তিনি তুলে দিচ্ছেন স্বরলিপি।

রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষণে এখনো তিনি উৎসাহী। এখনো তিনি আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়ে থাকেন। তিনি এখনো অবসর-সময় পিয়ানো বাজান।

আর আছে আর-একটি কাজ। রবীক্সরচনার তরজমা। রবীক্সনাথের আনেক বাংলা রচনা তিনি ইংরেজিতে অমুবাদ করেছেন। এক ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তর করলে ভাব অনেকটা মার থেয়ে যায়। ইন্দিরা দেবী রবীক্সালিখ্যে মামুষ, রবীক্সরচনার সঙ্গে তাঁর আবাল্যপরিচয়, এবং তার উপর ইংরেজিতে তাঁর অসাধারণ দখল— এই ত্রিগুণ মিলে তরজমাগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক সংগীত রচনা করেছেন অ-বাংলা ভাষার গান ভেঙে। রবীন্দ্রনাথকে এ-কাজে ইন্দিরা দেবী সহায়তা করেছেন। ইন্দিরা দেবীর কাছে রবীক্সসংগীতের অন্থরাগীরা এজন্মে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইন্দিরা দেবীর পিছদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোখাই প্রদেশে। পিতার সঙ্গে তিনি বোখাইয়ের বন্দর কারওয়ারে গিয়েছিলেন, সেখানে একদল নর্ভকী তাঁদের গান শোনাতে আসে। তাদের কাছ থেকে কয়েকটি কানাড়ী ভাষায় গান তিনি শিথে নেন। তাঁরই কণ্ঠ-শৃত স্বর থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান রচনা করেছেন, যেমন— 'বড় আশা ক'রে' 'আজি ওভ-দিনে' 'সকাতরে ওই কাঁদিছে'। বিভিন্ন ভাষার গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯৫৮ বঙ্গান্দের ১০ই আষাঢ় (২৫এ জুন ১৯৫১) বিশ্বভারতী সংগীত-সমিতি জ্বোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা-ভবনে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১০৬০ বঙ্গান্দের ১০ই আষাঢ় (২৭এ জুন ১৯৫০) কলিকাতাবাদীর পক্ষ থেকে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও মানপত্র দেওয়া হয়। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতন-মহিলাসমিতি উত্তরায়ণে এক বিশেষ অমুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন; এবং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার রবীক্রসংগীতশিক্ষায়তন গীতবিতানের ছাত্রছাত্রী শান্তিনিকেতনের আয়কুঞ্জে সমবেত হয়ে তাঁকে তাঁর অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে মনোজ্ঞ অমুষ্ঠানের দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় অল্পবিস্তর তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়।
এর পর সবুজ পত্রেই লেখেন বেশি। বামাবোধিনী পত্রিকা, বঙ্গলক্ষ্মী ও
পরিচয়েও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫৬ সালে তিনি কিছুদিনের জন্ম বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ের উপাচার্য (ভাইস চ্যান্সেলার) হন।

তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীক্বতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিভালয় তাঁকে ভূবন-মোহিনী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোন্তমা' (ভি. লিট.) উপাধি দারা সম্মানিত করেন।

সংগীত ও সাহিত্য, বেশী ও দিদেশী গান, উনবিংশ ও বিংশ শতক—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি যেন গ্রহণ করেছেন যোজকের ভূমিকা। আবার এই তিনটি ধারা এসে যেন মিশেছে তাঁরই মধ্যে, তাঁকে করে ভূলেছে যেন এই ত্রিধারার যুক্তবেণী।

নীরব ও নিভৃত সাধনাতেই তিনি মগ্ন । এর মধ্যে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁকে যুক্ত হতে হয়েছে। বেঙ্গল উইমেন্স্ এডুকেশন লীগ, অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স্ কনফারেন্স, হিরশ্বরী বিধবাশ্রম, সংগীত-সন্মিলনী ইত্যাদির তিনি বিভিন্ন সময় প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি শাস্তিনিকেতনে বাস করছেন।
সেখানে তিনি সংগীতভবনের প্র-নেত্রী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর তিনি তাঁরই সাধনার কেন্দ্রে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছেন। কবির সাম্নিধ্য তিনি যেন লাভ করছেন কবির অবর্তমানেও! ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম চৌধুরী লোকান্তর্রিত হওয়ার পর তাঁর জাবন একেবারে শৃত্য হয়ে যায়। তাঁর জীবন থেকে সংগীত ও সাহিত্য সরে গেল যেন। তাঁরা চলে গেলেন, কিন্তু সংগীত ও সাহিত্যকে সঙ্গীরূপে ধরে রাখলেন ইন্দিরা দেবী। তাঁর পরিণতজ্ঞীবনের দোসর হয়ে আছে এখন সেই সংগীত ও সাহিত্যই।

রচিত গ্রন্থাবলী

নারীর উক্তি। খ্রী ১৯২০ রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। বঙ্গান্দ .৩৬১ রবীন্দ্রস্থতি । যন্ত্রস্থ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

বাংলার স্থা-আচার। বন্ধান ১৩৬৩ পুরাতনী। ১৮৭৯ শকান্ধ: বন্ধান্ধ ১৩৬৪

## बीञ्चनग्रनी (पवी

গান ছবি-আঁক। মার কবিতা-রচনা— এই তিনটি শিল্পের মধ্যে কবিতা-রচনাই সবচেয়ে উৎক্লষ্ট এবং সবচেয়ে ছ্রেছ শিল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে। এর কারণ আছে। গান-শেখার জন্মে ইস্কুল আছে, ওস্তাদ আছে; ছবি-আঁকা শেখার জন্মেও ইস্কুল-কলেজের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু কবিতার জন্মে এমন কোনো আয়োজন নেই। কবিতা যিনি রচনা করবেন, তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক। কোথায় ভূল হল, কা করলে কবিতাকে আরো উয়ত করা যায়, এর বিচারক কবি নিজে এবং সেই বিচার অহ্যায়ী কবি তাঁর কবিতা নিজেই মাজিত করে নিয়ে থাকেন। এই জন্মই কবির কদর আলাদা।

স্বন্ধনী দেবী ছবি-আঁকার মর্থাদা বাড়িয়েছেন বলা যায়। তাঁর হাতে পড়ে চিত্রশিল্প কাব্যশিল্পের কদর লাভ করেছে। বললেন, "কারো কাছে কোনো দিন আঁকা শিথি নি। শিথতে ইচ্ছেও যায় নি। আমি যা এঁকেছি, সবই নিজের চেষ্টায়।"

এই জন্মেই তাঁর চিত্রকে মনে হয় এক-একটি কবিতা। তিনি তুলি আর রং দিয়ে যা রচনা করেছেন, তা হয়ে উঠেছে কাব্যের এক-একটি দর্গ।

বাংলার পটুয়ারা, যারা আজ মৃতপ্রায় বলে আমরা আক্ষেপ করছি, কিন্তু যাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্মে কোনো চেষ্টা করছি নে, সেই পটুয়ারাও কোনো ইস্কুলের পড়ুয়া নয়। তাদের রঙের পাঠশালা ছিল তাদের পারিবারিক পরিবেশটাই। উত্তরাধিকারস্থত্তে তারা তাদের এই শিক্ষা লাভ করেছে। হাত ধরে তুলি টানিয়ে তাদের কথনো পট-আঁকা শেখাতে হয় নি। কেবল তুলি টানতে জানলেই অবশ্য তুলির সেই টান শিল্প হয়ে উঠে না। হিসেব করে অঙ্ক ক্ষে যা টানা হল, তা হয়তো একটা উত্তম দুয়িং হল; কিন্তু শিল্প হতে হলে বাড়তি যেটা দরকার, তার নাম মন।

স্বনয়নী দেবী জন্মাবধি পেয়েছিলেন এমনি একটা মন, যাকে আমরা বলি শিল্পীমন। তাঁর এই মনের মধ্যেই ছিল একটা চিত্রপট, সেই পট ছবিতে ভরে যেত। বললেন, "রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমার চোখের সমূখে পরিচ্ছন্ন স্থান্দর একটা ছবি। কোথা থেকে সে ছবি এসে হাজির হত জানিনে।"

জানার কথাও নয়। কোন্ কবির মনের কোন্ ভাবটি হঠাৎ কেমন করে ঝলকে উঠেও তা কখনো কবির গোচরে থাকে না। সে ভাব like a child from the womb কিংবা like a ghost from the tomb হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় এবং হঠাৎই অভিভূত করে কবিকে। সেই অভিভাব কথা হয়ে ব্যক্ত হয় কবির কলম থেকে। যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, যাদের আমরা আশিক্ষিত বলে উপেক্ষা করি, সেই গ্রাম্য বাউলদের মুখ থেকেও আমরা যে-কথা উচ্চারিত হতে শুনেছি, তার ভাবের গভীরতায় বিস্মিত হয়েছি, ভারাও তাদের সেই কাব্যময় ভাবময় কথা পেয়েছে কোনো শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে নয়, তাদের মনের কাছ থেকে। তাদের সেই মন তাদের দিয়ে বলায়—

যদি করছ মানা ওগো বন্ধু

মানি এমন সাধ্য নাই। আমার নামাজ আমার পূজা গানে গানে চলচে তাই॥

কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে কারো গন্ধে নামাজ অন্ধকারে আবার বীণায় নামাজ তারে তারে

আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।

যারা কোনোদিন ভাষা শিক্ষা করে নি, তারা তাদের মনের কথাটা এইরকম আকর্ষ ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছে। এ ভাষায় কথা বলার জন্মে তাকে চেষ্টা করতে হয় নি, যত্ন করতে হয় নি। এ কথা এদেছে স্বতঃশুর্ত হয়ে।

স্থনমনী দেবীর ছবিও এসেছে ঠিক এইভাবে। এজন্তে তাঁকে ভারতে হয় নি, প্ল্যান করতে হয় নি, খদড়া করতে হয় নি, মাপজোখ করতে হয় নি। তাঁর মনের ভারটি ফুটে উঠেছে এক-একটা ছবি হয়ে — রঙে আর রেখায় অপক্সপ মূর্তি নিয়ে। বললেন, "আমার ছবিতে পেন্সিলের কোনো চিহ্ন নেই। কেবল রং আর তুলি।"

পেন্সিল দিয়ে একটা খদড়া এঁকে নিয়ে তার উপর তুলি বুলিয়ে যদি তিনি আঁকতেন তা হলে মাপজোখ ইত্যাদির দিক থেকে হয়তো তা আরো সুষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ হত, কিন্তু তা স্থচাক্র শিল্প হত কি না বলা শক্ত। স্থনমূনী দেবী কোনো দিন ডুয়িং আঁকেন নি, যা তিনি এঁকেছেন তা শুধুই ছবি— যার নাম চিত্রশিল্প। বাউলদের মতই তাঁর মনের কথাটা হয়তো—

#### এত রং দেখবি যদি

भिला भन छन्य-नयरन।

তাই তিনি তাঁর হৃদয়ের নয়নের সঙ্গেই তাঁর মন মিলিয়ে দিয়েছিলেন।
এবং এইজন্মেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে তিনি তাঁর এই হৃদয়ের চোথ
দিয়েই দেখতে পেতেন তাঁর চোথের সম্মুখে সার বেঁধে এসে দাঁড়ানো একটা
রংবাহার— একটা রূপে-রসে-রঙে রঞ্জিত ছবির মিছিল।

বললেন, "দে স্থপ্প এখনো দেখি। দেখি, কত ছবি এদে দাঁড়িয়েছে আমার চোখের সামনে। ঘুম ভাঙতেই সব কোথায় মিলিয়ে যায়। আর, আর এখন হাতও কাঁপে। ছবি আর আঁকতে পারি নে।"

দোতলার দক্ষিণের বারান্দা: তিনি একটা গোফায় বসে কথা বলছেন। তাঁর অতীত যেন তিনি মন্থন করে চলেছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বর্তমানের এই বারান্দা অতিক্রম ক'রে চলে গেছে যেন স্থদ্র শৈশবের দেশে। প্রায় আশী বছর আগের বাংলা দেশের ছবি তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন নিম্প্রভ ওই চোখের দৃষ্টি দিয়ে।

বললেন, ''আমার জন্ম-তারিখটা মনে আছে— ৫ই আষাঢ়। সাল মনে নেই। তবে বয়স হল আটান্তর। এর থেকেই হিসেব করে নাও। —তাহলে ১২৮২ বন্ধানই।" অর্থাৎ ১৮ই জুন ১৮৭৫ গ্রীষ্টান্দ।

আজ ১৬৬০ বঙ্গাদের ২৪এ আষাঢ়, ১৯৫৩ সালের ৮ই জুলাই। বাইরে রাত্তি নেমেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে হাজরা রোডের পীচের রান্তায়। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর আপন-কথা বলছেন। া পতি বাৰিকা-শবছাতেই তার বিবাহ হর, তথন বর্ষণ মাজ বারো।
তার পর বীরে বীরে প্রকলা হয়। সংসারে জড়িরে পড়েন। ছবির স্থা
চোখে লেগে ছিল, কিছ সেই স্থা ধরে এনে তাকে রঙে ফুটিয়ে তোলার
স্বযোগ তিনি পান নি। বছরের পর বছর ক্রমণ কেটে যেতে থাকে, কিছ
চোখের স্থা কাটে না। সে-স্থা ক্রমেই যেন তাকে আরো নিবিড় আয়েবে
জড়িয়ে ধরতে চায়। অবশেষে একদিন তিনি সেই স্থাকে ধরে ফেলেন রং
দিয়ে, তুলি দিয়ে।

বললেন, "ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে আমার ছবি আঁকার শুরু। এর আগে ছেলেবেলায় একেবারেই যে আঁকি নি, তা নয়। কিন্তু তাকে ছবি বলা যায় না। খেলার ছলে যেমন সব ছেলেমেয়েরাই কিছু-না-কিছু আঁকে, তেমনি হয়তো আঁকতুম।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে তাঁর জন্ম। পারিবারিক প্রভাব তাঁর উপর অবশ্রই পড়েছে। সেথানে দেশী বিদেশী নানা ছবির সংগ্রহ ছিল। তা ছাড়া পারিবারিক পরিবেশটাও ছিল শিল্পী-মনের উপযোগী। তাঁর ছোট পিসিমার ঘরের দেয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি ছিল। শিশুকালে এই ছবি তিনি দেখেছেন। শিশুমনের উপর সেই ছবি অবশ্রই দাগ কেটেছিল এবং সেই দাগই স্বপ্ন হয়ে দেখা দিত নানা রকম ছবির মূর্ডি ধরে।

স্থনয়নী দেবী শিল্পী-পরিবারের কন্যা। গগনেক্রনাথ ও অবনীক্রনাথের তির্নি ভগিনী। তাঁর পিতা গুণেক্রনাথও ছবি আঁকায় উৎসাহী ছিলেন, তিনি কিছুদিন আর্ট ক্লে এ-বিষয়ে শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এমন পিতার কন্যা এবং এইরূপ স্থযোগ্য আতাদের ভগিনী হয়ে তিনি যে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিনী হবেন, এটা কিছু আশ্চর্যের নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি ইন্ধূলকলেজে গিয়ে অঙ্কনবিভা শিক্ষা তো করেনই নি, এমন-কি তাঁর শিল্পী আতাদের কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ বা পরমর্শ নেন নি। তিনি সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে নিজের ধেয়াল এবং খুশি অন্থযায়ী এঁকে গেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, ''একবার ছোড়দা মাপজোখ সম্বন্ধ আমাকে অবশ্র বলে দিয়েছিলেন।'' স্বায়নী দেবী কারে। কাছ খেকে অন্ধানিশা করেন নি, তার ছবিতে ক্যমিতা তাই নেই এতটুকু। ক্ষদেরর চোগ দিরে তিনি তাঁর ছবি ক্যেন দেখতে পেতেন, অবিকল তাই তিনি কুটিয়ে তুলতেন। ঘবে-মেজে পালিশ করে জৌলুশ বাড়ানোয় তাঁর মন ছিল না। এই জন্মেই তাঁর ছবি চিত্র-রসিকদের মন এত সহজে হরণ করেছে।

বললেন, "ছবি আঁকিতাম। অনেক সময় নিজেরই তা পছন্দ হত না। অর্ধনারীশ্বর ছবিটা এঁকে তালো লাগল না, ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, দাদা (গগনেন্দ্রনাথ) সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন। পরে ছবিটার যখন নাম হল তখন বুঝলাম, তা হলে আঁকা তালোই হয়েছিল।"

একে আত্ম-অবিশ্বাস হয়তো বলা যায় না, এটা আত্ম-অভৃপ্তি। এই অভৃপ্তিটাই প্রকৃত শিল্পার বৈশিষ্ট্য। শিল্পা যেদিন নিজের কাজে পরিভৃপ্ত হয়, সেই দিনই শিল্পার অবনতি ঘটে এবং বলা যায় শিল্পার মৃত্যু সেই দিনই।

স্থনয়নী দেবীর চিত্র খাঁটি দেশী ভাবের চিত্র। আমাদের দেশের দেবদেবীর ছবিই তাঁর চিত্রের প্রধানতম বিষয়। কিন্তু তাঁর ছবির দিকে সর্বপ্রথম যিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি একজন বিদেশিনী— স্টেলা ক্রামরিশ। ১৯২১-২২ সালের কথা, তথন সর্বপ্রথম স্থনয়নী দেবীর ছবি প্রকাশিত হয়। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁর ছবির উপর প্রবন্ধ লেখেন ছবির পদ্ধতি বিচার করে এবং শিল্পীর প্রশস্তি করে।

বাঙালী পরিবারের অন্তঃপুরের নেপথ্যে বসে তাঁর শিল্পসাধনা। মনের খুশিতে তিনি ছবি আঁকতেন, কাউকে খুশি করার জন্মে নয়, কিংবা কারো প্রশংসা পেয়ে খুশি হবার জন্মেও নয়। তিনি কখনো আশা করেন নি তাঁর আঁকা এইসব ছবি কারো কোনোদিন ভালো লাগবে, অথবা কেউ এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে।

নিজেকে খুশি করতে গিয়ে তিনি আর-পাঁচ জনকে খুশি করে দিলেন।
এটা তাঁর বাড়তি লাভ। অন্তঃপুরের আড়ালে বদে তিনি নিজেকে নিয়েই
নিজে বিজার ছিলেন, তাঁর বিভারতার সেই বেড়া ভেঙে দিলেন সেঁলা

ব্দামরিশ। বাইরের জগতের সজে পরিচিত হল অনরনী দেবীর ছবি এবং সেই সজে পরিচিত হলেন অনরনী দেবীও।

ভিতর-বাহির এবার হয়ে গেল একাকার। বাইরের আলো এসেও পৌছল অন্দরের নিভ্তে। তিনি নানা দেশে নানা রকম ছবি দেখতে লাগলেন। কিন্তু বাইরের সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে উঠল না, তাঁর উপর কোনো প্রভাবই পড়ল না সেস্ব ছবির। তাঁর নিজ্প ধারা বজায় রইল।

মন যখন পরিণত হয়েছে, অন্ধনের একটা পদ্ধতি যখন তাঁর আয়ত্তে এপে গৈছে, তখন আর কোনো প্রভাবেই প্রভাবান্থিত হবার কথা নয়। তা ছাড়া তাঁর ছই স্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যখন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, তখন আর-কোনো প্রভাবেই তিনি পরাভূত হবেন না—এটা ধরে নেওয়া যায়।

বললেন, "নকল করে আঁকার চেষ্টা করেছি অনেক আগে। মাসিক পত্রিকায় ছাপা ছবি দেখে দেখে আঁকতাম। কিন্তু সেগুলি কিছু হত না। এ ছাড়া ভালো লাগত রবি বর্মার ছবি—কিন্তু তা দেখে আঁকার চেষ্টা করি নি। সে আমলে ঐ ছবি দেখতে খুব ভালো লাগত।"

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভগিনীর অঙ্কন দেখে তাঁর ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে স্থানিশ্চত ছিলেন। তাই তিনি স্থনয়নীর কোনো ছবি সম্বন্ধে কোনো মস্তব্য করেন নি। তিনি অবশ্রুই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ছবি একদিন নিজেই নিজেকৈ পরিচিত করতে পারবে।

স্থনয়নী দেবী বললেন, ''একবার আমি একটা ছবি এঁকে ছোড়দাকে দেখিয়ে কেমন হয়েছে জানতে চাই। তিনি কিছু বলেন না। পরে অনেককে বলতেন —স্থনয়নীকে আমি সার্টিফিকেট দিই নি, ওর সার্টিফিকেট ও নিজেই নিয়েছে।" তাঁর তালো লাগে জাপানী ও চীনা চিত্র। অন্ত কোনো বিদেশী চিত্র তাঁর

তার তালো লাগে জাপানী ও চীনা চিত্র। অন্থা কোনো বিদেশী চিত্র তাঁর ত্ত তালো লাগে না।

ছবি ভিনি এঁকেছেন অনেক। এক সময় এক-এক দিনে এক-একটা ছবি শেব করতেন। আট-দশ বছর হল আর আঁকেন না। এখন আঁকা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর পাশেই বদে ছিল সাত-আট বছরের একটি ছোট্ট মেরে। ভার নাতনি
— অনিন্দিতা। সে অকুটে আপত্তি জানিয়ে উঠল।

স্থনন্ধনী দেবী ছেসে উঠলেন, "হাঁয়। ক'দিন আগে ওর খাতার একটা ছবি এঁকে দিয়েছিলাম বটে।"

অনিন্দিতা লক্ষ্ণা পেয়ে পালিয়ে গেল। স্থনয়নী দেবী হাসতে লাগলেন। বললেন ''আঁকা একেবারে বন্ধ। কিন্তু চোখে এখনো স্বপ্ন লেগে আছে।''

হয়তো এটা তাঁর আক্ষেপের হার। যে চিত্র হার চারে এদে ধরা দিছে দেই চিত্রকে তুলি দিয়ে ধরার মত শক্তি নেই তাঁর হাতে, হাতের আঙুলে। তাঁর হাতের আঙুরগুলো কেঁপে উঠল, যেন তারাও কিছু বলতে চায়।

বললেন, ''এগজিবিশনে আমার ছবি বার-কয়েক দেখানো হয়েছে। গুরিয়েণ্টাল সোদাইটির এগজিবিশনে আমার দাদাদের ছবির সঙ্গে আমার ছবি আনেকবার দেখানোর ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া বিলেতেও একবার দেখানো হয় ১৯২৬ সালে। আমার সেজছেলে বিলেত যাবার সময় আমার কয়েকটা ছবি নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রদর্শনী করে। শুনেছি, দেখানে স্বাই স্থ্যাতি করে। একটা ছবি সেখানে বিক্রাও হয়— সেটা হচ্ছে ভগবতীর ছবি।"

মাদ্রাজের আর্ট গ্যালারি, ত্রিবাঙ্কুর ও লখনউতে তাঁর আঁকা কতকগুলো ছবি আছে। এ ছাড়া আরও অনেক জায়গাতে অবশুই আছে, কিন্তু তিনি তার সব থোঁজ জানেন না। তবে মনে পড়ছে তাঁর একটা ছবির কথা, সে ছবিটার নাম দিয়েছিলেন 'দান'। সে ছবিটা রবীক্রনাথের খুব ভালো লাগে, তিনি সেটা নিয়ে যান, কিছুদিন পরে সে ছবিটা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। রবীক্রনাথ এই ছবি অবলম্বন করে একটি বড় কবিতাও রচনা করেন।

রাধা আর রুষ্ণ, ভগবতী ও অর্ধনারীশ্বর— স্থনয়নী দেবীর ছবির এই সবই হচ্ছে সাবজেক্ট। তিনি ল্যাণ্ডস্কেপ বা অন্থ কোনো ছবি আঁকায় হাত দেন নি।

কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে তিনি তার উপর ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকতে হলে কাগজ যে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার হয়, এটা তিনি জানলেন কী করে ? वनलम, ''बेहें। स्कर्म नित्त्रहिनाम हाफ्नात काছ ।''

একটু থেমে বললেন, "আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না, আমার হাত দিয়ে ছবি বের হচ্ছে কী করে। কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে আঁকতে বসতাম। দেখতাম, ছবির চোখমুখ সব যেন আপনিই ফুটে বার হচ্ছে।"

এ বিষয় স্থনয়নী দেবীর একার নয়, এ বিষয় প্রায় সকলেরই। যিনি কোনোদিন কারো কাছে শিক্ষা নিলেন না, কারো উপদেশ পরামর্শ বা নিদেশি নিলেন না, যিনি কেবল নির্জর করে রইলেন নিজেরই উপর— তাঁর হাত দিয়ে এইসব প্রাণস্পর্শী চিত্র বের হল কী করে? এই রকম ঘটনার জবাবস্বরূপই হয়তো রবীক্রনাধ বলে গেছেন—

যে পারে সে আপনিই পারে,

পারে সে ফুল ফোটাতে।

অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, অসুশীলনের পর অসুশীলন করেও কতজনকে ব্যর্থ হতে হয়েছে, কিন্তু যার মনের নিভূতে জমানো আছে পরম ঐশ্বর্থ, মুক্তহন্তে দান কেবল তার দ্বারাই সম্ভব; এবং এই দানই হয়ে ওঠে এক-একটি কবিতা ও তা কবিরও কাব্যের প্রেরণা জোগায়।

কেউ এসে তাঁকে বলেছে যে তাঁর ছবি তাঁরা দেখেছেন অগ্যত্তও। এলিক্যান্টার অর্থনারীশ্বর-মূর্তির সঙ্গে তাঁর অর্থনারীশ্বরের নাকি অস্ত্ত মিল;
আবার কেউ বলেছেন, সম্ভন্তার গুহাচিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির সাদৃশ্য বিশুর।
আশ্বর্য হরেছেন স্থনয়নী দেবী। যা তিনি তাঁর মনের স্থপ্প দিয়ে ধরেছেন,
তার সঙ্গে এমন মিল ওদের হল কী করে ?

কিন্ত স্থন্দর সর্বদা স্থন্দরই, যেমন সত্য সর্বদা সত্যই। তার ইতরবিশেষ হবার কথা নয়। শিল্পীরা স্থন্দরের আরাধনা করেছেন, সে স্থন্দরের বেশ একই রকম। তাই স্থন্দরের সঙ্গে স্থন্দরের মিল হয়ে গেছে। ভারতীয় সাধনার ধারার সঙ্গে স্থনমনীর অস্তরের যে যোগ আছে, এই ঘটনা তারও প্রমাণ।

কথা শেষ হল। নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম। নীচে নামবার সিঁ ড়ির ছু পাশে সার সার ছবি— ছবির মিছিল। মনে হল, স্থনয়নী দেবীর চোখের। স্বারা এখানে এসে যেন সমস্ক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

#### শ্রীসরলাবালা সরকার

জীবনে সার্থকতা অর্জনের প্রথম স্ত্র হচ্ছে শ্রন্ধা। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সফলতা অর্জনের মূলস্ত্রও এই— শ্রন্ধা। পরদেশকে অশ্রন্ধানা করে নিজের দেশের ও দশের প্রতি গভীর শ্রন্ধা যার হৃদরে আছে, সেই সার্থক; এবং এইরূপ জীবনের সাধনাই সবরকম ক্রন্তিমতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ জীবনের রূপে দেখা দেয়।

যে গাছ মাটির রদ থেকে বঞ্চিত হয় দে গাছকে কেবল আলো আর হাওয়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। যদি-বা তা যায়, কখনোই তা বিরাট মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে না, তার শাখাপ্রশাখার স্নেহ বিস্তার ক'রে সে কখনোই পথচারীকে ছায়া দিতে পারে না। মাটির রদ থেকে বঞ্চিত যে চারা, পৃথিবীতে তার কোনো স্বাক্ষর নেই, তার পরিচয়ও নেই।

শ্রীসরলাবাল। সরকার জীবনের প্রথম থেকে স্বদেশের মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর জীবনের মূল এই দেশের মাটি থেকে রস সঞ্চয় করেছে এবং বাহির-বিশ্বের আলো ও হাওয়া দিয়ে পাতাপল্লবের সবুজ সম্ভার অর্জন করতে পেরেছে। এইজন্তেই তার জীবন একাধারে সার্থক ও সফল।

যে বাংলাদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা ছিল একটা অপরাধ, তিনি সেই উনিশ শতকের বাংলাদেশের মেয়ে। মেয়েরা তখন ছিল ঘরের পুতৃলমাত্র। কিন্তু সেই পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করেও তিনি কোনো-প্রকার বিপ্লব বা বিদ্রোহ না করে পরম নিরিবিলিতে কেবল নিজের মনের প্রকান্তিক আগ্রহেই নিজেকে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলতে পেরেছেন। আরও বিশ্বয়কর এই যে, ঘরের কোণের সেই মেয়ের মনের মধ্যে দেশের প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ আপন মনেই সঞ্চিত হয়ে উঠতে থাকে। মনে হয়, তাঁর দেশপ্রীতি ও সাহিত্যাম্বরাগ তিনি পেয়েছেন তাঁর পিতামহী রাসম্বন্ধরীর কাছ থেকে।

রাসস্থলরী আজ থেকে দেড় শ বছর আগে এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, বাঁর জীবনে লেখাপড়া শেখার কোনো স্থোগ ঘটে নি, যিনি নিজের চেষ্টার নিজেকে গঠন করে নিরেছিলেন, সেই অতি প্রাতন বাংলার একজন পুরস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—

'এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি অনেকদিন পর্যান্ত বাস করিলাম।…১২১৬ লালে আমার জন্ম হইয়াছে। এইক্ষণ ১৩০৪ সাল আমার বয়ঃক্রেম ৮৮ বৎসর হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। ভারতবর্ষে অনেক দিন বাস করা হইল, এখন কি যাইতে হইবে কি থাকিতে হবে তাহার নির্ণয় নাই।'

বাংলার গন্থ যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে নি তখনকার লেখা এই প্রাঞ্জল বাংলা গন্থ দেখলে যেমন আশ্চর্য বোধ হয়, একজন সাধারণ বঙ্গলনার পক্ষে নিজেকে একজন ভারতবর্ষীয় বলে পরিচয় দেওয়াও ঠিক ভতটাই বিস্ফাকর।

সরলাবালা সাহিত্যামুরাগ ও দেশপ্রীতি উভয়ই তাঁর পিতামহীর কাছ থেকে পেয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর পিতামহীর জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের মিল বিস্তর। সরলাবালাও রাসস্থন্দরীর মতই নিজেকেই নিজে নির্মাণ করেছেন।

বললেন, "ইস্কুলে পড়ি নি কোনোদিন। ঘরে বদেই আমাদের বিভাচর্চা। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, এ রেওয়াজ তখন ছিল না।"

তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ তিনি পেয়েছেন পিতা কিশোরীলাল সরকারের কাছে। পরবর্তী জীবনের বিভাভ্যাস জ্যেষ্ঠাগ্রজ ডাক্তার সরগীলাল সরকারের কাছে। বললেন, "দাদা মুথে মুথে গল্প করে আমাকে শেখাতেন। ডারউনের থিয়োরি থেকে আরম্ভ করে কত কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা তিনি বলে যেতেন, আমি একমনে বসে বসে তাই শুনতাম।— যেটুকু জেনেছি বা যেটুকু শিখেছি তা দাদার আগ্রহেই।"

১২৮২ বঙ্গান্দের ২৫এ অগ্রহায়ণ (এটায় ১৮৭৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর) তারিখে সরলাবালা জন্মগ্রহণ করেন। "গোয়াড়ি ক্লফনগরে কাঁঠালপোতা নামক পদ্ধী আমার জন্মস্থান। কাঁঠালপোতার বাড়ি আমার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ি। জ্যাঠামশায় নদীয়ার ডিফ্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, আর এখানেই বাড়ি করে বাস করেছিলেন। তথন সব একাল্লবর্তী পরিবার। ভাইয়েরা কার্যগতিকে নানা

স্থানে বাস করতেন বটে, কিন্তু আলাদা ব'লে কিছু ছিল না। আমার ঠাকুরমা ও পিসিমা অনেক সময় কাঁঠালপোতাতে থাকতেন।"

শৈশবের সেই শ্বৃতির কথা তাঁর এখনো মনে পড়ে, এখনো সেই কাঁঠাল-পোতা তাঁর মনকে অধিকার করে বসে আছে। বললেন, "সেই বাড়ি, সেই পথ, সেই নিকিরিপাড়া, সেই বৈষ্ণবপাড়া, ভাদ্র ও আশ্বিনে সেই পানিফলের ঝুড়ি-মাথায় নিকিরি মেয়ের দল, ময়রাদের সেই সরপুরিয়া সরভাজা ও কাঁচাগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে বাড়ি বাডি ফিরি করা—এখন সে যেন এক শ্বপ্রের শ্বৃতি।"

ছোট একটি গ্রামের প্রতি এই টান বৃহত্তর হয়েই উত্তরজীবনে নিজের স্বদেশের প্রতি নিজের মাজৃভূমির প্রতি আকর্যণে পরিণত হয়েছে। তাই সাহিত্যসাধিকা সরলাবালাকে আমরা পেয়েছি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রীরূপে।

বললেন, "আজ মানবেন্দ্র রায় অন্তাদিকে চলে গেছে। বাঘা যতীনও আদ্ধ্র নার নেই। কিন্তু তারা এদে আশ্রয় নিত আমার কাছে। তারা তথন বাংলার বিপ্রবী। তারা আমাকে মা বলে ডাকত— কেবল ডাকা কেন, মায়েরই মত মনে করত। দে এক লম্বা কাহিনী। ঘাটশীলায় গিয়েছিলাম তথন নরেন (মানবেন্দ্র) আমাকে যে ভাবে শুশ্রুষা করেছে আর দেবা করেছে, তা কখনো ভোলবার নয়। আমার দাদাও ছিলেন মনে-প্রাণে বিপ্রবীও বিপ্রবীদের পৃষ্ঠপোষক। আর স্থরেশ (স্থরেশচন্দ্র মজ্মদার) এদেরই দলভুক্ত ছিল। এই সর্বত্যাগী বিপ্রবী ছেলেরা এরাই ছিল আমার উপাস্থ্য বালগোপাল। 'ছ্থিনীর ধন' কবিতায় এদের কথাই লিখেছিলাম, কবিতাটি 'নারায়ণ' পত্রিকায় ছাপা হয়। কিন্তু পত্রিকাথানি খুঁজেয় পাই নি। স্মৃতি থেকে আমার 'অর্ঘ্য' বইতে দিয়েছি। নলিনীকান্ত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় এই কবি তাটির উল্লেখ করেছেন।"

সরলাবালা তাঁর জীবনের আদর্শব্ধপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পিতামহীকে এবং সেই আদর্শ অমুসরণ করে চলার পথে প্রেরণা ও উৎসাহ পান তাঁর দাদার কাছ থেকে। তাঁর দাদার স্বদেশপ্রাণতার সংক্ষে সাহিত্যামুরাগও ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সরসীলাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যত্রতেও ত্রতী ছিলেন—'রবীক্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা' 'পল্পী-সংস্কার' ও 'স্বপ্রচৈতক্ত' নামে কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন।

আজ ১৯৫৩ সালের ২৩এ জুলাই, ১৩৬০ বদাব্দের ৭ই প্রাবণ। সদ্ধা গড়িয়ে গিয়েছে। শ্রামবাজারের বাড়ির দ্বিতলে বসে সরলাবালার জীবনের কাহিনী শুনছি। তাঁর স্মৃতিশক্তির কথা আগে শুনেছি। তাঁর কথা শুনে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সন্তর বছর আগের ঘটনাও অবিকর্ল তাঁর মনে আছে। তিনি অতি সহজে এবং অনায়াসে একের পর এক বলে চলেছেন ভাঁর বাল্যকালের কথা।

বললেন, "ছেলেবেলাটা আজ বড় মধুর লাগছে। বাগবাজারে মাতুলালয়ে কি আনন্দেই আমাদের কেটেছে। একান্নবর্তী পরিবার, এক বাড়িতে কত লোক কত ছেলেপিলে। ছই নম্বর আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, এখন যেথানে মুগান্তর অফিস হয়েছে, সেই বাড়িতে আমার সেজমামীমা মন্ত এক থালায় ভাত মেখে নিয়ে বসতেন, আমরা চারদিকে বসতাম গোল হয়ে, তিনি সকলকে খাইয়ে দিতেন। বাংলাদেশের এই পারিবারিক প্রথাটা আজ ভেঙে গেছে।"

একটু থেমে বললেন, "ঈশ্বরের প্রতি আমার মায়ের অন্থরাগ ছিল খুব।

একদিন—

### ্যবে নব অহুরাগ আমার হৃদয়ে দিল দাগ

কীর্ত্ত ন গানটি করতে করতে ঐ বাড়ির কাঠের সি<sup>\*</sup> ফ্টিটার উপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সি<sup>\*</sup> ড়িটা হয়তো এখনও আছে।"

আছে। আছে সেই সিঁড়ি এবং সেই শ্বতি। কিন্তু যাদের নিয়ে সেই স্থাধ্র বাল্যকালটা নিবিড় বন্ধানে বাঁধা ছিল, তারা সবাই আজ নেই। এজন্তে যেন কোনো আক্ষেপ নেই সরলাবালার। তিনি এ নিয়মটা অক্লেশেই যেন মেনে নিয়েছেন।

সময়ের গঙ্গে সঙ্গে নিয়ম বদলায়, রীতিও বদলায়। এই পরিবর্তনকে প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করার মত মনের উদারতা তাঁর আছে, তাঁর কথায় এর প্রমাণ পাওয়া 'যার এবং এর প্রমাণ পাওয়া যার তাঁর রচনাতেও। তিনি পুরাতমকে অধীকার না করেও নৃতনকে খীকার করে নিতে জানেন। পরদেশকে অপ্রদ্ধা না করেও যেমন নিজের দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর আছে। নিজের দেশের মাটির রস এবং বাহির-বিখের আলো ও রৌদ্র দিয়ে তিনি যেন নিজের জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। টবের গাছ রোদে-জলেও মনের মত বড় হয় না, কেননা তার শিকড় বাঁধা-দীমার মধ্যে আবদ্ধ। সরলাবালা তাই জীবনের সমস্ত সংকার্ণতা পরিহার করে জীবনকে চারদিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। স্বশ্লপরিসরের মধ্যে তিনি জীবনকে বেঁধে রাখেন নি। তাই তিনি প্রাচীনা হয়েও আধুনিকা।

অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাব্যাহ্বরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। দশএগারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই
১২৯৪ সালে বারো বৎসর বয়সে রায়বাহাত্র মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র শরৎচন্দ্র
সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই তাঁর কবিতা-রচনার উৎসাহ
দেখা দেয় বেশি।

হেসে বললেন, "আমার সামীর সাহিত্যাস্থরাগ ছিল। তাঁর সঙ্গে ধখন দেখা হবে, তার আগে যেন এক খাতা ভতি কবিতা লেখা শেষ করতে পারি এই উৎসাহে পাতার পর পাতা লিখে যেতাম। এইভাবে অনেক খাতাই তখন লিখেছি। স্থরেশ সমাজপতির সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় ছিল, এই স্থের সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় গল্প ও কবিতা লিখেছি অনেক।"

কিন্ত হঠাৎ তাঁর জীবনে নেমে আদে বিষাদ। ১৩০৫ সালের কাতিক মাসে তাঁর বৈধব্য ঘটে; কিন্ত এতে তাঁর সাহিত্যাহ্বরাগ প্রগাঢ়তরই হয়।

সরলাবালার প্রথম মৃদ্রিত রচনা সম্ভবত ১২৯৭ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকায় 'লজ্জাবতী' নামক কবিতা সাহিত্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হয় এর ছ্ বছর পরে ১২৯৯ সালে। এ ছাড়া প্রদীপ উৎসাহ জাহ্লবী উদ্বোধন অন্তঃপুর স্প্রভাত প্রবাসী ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় নানা সময় তাঁর অনেক কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এখনো, এই বৃদ্ধ বয়সেও, তাঁর রচনার শক্তি কমে নি, উৎসাহও স্তিমিত হয় নি। তিনি এখনো নিয়মিতভাবে রচনায় ব্যাপৃত আছেন আনন্দৰাজার ও দেশ পত্রিকায় এখনো তাঁর রচনা প্রকাশিত হচ্ছে।

আটাত্তর বংসর বয়স হয়েছে এখন। কিন্তু জরায় তিনি জীর্ণ নন।
এখনো কর্মশক্তি এবং প্রফুল্লতা তাঁর আছে। নিজের কথা নয়, বাল্যকালের
নানা ঘটনার কথা বলতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ। এই রকম অনেক গল্প বলতে
বলতে তিনি বললেন তাঁর মামার কথা। বললেন, "আমার সেজমামা অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত রচনা
করেন। তিনি নিজের হাতে ঐ বই লেখেন নি। ঘরে পায়চারি করতেন
আর মুখে বলে বলে যেতেন, আমরা লিখতাম। বিরাট বই, ছয়টা খণ্ড।
বছর তিন লেগেছিল শেষ করতে। আমরা তথন খ্ব ছোট। তিনি বলতেন,
আমরা লিখতাম। একটু ভূল হলেই পিঠের উপর এমন কীল মারতেন—
ভীষণ লাগত।"—বলেই তিনি হেসে উঠলেন, মনে হল. সে-লাগাটা যেন
ব্যধা লাগা নয়, মজা লাগা।—"তখন কত তালপাতার প্রথি যে আমরা
বেঁটেছি তার ঠিক নেই। তার খেকে অনেক নকলও আমাদের করতে
ইয়েছে।"

এইটেই হরতো তাঁর সাহিত্যামুশীলনের প্রথম পাঠ। জীবনে এই রকম স্থযোগ ঘটেছিল ব'লে তিনি যেন গৌরবাম্বিত। অস্তুত তাঁর কথা শুনে এমনিই মনে হল।

শ্রী অমিয়-নিমাই-চরিত নাম দিয়ে শ্রীগোরাঙ্গের লীলাবর্ণনা করে তাঁর মাতৃল সরলাবালার মনের মধ্যে যে অঞ্বাগের দাগ রেখে গেছেন, ঠিক এই দাগের কথাই কীর্তন-গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে গিয়ে সরলাবালার মাতৃ-দেবী ঐ গৃহেরই কাঠের সোপানের উপর একাদন মৃ্ছিতা হয়েছিলেন। এই ভাবে সরলাবালার জীবনে ভক্তির ও শ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হয়। সেই শ্রদ্ধাকেই তিনি তাঁর জীবনের মূলস্ত্র বলে গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং এইজ্যেই তাঁর জীবন আজ্ব সার্থক।

রাজনারায়ণ বস্থ ছিলেন সরলাবালার পিতৃবন্ধু। রাজনারায়ণ মাঝে মাঝে দেওঘরে তাঁদের বাড়িতে আসতেন। সরলাবালার কবিতা তথন 'সাহিত্য' পত্তিকার প্রকাশিত হচ্ছে। রাজনারারণ সেসব কবিতা দেখেছেন, পড়েছেন, এমন-কি তাঁর মুখস্থও, কিছু সেসব যে তাঁরই বন্ধুকস্থার রচনা তা জানতেন না। বললেন, "তখন কবিতা-লেখা অপরাধ বলেই মনে হত। একদিন বাবা ডাকলেন, গেলাম। আমার বয়স তখন পনের-যোল। রাজনারায়ণবাবু আমাকে দেখে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না যে, সে সব কবিতা আমার লেখা। ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল তাঁর।"

বাঁকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন, সেই ঠাকুরমার কথার এসে গেলেন আবার, বললেন, "আমি কতবার ঠাকুরমাকে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে দিনরাত একত্তে থেকেছি; সেই দেবীত্বল ভ মূর্তি মনে মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। সমন্ত রাত্রি ঠাকুরমা বুকের উপর মালা রেখে বিছানায় শুরে মালা জপ করতেন। ১৩০০ কি ১৩০৪ সালে যখন একবার কাঁঠালপোতার বাড়ি যাই, যখন ঠাকুরমা পা ভেঙে শ্যাগত ছিলেন। এই আমার তাঁকে শেষ দেখা।"

ঠাকুরমাকে এই তাঁর শেষ দেখা হলেও সে দেখার শেষ হয় নি। এখনো তিনি সরলাবালার চোখের সম্মুখে যেন বিরাজ করছেন। তাঁর ঠাকুরমার 'আমার জীবন' গ্রন্থের ভূমিকায় জ্যোতিরিঞ্জনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

'এ গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা; শুধু তাহা নহে, ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতৃহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব, সেইখানে পেন্দিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্দিলের দাগে গ্রন্থ-কলেবর ভরিয়া গেল।'

সরলাবালা দেবীর রচনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। তাঁর বয়সও এখন ৭৮, কিন্তু তাঁর রচনা পাঠ করলে বোঝা শক্ত হয় যে, সে রচনা কোনো প্রাচীনার। তাঁর ভাষা এমনি সহজ সরল প্রাঞ্জন এবং এমনি আধুনিক। বাগবাজ্ঞার বাড়ির কথা, কাঁঠালপোতার বাড়ির কথা এবং ঠাকুরমার কথা তিনি এমনি সাবলীল ভাষায় বিবৃত করে কাহিনী রচনা করেছেন, বস্তুতপক্ষে সেগুলি যেন কাহিনী নয়, এক-একটা কথাচিত্র।

প্রছাকারে তাঁর করেকটি বই প্রকাশিত হরেছে। তা ছাড়া বিশ্বর রচনা সাময়িক পত্রিকার পাতার পাতার ছড়ানো আছে। বললেন, "তার আর সংখ্যা নেই। বলা যায় ও পাকার। প্রবন্ধ গল্প কবিতা রাশি রাশি।"

নিজের এই লেখার কথা বলতে গিয়েই তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক সমসাময়িক ও সমবয়সী লেখিকার কথা— ত্মরুপা দেবী, ইনি অত্মরপা দেবীর দিদি। দেওঘরে ত্মরুপা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। বললেন, "নিজের নামে তিনি লেখেন নি। ইন্দিরা দেবী নামে লিখতেন। তাল বয়সেই মারা যান।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫০ দালের জন্ম গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচন করেন। ইতিপুর্বে কোনো মহিলা এই দম্মানে ভূষিত হন নি। সরলাবালা এই বস্তৃতামালায় বঙ্গের তিনজন কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্থানি বেসাস্ত ও তগিনী নিবেদিতা— এই ছুইজন বিদেশিনীর কথা বলে তিনি তাঁর কথা সাজ করলেন। এঁদের তিনি দেখেছেন খ্ব কাছে থেকে। তাঁর খণ্ডরমশায় আরায় প্রথম মুজেফ হয়ে গিরেছেন, তিনিও গেছেন আরায়। স্থানি বেসাস্তও আরায় এসেছেন, সেখানে শ্রীমতী বেসাস্তও এক বিরাট স্ভায় হিন্দুধর্মের মহিমা সম্বন্ধে বজ্কৃতা দিলেন। বেসাস্তের অন্থরক্ত ভক্তরা বেসাস্তের নাম দিয়েছিলেন—স্থায়া-বাস্তী দেবা।

বললেন, "আর দেখেছি নিবেদতাকে। খুব ভালো করে দেখেছি। দেখে মোহিত হরেছি, মুঝ হরেছি। মনে পড়ে বাগবাজারের পূজামগুপে তিনি এলেন— খালি পা। এই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা সদাচার দেখে জীবনে বিমল আনন্দ লাভ করেছি। শ্রেদায় মাথা নত হয়েছে। এক বিদেশিনী আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা যদি আমরা প্রাণ দিয়ে প্রহণ করতে পারতাম, তা হলে আমাদের দেশের চেহারাই বদলে যেত। জীবনে যদি কাউকে শ্রন্ধা করতে না পারি, তা হলে লোকের শ্রদ্ধা পাব কি করে? নিবেদিতার জীবনটাই ছিল শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ, তাই তিনি সকলের শ্রেষা।"

রাত্তি অনেক হরেছে। তুরের রাতা থেকে একটি বিক্ষুত্র জনতার কোলাহল তেনে আসছে। নীচে নেমে এলাম। কোলাহলের পথ এড়িয়ে ভিন্ন রাতা ধরে হাঁটা দিলাম।

#### রচিত গ্রন্থাবলী

প্রবাহ। শোককাব্য। এই ১৯০৪
নিবেদিতা। জীবনী। এই ১৯১২
চিত্রপট। গল্প। এই ১৯০৮
কুমুদনাথ। জীবনী। এই ১৯০৮
অর্থ্য। কাব্য। এই ১৯৫১
মন্ত্রগুরে সাধনা। প্রবন্ধ। এই ১৯৫০
হারানো অতীত। এই ১৯৫৪
সাহিত্য-জিজ্ঞাসা। এই ১৯৫৭
স্থামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সূক্ষ। এই ১৯৫৭
গল্পসংগ্রহ। এই ১৯৫৭

### গ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

এককথায় বলতে গেলে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া হচ্ছে ভারতবর্ধের ছিতীয় নৈমিবারণা। সারা ভারতের মধ্যে এত প্রাহ্মণের সমাবেশ আর কোণাও নেই। কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করার অধিকারেই প্রাহ্মণ নন, তপস্তা শাস্তজ্ঞান এবং প্রাহ্মণবংশে উত্তব— এই প্রিস্তণ গাঁর আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কোটালিপাড়া এইরূপ ব্রাহ্মণেরই সাধনার তপোবন-বিশেষ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গে তেমনি বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়া—এর মধ্যে কোটালিপাড়াই সমধিক বিখ্যাত। রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্করত্ব, শশিকুমার শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ব, দারিকানাথ স্থায়পঞ্চানন প্রভৃতি নৈয়ায়িক; নীলকণ্ঠ তর্কবাগীশ, সীতানাথ বিভারত্ব, সীতানাথ বিভাত্বণ, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি আর্ত্ত; কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক; কালিদাস বিভাবিনোদ, রেবতীমোহন কাব্যরত্ব প্রভৃতি আলংকারিক; গলাধর বিভালংকার, হলধর গৌতম প্রভৃতি জ্যোতিধী এক সময় কোটালিপাড়ায় বিভ্যমান ছিলেন।

এই কোটালিপাড়ার মধ্যবতী উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীহরিহাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ।—১২৮০ বঙ্গান্দের "ই কার্তিক, খ্রীষ্টীয় ১৮৭৬ সালের ২২এ অক্টোবর তারিখে।

হরিদাস একাকীই একটি ইন্স্টিটিউশন। যে কাজ করার জন্মে ইতিপূর্বে বহু অর্থবারে বহু পণ্ডিত নিয়োগ ক'রে বহু বৎসর ধ'রে চেটা করা হয়েছে, হরিদাস কারও আর্থিক বা অস্থা কোনো প্রকার সহায়তা লাভ না ক'রে আপন নিষ্ঠা ধৈর্ম ও প্রমের দারা তা সম্পূর্ণসাধন করেছেন। তিনি একক মহাভারতের মূল, নৃতন টীকা, নৃতন বঙ্গাম্প্রাদ, পাঠাস্তর-সংগ্রহ, নীলকণ্ঠকত প্রাচীন টীকা সংশোধন ইত্যাদি সমাধান ক'রে একুশ বছরে মহাভারত-রচনা শেষ করেছেন।

ইতিপূর্বে বর্ধমান-মহারাজার আফুকুল্যে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তেরো জন পণ্ডিত নিয়োগ করে মহাভারতের কেবল মূল ও অফুবাদ করতে ছার্বিশ বছর (বঙ্গান্দ ১২৬৫ থেকে ১২৯১) সময় লাগে; কালীপ্রসন্ন সিংহ ছুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে ছয় জন পণ্ডিতের সহায়তায় সতেরে। বংসরে এর কেবল বঙ্গামুবাদ করান; পুনার ভাণ্ডারকর-সমিতি মহাভারতের কাজ আরম্ভ করেছেন খ্রীষ্ঠীয় ১৯১২ সালে; দশ লক্ষ টাকার উপর সাহায্য পেয়েছে এই সমিতি, এই সমিতি-প্রকাশিত মহাভারতে আছে কেবল মূল ও পাঠান্তর, সতেরো জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় এই কাজ চলেছে—এ পর্যন্ত তারা কেবল আদি, সঙা ও ও বিরাট পর্ব প্রকাশ করেছেন, এখন শান্তিপর্বের কাজ চলেছে।

এর সঙ্গে হরিদাসের কাজের তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়। যে কাজ দেশের অসাধা, সে কাজ একের সাধ্য হল কী করে? তাঁর রক্তের ধারায় অবশুই নিষ্ঠার অক্ত্রিম স্রোত আছে।

নব্যভারতের নৈমিষারণ্য কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী উনশিয়া গ্রামে প্রীষ্টার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্র যজুর্বেদীয় অগ্নিহোত্রী প্রন্দর আচার্য বাস করতেন। তাঁরা চার পুত্র— শ্রীনাথ, যাদবানন্দ, মধুস্থদন ও বাগীশচন্দ্র। এই মধুস্থদনই পরবর্তীকালে অধ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রেণতা মধুস্থদন সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মধ্যম যাদবানন্দ ভায়াচার্য থেকে পঞ্চম রামদাস বিভালংকার— এই রামদাস বিভালংকার থেকেই সপ্তম হচ্ছেন শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁর পিতার নাম গঙ্কাধর বিভালংকর, মাতা বিধুমুখী দেবী।

হরিদাস তাঁর জাবনে যে নিষ্ঠার মন্ত্র পেয়েছিলেন তা অবশুই উত্তরাধিকার-স্থারে। তাই মহাভারতের ন্থায় এক বিরাট গ্রন্থের যে অরণ্য, তারই তপোবনে বসে তিনি একনিষ্ঠ মনে আরম্ভ করতে পেরেছেন তপস্থা; এবং সে তপস্থায় লাভ করতে পেরেছেন এই সিদ্ধি। তাঁর এই কাজে তিনি চমৎকৃত ও বিশ্বিত করেছেন সকলকে।

এখন তিনি বাদ করেন কলকাতার এণ্টালি অঞ্চলের দেব লেনে। এর আগে ছিলেন স্থরী লেনে। উার মহাভারত-রচনা দেখার জ্বন্যে আচার্য শ্রম্কাচন রাম শ্রমী লেনের বাসার এসেছিলেন; দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রাক্ষ প্রভাহ হরিদাসের রচনা দেখতে যেতেন; হীরেজ্রনাথ দক্ত প্রভ্যেক মাসে এসে দেখে যেতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীজ্রনাথ এবং অক্সান্ত আরও অগণিত পণ্ডিত এই মহাভারত দেখে মুক্তকঠে প্রশংসা করেছেন। এ দের মধ্যে অনেকে এক্রপ মতও প্রকাশ করেছেন যে, এমন সর্বাঙ্গস্কের মহাভারত-রচনার ন্তার এক্রপ বিরাট কাক্ত মাত্র একজনের চেষ্টার এ পর্যন্ত পৃথিবীতে হয় নি।।

কেবল মহাভারত-রচনাই নয়, এ ছাড়াও হরিদাস আরও বহু গ্রন্থ রচনা করৈছেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় এইরূপ বলেছিলেন যে, ভগবান শংকরাচার্যের পরে শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায় বহুগ্রন্থকার ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করেন নি।

১৮ই এপ্রিল ১৯৫০. ৫ই বৈশাখ ১৩৬০, শনিবার। বেলা ছুপুর তাঁর দেব লেনের গৃহে বসে তাঁর জীবনকথা শুনছি। ছিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় বাট বা তারও কিছু কম। এখনো বলিষ্ঠ চেহারা এবং দরাজ গলা। সারাটা জীবন কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করে তিনি তাঁর দেহ ও মন সমান মজবুত রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বললেন, "পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির নিকট বিভারম্ভ করি । এগারো বছর বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্রের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করি । পিতামহের অহুপস্থিতির সময় স্বগ্রামন্থিত গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতির (গোবিন্দ মহাশয়) টোলে সন্ধিবৃত্তি পড়ি । সন্ধিবৃত্তি পড়ার পরে কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ব্রজকুমার বিভাভ্ষণের নিকট চত্ট্র বৃত্তি থেকে কুৎবৃত্তির দ্বিতীয় প্রকরণ পর্যন্ত পাঠ করেছিলাম । তার পর কারক সমাস তন্ধিত কুৎবৃত্তির অবশিষ্ট অংশ ও পরিশিষ্টও পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি ও পিতা গলাধর বিভালংকার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করি ।"

পিতামছ ও পিতা তাঁর জীবনে অধ্যয়নের ও আরাধনের যে বীজ্ঞমন্ত্র উপ্ত করেছিলেন, সেই বীজ থেকে অঙ্কুর-উদ্গম হয়েছে এবং সেই অঙ্কুর থেকে এই মহীক্লহ চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিভার ক'রে আজ সমূহত শিরে দাঁড়িয়েছে।

# এই বৃক্ষের শাথাপ্রশাথা হচ্ছে ভাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ভার মূল কাণ্ডটি হচ্ছে মহাভারত।

পনেরে বংসর কয়েক মাস বয়সের সময় হরিদাস স্বগ্রামন্থিত আর্যশিক্ষা-সমিতিতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে শব্দাচার্য উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়েই সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হয়েছিল এবং অনর্গলভাবে সংস্কৃত ভাষায় গছ ও পছ বলতে পারতেন। সংষ্কৃতে তিনি এই সময় কংসবধ নামে এক নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি সে সময়ে কোটালিপাড়ায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। এই কংসবধকে নাটকামুদ্ধপ চম্পুকাব্য বলা চলে, কারণ এতে নাটকীয় লক্ষ্ণ তেমন দেখা যায় না— অভিনয়ের সভার এই প্রকার আলোচনা হয়, সভায় অনেক আলংকারিক এইরূপ আলোচনা করেছিলেন। এইসব শুনে হরিদাস অত্যন্ত ত্ব:খিত হন এবং পশ্চিমপাড়ান্থিত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন মহাশয়ের কাছে ভায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং জানকীবিক্রম নামে একথানি সর্বলক্ষণ-লক্ষিত সংষ্কৃত নাটক রচনা করেন। এই নাটকও কোটালিপাডায় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হয়। এর পর স্থায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালেই ক্রমে তিনি শংকর-সম্ভব ও বিয়োগ-বৈভব নামে ছইখানি খণ্ডকাব্য এবং বৈদিকবাদ-মীমাংসা নামে একথানি সংস্কৃত ইতিহাস রচনা করেন।

হরিদাসের বয়স তথন বাইশ এই সময় পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি পরলোকগমন করেন। সংসারে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। পিতা গঙ্গাধর বিভালংকার হরিদাসকে কলকাতার ২নং রমানাথ মজুমদার ফ্রীটে জীবানন্দ্র বিভালগারের নিকট কাব্য পড়ার জন্ম প্রেরণ করেন। পিতামহ কাশীচন্দ্র ইংরেজী বা কাব্য পাঠের বিরোধী ছিলেন ব'লে তাঁর জীবদ্দশায় হরিদাসের কাব্য-পাঠের স্ববিধে হয় নি। ক্রমে কাব্যের উপাধি পাস করে ১৩০৬ বদান্দের আবাঢ় মাসে হরিদাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কবিরাজপুরে যান, সেথানে আনন্দচন্দ্র বিভারত্ব মহাশয়ের কাছে শ্বৃতি পড়তে আরম্ভ করেন; আনন্দচন্দ্রের কাছে

জ্যোতিষ ও পুরাণ পাঠ করতেন এবং নিজে নিজে সাংখ্য বেদান্ত মীমাংসা ও পাতঞ্জল দর্শন অভ্যাস করতেন। এইভাবে ঢাকা সারম্বত সমাজে সাংখ্য পুরাণ ও কাব্যের উপাধি-পরীক্ষা দিয়ে সব কয়টি উপাধি-পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি সাংখ্যরত্ব, প্রাণশাস্ত্রী ও সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি লাভ করেন। তদবধি তিনি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রূপেই খ্যাত হয়ে উঠেছেন।

তিনি শ্বতির আছ ও মধ্য পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উদ্ভীর্ণ হরে বৃদ্ধি পান এবং তার পর কলাপ-ব্যাকরণের গবর্নমেন্টের উপাধি-পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হন। ১৩১১ সনে শ্বতির উপাধি-পরীক্ষার দিতীয় স্থান অধিকার করে উদ্ভীর্ণ হন এবং পাঠ সমাপ্ত করেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর বাগ্মিতার বিকাশ ঘটে। যথন তিনি স্থৃতিপাঠরত সেই সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে অম্বিকাচরণ মজুমদারের মাতৃশ্রাদ্ধের বিবাট সভায় স্থপ্রসিদ্ধ বক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের তন্ত্রশাস্ত্রথণ্ডন-বক্তৃতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করে তিনি বিশেষ যশন্বী হন। এর পর ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ পরগনার রমণীমোহন রায়ের মাতৃত্রাদ্ধের বিরাট সভায় দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত প্রসিদ্ধ কবি মহেশচক্স তর্কচুড়ামণি এবং বিক্রমপুরের জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ে সঙ্গে সমস্তাপ্রণ বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে জয়লাভ করেন। এই সমস্তাপুরণ বিষয়ে প্রশ্নকর্তা ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামী এবং মধ্যন্ত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালংকার প্রভৃতি। এই জয়লাভে হরিদাদের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ঢাকা বাল্যাশ্রম নামক বিরাট সভায় স্থপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বক্তা কাশীচহ্ম বিভারত্ব মহাশয়ের বিরুদ্ধে সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘকাল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করে স্থনাম অর্জন করেন। ১৩১২ সনের বৈশাথ মাসের সংক্রান্তিতে কবিরাজ-পুরের পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের পত্নী কাত্যায়ণী দেবী ধর্মঘট-ব্রত-প্রতিষ্ঠা ভূলাপুরুষদান মহাভারত-উদ্যাপন এবং চতুরগ্লিযোগ করেন, এই অমুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিভই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এখানে হিরিদাস উক্ত মহাভারতের পাঠক ছিলেন এবং ঐ তারিখে সেই পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে ঐ সভায় সংস্কৃত ভাষার্য স্থলিত বক্তৃতা দিয়ে স্থগাতি অর্জন ক্রেন। সেই দিন রাত্রিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশর রচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা অভিনীত হয়।

বললেন, "এর পর কোটালিপাড়ার নিজ বাটিতে আসি এবং কিভাবে জীবন আরম্ভ করা যায়, তা চিস্তা করতে থাকি। এমন সময়ে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত এবং আর্যশিক্ষা-সমিতি ও আর্যবিগ্যালয়ের সম্পাদক রেবতীমোহন কাব্যরত্ব একটি সাধারণ সভা আহ্বান ক'রে কোটালিপাড়ার লুপ্তপ্রায় আর্য-বিশ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার জন্ম আমাকে অমুরোধ করেন।"

এই অম্বরোধ রক্ষা ক'রে হরিদাস ১০১২ সনের ১০ই আবাঢ় আর্যবিভালয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ঐ বিভালয়ে একষট্টি জন নানাদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করত। সকালে দর্শন ও শ্বৃতি, বিকালে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ানো হত। সে সময়ে প্রথম বছরে বারো জন ছাত্র আভ ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এতে সিদ্ধান্তবাদীশ মহাশয় গভর্নমেন্ট থেকে এক বংসর ভোগ্য মাসিক ১২১ টাকা বৃদ্ধি এবং এককালীন ২০০১ টাকা প্রস্কার পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছর আভ ও মধ্য পরীক্ষায় দশ জন ছাত্র পাস করে, সিদ্ধান্তবাদীশ মহাশয় ৮১ টাকা হারে বৃত্তি পান।

এই সময়ে শিল্পকার্যেও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।
নিজ বাটীর ছুর্গামণ্ডপ নিজে তৈরি ক'রে নিজ হাতে টালী বানিয়ে সেই
মণ্ডপ ছেয়েছিলেন। বললেন, "এ সময় আমার কয়েকটা শথ ছিল। পাথোয়াজ
টোল তবলা ও হারমোনিয়ম বাজাতে পারতাম। সে অভ্যাস এখন অবশ্য
আবার নেই।"

অতঃপর তাঁর জীবন গড়িয়ে গেল অন্থ থাতে। তাগ্য-অন্থেষণে বেরিয়ে পড়তে হল। আর্যবিত্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রে বিরাট সৃংসার পরিচালনা দায় হয়ে উঠেছিল তথন। বললেন, "১৩১৩ সনের শেষের দিকে অত্যন্ত ছংথের সঙ্গে আর্যবিত্যালয় পরিত্যাগ ক'রে অর্থ উপার্জনের জন্মে কলকাতায় আসি। তথন নিজের ঘরে পাঁচজন ছাত্র রেখে তাদের অধ্যাপনা করছি ও সংসারেও নিম্ন জন পরিজন। এই কারণে উপার্জনের কথা তাবতে হল। কলকাতায়

এলাম। কালীঘাটে খন্ডরালয়ে থেকে নষ্টকোঞ্চী-উদ্ধার ও হন্তরেখা-বিচার আরম্ভ করসাম।"

এখানে তিনি পেয়ে গেলেন ছ জন স্থান ও সহায়। তাঁরা হচ্ছেন সাউৎ স্বার্বন ছলের শিক্ষক অতুল ঘোষ ও খণেন বস্থ নামক একজন ব্যবসায়ী। এঁরা নষ্টকোঞ্চী-উদ্ধারে প্রীত হয়ে হরিদাসের অম্বরক্ত হয়ে পড়েন এবং কালীঘাট বা ভবনীপুরে টোল করে তাতে হরিদাসকে রাখার জন্ম চেষ্টা করতে থাকেন। উক্ত অতুল ঘোষ ও থগেন বস্থ তখন নকীপুরের জমিদার রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাছরের কাছে যান ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। হরিচরণবাবু সিদ্ধান্তবাগীশকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেখা করলে তাঁর সমন্ত পরিচয় পেয়ে হরিচরণবাবু তাঁকে নিজ বাড়িতে গিয়ে নিজের পৌরোহিত্য ও ঘারপণ্ডিতের পদে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্ম অম্বরোধ করেন এবং চল্লিশ বিঘা জমির উপস্থত্ব দেওয়ার অস্কীকার করেন। তখন হরিদাস মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচর-রাজবাড়ির ঘারপণ্ডিতের পদ ও স্বলহাটির রাজবাড়ির ঘারপণ্ডিতের পদ ও প্রকাহাটির রাজবাড়ির ঘারপণ্ডিতের পদ ও প্রকাহাটির রাজবাড়ির ঘারপণ্ডিতের পদ ও প্রকাহাটির নাজবাড়ির ঘারপণ্ডিতের পদ ও প্রকাহাটির নাজবাড়ির ঘারপণ্ডিতের পদ ও প্রকাহাবিত টোলের অধ্যাপকের পদের নিয়োগপত্র পান। ১৩১৪ সনের ৩১এ শ্রাবণ নকীপুরে গিয়ে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে ঐ টোলের নাম হয় হরিচরণ চতুস্পাসী। ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। সব দিক দিয়েই হরিদাসের স্ববিধে হল।

বললেন, "এ স্থানের স্থাস্থ্য ভালো। লাভও প্রচুর। এবং পূর্বপ্রস্থাবিত চল্লিশ বিদা জমি স্বল্প থাজনায় কায়েমী করার প্রস্থাব করায় হরিচরণবাবু তাতেই সম্মত হয়ে মাত্র ২০১ টাকা খাজনায় সেই জমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এইসব কারণে সর্বপ্রকারে মনের প্রস্কুল্লতা উপস্থিত হওয়ায় আমি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হলাম।"

প্রথমে তিনি পূর্বরচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা মূম্রণ করে প্রকাশ করলেন, তার পর ব্যবস্থাগ্রন্থ শ্বতিচিন্তামণি রচনা করে প্রকাশ করলেন। ক্রেমে রুক্মিণীহরণ নামে কাব্য এবং বঙ্গীয়প্রতাপ নামে নাটক রচনা করেন। তার পর উন্তররামচরিত প্রস্তৃতি বোলো খানি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের টীকা ও বঙ্গাস্থ্রাদ রচনা করে প্রকাশ করেন। এইসব গ্রন্থই কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হত। ভারতবর্ষের সর্বত্ত এইসব গ্রন্থ অবাধে চলভে লাগল।

তাঁর টোল থেকে নানা শান্তের বহু ছাত্র আদ্ম মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রত্যেক বছর পাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে কাশী ভারত-ধর্ম-মহামওল হিরিদাসকে মহোপদেশক উপাধি ও একটি প্রশংসাপত্র দেন। ক্রমে মালতী-মাধ্ব-প্রকরণের টীকা দেখে জনৈক পণ্ডিত তা ছাপালেন।

নকীপুরে থেকে কলকাতায় বই-ছাপানো নানা রকম অস্থবিধে, খরচও বেশী, ইত্যাদি কারণে হরিদাস টোল-বাড়িরই এক প্রান্তে ১৩২৬ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানার কাঠের জিনিসগুলি হরিদাস নিজেই দেখিয়ে দিয়ে একটা সাধারণ মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। এতে খরচ পড়েছিল চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ছাপাখানা যখন যখানিয়মে চলছে, সে সময় একদিন স্থাধীন ত্রিপুরা-মহারাজার প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্ত্র সেন মহাপীঠ ঈশ্বরীপুর যাওয়ার পথে ঐ প্রেসে ছাপা হচ্ছে দেখে পালকি থেকে নেমে প্রেসটি দেখেন, মুদ্রিত গ্রন্থগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং হরিদাসের সঙ্গে আলাপ করে উার শিল্পকার্যের নৈপুণ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

এদিকে ১৩২১ দনে রায়বাহাত্বর হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকেই নকীপুরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে ওঠে। তবু তিনি মনের জােরে সেখানে আরও অনেকদিন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। স্পতরাং ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে কলকাতায় স্থরী লেনে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং স্থরী লেনেই একটি ভাড়াবাড়িতে বাস আরম্ভ করলেন। এই সময় নানা স্থান থেকে চার-পাঁচটি ছাত্র আসত, তিনি তাদের পড়াতেন।

এইখানেই তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর বিরাট ব্রত। স্থরী লেনের ভাড়া-ৰাড়িতে বুসে তিনি রত হলেন মহাভারতের কাজে।

বললেন, "নিজের ইচ্ছা ও উল্লম ছিল; কিন্তু তার উপর পেয়ে গেলাফ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের উৎসাহ। এরই ফলে মহাভারতের একটি বিরাট সংস্করণ প্রকাশে রভ হলাম। জনেক আদর্শগ্রন্থ দেখে ঋষিপরিগণিড শব্দার ও লোকসংখ্যার মিল রেখে, ধাবি-উল্লিখিত বৃত্তান্তের পৌর্বাপর্য ঠিক রেখে মূলের সমীচীন পাঠ উপরে সন্নিবেশিত ক'রে, তার নিম্নে ক্রমশঃ প্রত্যেক লোকের, নিজকত ভারতকোমূদী টীকা ও বঙ্গাস্থবাদ, নীলকণ্ঠকত টীকা ও পাঠান্তর সন্নিবেশিত ক'রে এই মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছি।"

এই গ্রন্থ নয়াল আট-পেজি ফর্মার বোলো ফর্মায় এক-এক খণ্ড হয়েছে, এ যাবং এইরূপ ১৩০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে শান্তিপর্বের পঞ্চিবিংশ খণ্ড পর্যন্ত বের হয়েছে, আরও সম্ভবত ২৮ খণ্ড বের হবে। ১৩৩৬ সালের আযাচ় মাসে তিনি মহাভারতের কার্যে হাত দেন, ১৩৫৭ সালের ২৯এ জ্যৈষ্ঠ লেখা শেষ হয়। লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গেসছেই ছাপাও শেষ হয়ে যেত। কিন্ত দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দক্ষন কাগজ দ্বমূল্য হয় এবং তার পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে দ্ব বছর ছাপা বন্ধ থাকে। কেবল গ্রাহকদের উপর নির্ভর করেই তিনি ১০১ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক গ্রাহক মারা যান, অনেকে স্থানান্তারিত হন এবং কেউ কেউ ইচ্ছে করে ছেড়ে দেন। তাতে আয় কমে যায়: কিন্তু মূল্ণ-বয়ম এর মধ্যে বেড়ে যায় অনেক। ফজলুল হক অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে চার হাজার টাকা সাহায়্য দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশ হাজার টাকা সাহায়্য দেন— এতে ১৩০ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করা সন্তব হয়েছে।

বললেন, "আরও ২৮ খণ্ড প্রকাশ বাকি। এর জন্মে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা আশিশুক। যদি বঙ্গীয় সরকার এ বিষয় বিবেচনা করেন, তাহলে এ গ্রন্থ ছাপা শেষ হতে পারে। আমিও শান্তি পাই।"

ইতিমধ্যে ভারতসরকারের কাছ থেকে তিনি দাড়ে দাত হাজার টাকা পেয়েছেন, আরও ২০টি খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৩৯ সাল থেকে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি-ভারতাচার্য শ্রীযুক্ত হরিদাস 
'সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত ক্লিণীহরণ মহাকাব্য কাব্যের মধ্যপরীক্ষার পাঠ্যক্লপে নির্ধারিত হয়ে আছে!

১০৫০ সালে হরিদাস-প্রণীত বঙ্গীয়প্রতাপ নাটক মিনার্ডা ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তার পর তিনি মিবারপ্রতাপ নাটক রচনা করেন, এ নাটকও স্টার রঙ্গমঞ্চে ও ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে অভিনীত হয়।

তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে পাস করেছেন এরপ ছাত্তের সংখ্যা, ছরিদাস বললেন, "৭৫৩। এর মধ্যে অনেকে বড় বড় টোলের অধ্যাপক।"

ছরিদাস এগারোটি উপাধি দারা সম্মানিত হয়েছেন। আর্যশিক্ষা-সমিতি থেকে শব্দাচার্য, ঢাকার সারস্বত-সমাজ থেকে সাংখ্যরত্ব পুরাণশাল্লী ও সিদ্ধান্তবাগীশ, গবর্নমেণ্ট থেকে ব্যাকরণতীর্থ কাব্যতর্থ ও স্মৃতিতীর্থ— এই সাতটি পরীক্ষালন্ধ উপাধি। তদ্ভিন্ন কাশী ভারতধর্ম-মহামগুল থেকে মহোপদেশক, বৃটিশ সরকার থেকে মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত-মহামগুল থেকে মহাকবি এবং পুরাণ-পরিষদ থেকে ভারতাচার্য।

এই প্রসক্ষে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যে কাজ দশের অসাধ্য, মহাভারতের এই বিরাট সংস্করণ প্রকাশ করে তিনি তা একের সাধ্য ব'লে প্রমাণ করেছেন। এতেও সম্ভবতঃ তাঁর বাসনার পূরণ হয় নি। তাই তিনি মহাভারত কত বর্ষ আগে রচিত তা জ্যোতিষ-বিচারের দ্বারা নিরূপণ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ধারণ, কুরু-পাগুবের যুদ্ধ-বৎসর, পঞ্চপাশুব ও ছ্র্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময় বিচার করেছেন: বিরোধ সমাধান করেছেন। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির তীম অর্জুন ও ছ্র্যোধনের জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠা) রচনা করেছেন। প্রথমজীবনে নষ্টকোষ্ঠা-উদ্ধার তিনি করেছেন, সেই প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা মহাভারতের নায়কদের কোষ্ঠা উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন হরিদাস। তাঁর এ প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্ধ তাঁর এই উল্লোগের জন্ম তাঁকে ক্তজ্জতা জানাতে হয়।

দেব লেনে নিজ বাটীতে তিনি ১৩৪৭ সাল থেকে পুত্র-পৌত্রাদির সঙ্গে বাস করছেন।

কখন সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি এসে গেছে, বুঝতে পারি নি। মহাভারতের অরণ্যে যেন হারিয়ে গিয়াছিলাম আমিও। সেই অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে দাঁড়ালাম দেব লেনের অল্পালোকিত কংক্রিটের রাস্তায়।

#### মচিত গ্রন্থাবলী

### সুক্রিত মূল এছ

শ্বতিচিস্তামণি। ব্যবস্থাগ্রন্থ
কলিশীহরণ। মহাকাব্য
বিরাজসরোজিনী। নাটিকা।
বঙ্গীয়প্রতাপ। নাটক। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র
মিবারপ্রতাপ। নাটক। প্রতাপসিংহ-চরিত্র
বিরোগবৈত্ব। খণ্ডকাব্য
যুধিষ্ঠিরের সময়
বিধবার অন্নকল্প

### অমুক্তিত মূল গ্রন্থ

শক্ষরসঞ্জব। খণ্ডকাব্য
সরলা। গভকাব্য
কংসবধ। নাটক
ভানকীবিক্রম। নাটক
শিবাজীচরিত। মহানাটক
বিভাবিশুবিবাদ। খণ্ডকাব্য
বৈদিক্রবাদমীমাংসা। ইতিহাস
কাব্যকৌমুদী। অলংকার গ্রন্থ

## সুত্রিত টাকা-এছ

উত্তররামচরিত। সটীকাহ্যবাদ মালবিকাল্লিমিত্র। সটীকাহ্যবাদ মালতীমাধব। সটীকাহ্যবাদ দশকুমারচরিত। সটীকাহ্যবাদ কাদম্বরীপূর্বার্ধ। সটীকাহ্যবাদ সাহিত্যদর্শণ। বিস্তৃত টীকা-সহ (संबर्ख । नावत-जिकाबत-हिन्दी-वनाक्र्वान কুমারসম্ভব। সাম্ব্য-টীকা-ছিন্দী-বদাহ্যবাদ मृष्ट्कि । महीकाञ्चाम **অভিজ্ঞানশকুত্বল। महीकाञ्च**नाम त्रश्रुवः । नाश्रत-मठीका-हिन्मी-वश्राञ्चवान শিশুপালবধ। সাম্বয়-টীকা-টিপ্পনি। বঙ্গাসুবাদ নৈষ্ধচরিত। সাম্ম-সটীকামুবাদ মুক্রারাক্ষা। সটীকাহ্বাদ

অমুদ্রিত টীকা-গ্রন্থ

ভবভৃতি-কৃত মহাবীর-চরিত নাটকের টীকা ও বঙ্গাহ্মবাদ कालिनाम-कुछ विक्रार्थायंगी नांग्रेटकत ग्रैका ও वशास्वान

## হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতার রাজভবন। তারতের আরও পাঁচটি রাজভবনের মত এ-প্রাসাদও ছিল বুটিশ দাপটের লীলানিকেতন। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, উচ্চতায় ও বিশালতায় এ-প্রাসাদ আগেরই মত অটল ও অচল।

এর বাহিরের রূপ বদলায় নি, কিন্তু ভিতরটা গেছে পালটে। দীন ও দিরিক্র যারা তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না এখানে; কিন্তু আজ এখানে যিনি অধীশ্বর তিনি স্বয়ংই একজন দরিক্র ব্যক্তি— একজন প্রাক্তন ইস্কুলমান্টার। পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীহরেক্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

যে বৃটিশশক্তি অজন্র অর্থ ব্যয় করে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, সে-শক্তি আজ অপসারিত, তাতে আজ ফাটল ধরেছে; কিন্তু দেড শ বংসর আগে নির্মিত এই প্রাসাদের কোথাও চিড় পড়ে নি। ১৭৯৯ এটোকে ভারতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির উত্যোগে এই প্রাসাদ-নির্মাণ আরম্ভ হয়, ক্যাপ্টেন ওয়াইয়াট Wyatt নামে এক ইংরেজ স্থপতির তত্ত্বাবধানে দেড় লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় বাইশ লক্ষ টাক। ব্যয়ে পাঁচ বছর বাদে ১৮০৪ সালে এর নির্মাণ-কাক্ষ সমাপ্ত হয়।

তরা আগস্ট ১৯৫০, ১৮ই শ্রাবণ ১০৬০— বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় স্থির হয়েছে। বিরাট গেট পেরিয়ে পাথরকুচির চওড়া রাস্তাধরে সরসর করে এগিয়ে চলেছে আমার গাড়ি। গেঁটের পাশের ছোট একটা আফিস্থর থেকে একজন এগিয়ে এলেন, গাড়ি থামল, তিনি আমার কাছ থেকে চিঠিটা দেখলেন। অমুমতি পেয়ে গাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড সিঁডির গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। নেমে আমি হাঁটা দিয়েছি। এগিয়ে এল আরদালি আর বেয়ারা! আমাকে তারা নিয়ে চলল। কার্পেটের উপর দিয়ে দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে, মার্বেল-হল্ ডিঙিয়ে লিফ্ টে করে উপরে উঠলাম। আর একদল বেয়ারা এগিয়ে এল। আমাকে দেখিয়ে দিল ঘর। ভিতরে চুকলাম—গভর্নরের এডিকং বসে। নাম বললাম। তিনি তাঁর টেবিলের উপর একটা টাইপ করা কাগজের দিকে

চেম্মে সম্ভবত নামটাই পড়লেন। মিলিটারি স্মার্টনেসের সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে বলে পরদা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট-ছই বাদে ফিরেই সোজা ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন। তাঁর সঙ্গে গেলাম। একটু গিয়েই একটা ঘরের দরজা খুলে তিনি চুকলেন, সঙ্গেস্কে আমিও। সম্মুখে টেবিলের ওপারে গবর্নর দাঁড়িয়ে। এডিকং রাজভবনের দক্তর অমুসারে গবর্নরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করে দিয়েই চলে গেলেন।

শিত তেসে বললেন গবর্নর, "আস্থন। কি খবর বলুন।"

এতক্ষণ ফরম্যালিটির স্থকঠিন বর্ম আমাকে যেন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ছিল, গবর্নরের এই সম্ভাবণে হঠাৎ সে বর্ম যেন খসে পড়ে গেল গা থেকে। হালকা বোধ হল নিজেকে। মনে হল, অচিন রাজ্যের এলাকা ডিঙিয়ে যেন অবশেষে চেনা লোকের বৈঠকখানায় এসে পৌছে গেলাম সহসা।

বদলাম। আর গবর্নর নয়, এবার হরেন্দ্রকুমার। তিনি বদে বললেন, "কি আছে আমার জীবনে, কি আপনাকে বলব।"

ঠিক জীবনকথা নয়, আমি জানতে চাই তাঁর ভ্রমণকাহিনী। প্রথমজীবনের সেই স্কুলপ্রাঙ্গণ থেকে উত্তরজীবনের এই রাজভবনের অঙ্গন পর্যন্ত পর্যটনের কাহিনীটা।

১৮৭৭ সালের ৩রা অক্টোবর (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৮ই আখিন) কলকাতার এক খুষ্টান-পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে কোনো অসাধারণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তিনি ১৮৯৩ সালে কলকাতার রিপন কলেজিয়েট স্থল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করেন, ১৮৯৫ সালে রিপন কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে।

বললেন, "ইস্কুলের পাঠ্য বই পড়তে তেমন ভালো লাগত না। কিন্তু সব বই পড়তে উৎসাহ ছিল। পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এস. সি. আঢ্যির বইয়ের দোকান থেকে স্কট ডিকেন্স ইত্যাদি কিনতাম। রাত জেগে-জ্বেগ সেইসব বই পড়তাম। বাপ-মা ভাবতেন থুব পড়ছি। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখে তাঁরা হতাশ হতেন। পড়ার বহর দেখে যতটা তাঁরা মনে মনে আশা করতেন ততটা কিছুই হত না।"

এইভাবে স্থল এবং কলেজের অর্থেক পেরিয়ে গেলেন হরেন্দ্রকুমার। তিনি বে জীবনে সফল বিস্থার্থী হয়ে উঠতে পারবেন, তাঁর জীবনের মোড় বে স্থুরে যাবে— এ কথা হয়তো তাঁর মনেও তথন উদিত হয় নি।

তিনি বি.এ.তে গিয়ে ইংরেজিতে অনার্স নিলেন। এস.সি.আিচ্যের দোকানের কল্যাণে তিনি ইংরেজি সাহিত্য প্রাণ ভরে পাঠ করেছেন, এবং তার রসাম্বাদন করেছেন, এইজন্মেই তিনি ইংরেজির প্রতি আকর্ষণ বোধ করে থাকবেন। কিছ মামুষ বা প্ল্যান করে ভগবান তা নাকি ভেঙেই দিয়ে থাকেন, এমনি প্রবাদ আছে। হরেক্সকুমারের জীবনে সে-প্রবাদ প্রমাণ রূপে দেখা দিল। তিনি যথন বি.এ.র চতুর্ধ বার্ষিক প্রেণীতে পড়ছেন তথন তাঁর মা মারা গেলেন। মার মৃত্যুর জন্তে পড়ান্টনায় বিশ্ব উপস্থিত হল, মনও তথন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বললেন, "আমি অনার্স ছেড়ে দিলাম।"

অনাস ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্ত ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমল না। মনের মধ্যে স্কট আর ডিকেজ তখনো গুঞ্জন করে চলেছে। এম.এ. পড়তে গেলেন ইংরেজিতেই এবং এখানেই তিনি ক্বতিছ অর্জন করে সকলকে বিস্মিত করে দিলেন।

বললেন, "এম.এ.তে আমার সহপাসিদের মধ্যে ছিলেন ভূতনাথ কর—ইনি সম্প্রতি মারা গেছেন, স্থরেশচন্দ্র ঘটক, ব্যারিন্টার অমিয় চৌধুরী, এন. কে. বস্থ, দৈবকীলাল দেনগুপ্ত, খর্গেন্দ্রলাল দন্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধিল চ্যাটার্জি। এঁদের সকলেরই বি.এ.তে অনাস ছিল। এঁদের মধ্যে থেকেই কেউ এম.এ.তে ফার্ন্ট হবেন— এই দৃঢ় ধারণাই সকলের ছিল। এঁ-দলে আমিই একমাত্র, যার বি.এ.তে অনাস ছিল না। আমি ক্লাসে এক কোণে একা চুপচাপ বসে থাকতাম, কিছ এম.এ.র ফল যখন বেরল, তখন আমি ফার্ন্ট হয়ে গেলাম। এতেই স্বাই আর্শ্ব হল— আমিও। আমাকে সকলে বলতে আরম্ভ করল— বর্ণচোরা আম। কেননা তারা কেউই আমার সম্বন্ধে সামান্ত সন্দেহও কোনোদিন করে নি যে, আমি তাদের এভাবে আর্শ্বর্ষ করে দিতে পারব।"

১৮৯৮ সালের এ ঘটনা, আজ থেকে পঞ্চার বছর আগে। সেই স্থানুর অতীতের দিকে একবার দৃষ্টিনিকেপ করে হরেন্দ্রকুমার তাঁর যৌবনকালটা একবার বেন দেখে নিলেন। আজ তিনি বৃদ্ধ— প্রায় সাতান্তর বছর বয়স হয়েছে। বয়স হয়েছে, বৃদ্ধও হয়েছেন; কিন্তু বার্ধ ক্যে তিনি পঙ্গু নন। এখনো যৌবনের উৎসাহ নিয়ে ডুবে আছেন কাজের মধ্যে।

টেবিলের উপর অনেকগুলি সরকারি ফাইল। সেইসব কাগজগত্তের মধ্যে দেশবন্ধু-স্মৃতিরক্ষা-ফণ্ডের কাগজপত্রও আছে।

বললেন, "দেশবন্ধু-ফণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকাই হয়তো উঠবে না, এ রকম ধারণা ছিল অনেকের। কিন্তু এ পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখের উপর টাকা পাওয়া গিয়েছে। আজ ছয় জন ইছদি ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁরা এই ফণ্ডে টাকা দিয়ে গেলেন, গতকালও অনেক দিয়ে গেছেন।"

ছুটো ফাইল বার করে আমাকে দেখালেন। নামের পাশে টাকার অহ লেখা। বললেন, "কলকাতার ইহুদিরা একটা ছোট কমিউনিটি, কিছ তাঁরা ধুব জেনারাস।"

তাঁর কথার বোঝা গেল, দেশবন্ধুর শ্বৃতিরক্ষার কাজে তাঁর খুব উৎসাহ এবং তাঁর এই কাজে তাঁর সঙ্গে যাঁরা সহযোগিত। করছেন তাঁদের প্রতি তিনি ক্বতজ্ঞ। দেশবন্ধু দেশের জন্মে যা করেছেন, তার ক্বতজ্ঞতা শক্ষপই হরেন্দ্রকুমার তাঁর শ্বৃতিরক্ষার্থে এই উল্ফোগ করছেন।

निटा कथा जूटन शिरा प्रभवसूत विषय् छिनि कि कुक्त वनारन ।

রাজ্বভবনের এই আড়ম্বরের কেন্দ্রস্থলে যিনি বসে আছেন তিনি স্বর্মং আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল। গায়ে একটা সাধারণ শার্ট, মুখে শিশুর সরলতা।

ফিরিয়ে আনলাম তাঁর নিজের কথায়। ১৮৯৮ সালের ঘটনায়। তিনি ক্বতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস করেছেন। এবার একটা কাজের দরকার। কিন্তুকাজ কোথাও পাওয়া যায় না।

বললেন, "কলকাতার সিটি কলেজিয়েট স্থলে মাস্টারির কাজ অবশেষে জোগাড় হল। কয়েক মাস এখানে কাজ করলাম, কিন্তু এক পয়সাও পেলাম না। এইজন্মে এ-কাজটাকে অনারারি বলাই ঠিক।"

সিটি কলেজিয়েট স্থলে কাজ করতে করতেই তিনি অধ্যাপনার কাজ পেরে গেলেন। বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক রূপে তিনি নিযুক্ত হলেন। কলকাতা ত্যাগ করে তিনি তাঁর কর্মস্থলে চলে গেলেন। রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপক ক্লপে কিছুদিন কাজ করার পর সেখানকার প্রিজিপাল অফ্রক্র চলে যাওয়ায় তরুণ হরেন্দ্রকুমার কলেজের প্রিজিপাল হলেন। বললেন, "খুব বেশি দিন না। বছর-খানেক আমি সেখানে ছিলাম। তার পর ফিরে এলাম কলকাতার।"

১৯০০ সাল। হরেক্রকুমার সিটি কলেজের অধ্যাপক হয়ে এলেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তথন সিটি কলেজের প্রিজ্ঞিপাল। এখানে হরেক্র্মার পনেরোবছর ছিলেন। ১৯১৫ পর্যন্ত। বললেন, "হেরম্বচন্দ্র আমাকে খ্ব স্নেহ করতেন, আমাকে খাটিয়েও নিতেন খুব।"

হয়তো সেই খাটুনিটা ব্যর্থ যার নি। পরিশ্রম কথনো বিফলে যার না। পরিশ্রমের মধ্যে ছিলেন বলেই আজও তাঁর কর্মশক্তি অটুট আছে। তাই ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যস্ত এখনো তিনি নানা কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখতে পারেন। সরকারি কাজ আছে, নানা অমুষ্ঠানে যোগদান করা আছে, অতিথি-অভ্যাগতদের সমাদর করা আছে। এবং আছে দেশবন্ধু-ফণ্ডের জন্ম অর্থ-সংগ্রহের উল্লোগ।

বললেন, "ছেলেবেলায় আমরা খ্ব খেলাধূলা করেছি। রাগবি খেলতাম। আমাদের সময় গেঞ্জি ছিল না। কাপড় আর কুর্তা পরে খেলতাম। মালকোঁচা বেঁধে খেলায় নামতাম। কিন্তু রাগবির মত হুড়োহুড়ির খেলায় কাপড় যেত ছিঁড়ে। কোঁপড়ে বাড়ি ফিরে এজন্যে খুব কানমলা খেতাম।"

এই রকম পরিশ্রমের খেলা খেলেছেন এবং কর্মজীবনে শ্রম করে গেছেন বলেই আজও তিনি ভালোবাসেন কাজ। জীবনে নানা মামুষের সঙ্গে নিবিড সম্পর্কে এসেছেন বলেই তিনি কাজের সঙ্গেসঙ্গে ভালবাসেন মামুষ।

১৯১৪ সাল। তথন তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক। বললেন, "মার্চ মাসের গোড়ার ঘটনা। সার আশুতোষ আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, ভূমি আমার কাছে আস না কেন, এনটান্সের এগজামিনারশিপ ছেড়ে দিলে কেন। বললাম, আমার জুনিয়াররা এফ. এ.র পরীক্ষক হয়ে গেল কিন্তু আমার কোনো বদল হল না। সারু আশুতোষ বললেন যে, হেড-এগজামিনার

ভোমাকে নাকি ছাড়তে চান না। যাই হোক, সার্ আন্তভোষ আমার মনের ভাব ব্রতে পারলেন, বললেন, ঠিক আছে, তোমার কাছে বি. এ. অনাসের কাগজ যাবে।"

এই সময় হরেন্দ্রকুমার কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের পোন্টগ্রাজুয়েট বিভাগে যোগ দেন পার্ট টাইম লেকচারার হিসাবে। বছর খানেক পরে ১৯১৫ সালে তিনি বিশ্ববিভালয়েই পুরোপুরিভাবে যোগদান করেন।

১৯১৮ সালে হরেক্সকুমার ইংরেজিতে পি. এইচ-ডি. হন। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের তিনিই ইংরেজিতে প্রথম পি. এইচ-ডি.। "সার্ আশুতোষ বললেন, তুমি পি. এইচ-ডি. না হলে তোমার উন্নতি করতে পারব না। এই শুনে আমি ডক্টরেটের জন্মে তৈরি হলাম। স্কট ডিকেন্স ইত্যাদির উপর বাল্যকাল থেকেই ঝোঁক। সার্ ব্রজেক্সলাল শীল আমার থিসিসের সাবজেক্ট বলে দিলেন— ইংলিশ নভেলস। আমি পি. এইচ-ডি. হলাম।"

এবার আর উন্নতির পথে বিদ্ন রইল না। হরেন্দ্রকুমার ইন্সপেক্টর অব কলেজেস হলেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজ করে গেছেন। এ কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি হন কলকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব ইংলিশ। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা রিভিউ, পাটনার হিন্দুস্থান রিভিউ, ফরোয়ার্ড ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব রচনার মধ্যে অনেকগুলিই গ্রন্থাকারে মৃদ্রিত হয়ে সংরক্ষিত হবার উপযুক্ত, কিন্তু এখনো তা সংকলিত হয় নি।

বললেন, "আমার এসব রচনার বিষয় ছিল রাজনীতি ও ভারতীয় অর্থ-নীতি বিষয়ক।"

তিনি যে ভারতের বিষয় বরাবর চিস্তা করে গিয়েছেন, রচনাগুলি থেকেই তার স্বস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর শিক্ষকদের কথা তাঁর মনে পড়ছে আজ। প্রথমেই তাঁর মনে পড়েছে রিপন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক উপেক্সনাথ বহুর কথা, এঁর কাছে তিনি পড়েছেন বহুদিন আগে, কিন্তু আজও তাঁর কথাই তাঁর মনে হয় সর্বপ্রথম। উপেক্সনাথ হরেক্সকুমারের জীবনে তাহলে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করে গেছেন।

বললেন, "অতি সজ্জন ব্যক্তি ইনি। যশোহর জেলার জ্জ্জলবাদাল গ্রামে তাঁর বাড়ি। ইছুলে পড়েছি এঁর কাছে। তার পর জনকদিন কেটে স্থেছে। আমি তথন বাংলার কলেজসমূহের ইজপেক্টর। কলেজ দেখে দেখে বেড়াতে হয়। সেবার রিপন কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছি। কলেজের পিছনেই রিপন ইছুলটা। আমার মান্টারমশাই উপেক্টনাথের কথা আমার মনে পড়ল। আমি স্কুলে গেলাম। গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। আমি তথন মন্ত লোক, একজন ইজ্পপেক্টর, পরনে কোট-প্যাণ্ট। উপেনবাবু আমাকে চিনতে পারলেন না, তিনি আশ্চর্য হয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললাম, সার্, আমি আপনার ছাত্র— এই স্কুলেই একদিন পড়েছি আপনার কাছে। তিনি তথন চিনতে পারলেন। আমাকে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, এতদিন বাদে গুরুদক্ষিণা দিতে এসেছ।"

একটু থেমে বললেন, "এর পরেও উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি রিপন ইস্কুলের কাজ থেকে রিটায়ার করে তাঁর গ্রাম জঙ্গলবাদালে একটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্ত চেষ্টা করছিলেন। সেই ব্যাপারে আসতেন। ইউনিভার্সিটি তাঁর ইস্কুল রেকগনাইজ করে। এর জন্ত আমিও একটু চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু দেশবিভাগ হল, সব ভেন্তে গেল।"

আজি তরা অগস্ট। তিন-দিন বাদে ৬ই অগস্ট তারিখে সার স্থরেন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী। রিপন কলেজে স্থরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি পডেছেন। এ কথাও মনে পডেছে তাঁর। বললেন, "স্থরেন্দ্রনাথ আমাদের পড়াতেন বার্ক। তাঁর কাছ থেকে ইংরেজির পাঠই কেবল নয়, জীবনের পাঠও পেয়েছি অনেক। দেশের প্রতি প্রগাঢ় অস্থরাগ স্থরেন্দ্রনাথের ছিল, তিনি সেই অস্থরাগ সঞ্চার করে দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। আমরা যথন এনট্রাজ্য পড়ি, তথন থেকেই তাঁর সংস্পর্শে আসি। স্থরেন্দ্রনাথ তথন স্ক্রেরও ছ-একটা ক্লাস নিতেন। দেশপ্রীতিকে যদি পলিটিক্স বলা যায়, তা হলে স্থরেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই আমার পলিটিক্স-শিক্ষা।"

যে শ্রদ্ধা করতে জানে, শ্রদ্ধা পাবার অধিকারী একমাত্র সেই। হরেন্দ্রকুমারের জীবন শ্রদ্ধায় পূর্ণ। যাঁর কাছ থেকে তিনি জীবনে সামান্ততম শিক্ষাও
লাভ করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর কতজ্ঞতা আছে এবং সেই কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধার
ক্লপে দেখা দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাস্টারমশাই উপেন্দ্রনাথকে বিশ্বত হন্দ নি, প্রথম প্রযোগেই তাই তাঁর মন্তক সেই শিক্ষকের পাদমূলে প্রণত হয়েছে।
এইজ্বন্থেই আজ তিনি শ্রদ্ধের এবং পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল রূপে তাঁর এই
নিরোগও তাঁর প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধার একটি নিদর্শন।

হরেন্দ্রকুমার কোনো রাজনৈতিক দলের নন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ। তাঁর এই নিয়োগের মধ্যে তাই কোনো রাজনীতি নেই। একজন শ্রদ্ধাশীল সক্ষনের প্রতি এ হচ্ছে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। রাজ্যপাল রূপে তাঁর নিয়োগের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। মাহুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর সভাবের সরলতা এবং জীবনের একাগ্র নিষ্ঠাই আজ তাঁকে এই স্লউচ আসনের অধিকারী করেছে। তিনি এখানে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর জীবনের সরল ধারা থেকে তাই বিচ্যুত হন নি। তাই তিনি অতি সহজ ও সাধারণ হয়েও অনন্যসাধারণ।

বললেন, "১৯৫১ সালের ১লা নবেম্বর গবর্নর রূপে আমি শপথ গ্রহণ করি।
শপথ-গ্রহণ-অফুষ্ঠান শেষ হবার পরেই আমি চললাম সার্ যত্নাথের কাছে।
তাঁর কাছে আমি পডেছি, তিনি আমার শিক্ষক। আমাদের তিনি পড়াতেন
টেনিসনের এনক আরডেন। যত্নাথের বাডি চিনিনে, খুঁজে খুঁজে বার
করলাম। বললাম, সারু, আমি গবর্নর হয়েছি।"

শিশুর সরল হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তিনি এই কথা বলে একটু থামলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "সার্ যত্নাথ কি বললেন।"

"কিছু না। আমাকে জডিয়ে ধরলেন। শেষে বললেন, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আমার ছাত্র আজ গবর্নর হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম, সার্, এতদিন আপনাদের নিজের বাড়িতে ডাকতে পারি নি। এবার চলুন, এবার আমার মন্ত বাড়ি—কবে যাবেন বলুন, কা'কে কা'কে সেদিন আসতে বলব ?"

যত্বনাথের নিদেশি-অহুসারে রাজভবনে একদিন হুধীজনের সমাবের্শ হল। হরেম্বকুমার এজস্থে যেন বিশেষ গৌরবাছিত।

সেই সমাবেশ এখনো চলেছে। যে রাজভবন ছিল দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই রাজভবন এখন হয়ে গেল সর্বসাধারণের। এখানে বাংলার কেবল সংগতিসম্পন্ন নয়, সংস্কৃতিসম্পন্নদের অবাধ গতিবিধি আরম্ভ হল। বাংলার কীর্তনের এবং পাঁচালি গানের আসর বসতে আরম্ভ করল এখানে। যেখানে হত বল-নাচ, এখন সেখানে কীর্তিত হয় চিণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং দাশর্মি রায়ের পাঁচালি। বাংলার হৃদ্যের সঙ্গেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হল রাজভবনের।

স্থল-কলেজে শিক্ষা-বিতরণ ছিল যাঁর জীবনের কাজ, তিনি আজ নৃতন তবনের নবশিক্ষক হয়েছেন। এখানে বদে তিনি দেশবাসীর মনে নৃতন শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করায় রত। তিনি দেশবাসীর মনে নৃতন প্রেরণার বীজ উপ্ত করার ব্রত নিয়েছেন বলা চলে। সকল স্তরের মামুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা ক'রে প্রত্যেকের মধ্যে শ্রুদার স্রোত প্রবাহিত করে দেওয়াই যেন তাঁর কাজ। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আচার ও আচরণের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলাই যেন তাঁর একাগ্র অভিপ্রায়। রাজভবনের কঠিন ফরম্যালিটির মধ্যে বসেও তাই তিনি সম্পূর্ণ ইনফরম্যাল; তাঁর সম্মুথে উপস্থিত হলে তাই বাহিক আড়েখরের ক্কৃত্রিমতা মৃহুর্তে উধাও হয়ে যায়।

বলেছি, তিনি ভালোবাসেন কাজ এবং ভালোবাসেন মামুষ। বাঁরা ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন পূর্বক থেকে তাঁদের প্রভি হরেন্দ্রক্মারের সহামুভূতি প্রবল। তাঁদের ছঃখ ও অভাব দ্র করার জন্মে তাঁর চেটার ফটি নেই। ১৯৫১ সালের ১লা নবেম্বর তিনি রাজ্যপাল হয়েছেন, সেই দিন থেকেই তিনি উদাস্তকল্যাণে মনোনিবেশ করেছেন। আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান চার্চ এক শ বেলু গরম কাপড় পাঠিয়েছে। আমেরিকার মিশনারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে হরেন্দ্রক্মার এই ব্যবস্থা করেছেন; ভারত-সরকার এই আমদানির উপর কোনো শুদ্ধ ধার্য করেন না। বললেন, বেশ ভালো কাপড়। আপনি-আমি পরতে পারি। এইগুলো বিলি করি উদাস্তদের মধ্যে। তা

ছাড়া, বাংলার ভূতপূর্ব গবর্নর আর. জি. কেসির মারফত অস্ট্রেলিয়া থেকে আনাই উল। উদ্বাস্ত রমণীরা এই উল দিয়ে জামা বোনেন, সেগুলি বিতরণ করা হয়, উদ্বৃত্ত হলে তা বিক্রিক করা হয়।"

এ ছাড়া বিভিন্ন উদ্বাস্ত্রপল্পীতে নলকুপ বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। পুরুষ নারী শিশু সকলের মধ্যে ধুতি শাড়ি শার্ট হাফপ্যান্ট পাজামা ফ্রক বিতরণ করেন। বিস্কৃট লজ্ঞে দেন কলকাতার একটা প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে— তাও বিলি করা হয়। ও ডাছ্ধ ডিম ও ওষ্ধ বিতরণ করেন তাঁরা। বললেন, "এজন্তে কমিটি গঠিত হয়েছে। দৈনিক খরচ দেড় হাজার টাকা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই টাকা ওঠে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সামান্তই। জনসাধারণের আরো সহযোগিতা পেলে কাজ আরো সহজ হয়।"

প্রকৃত হাদয়বান্ জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর একদিন-না-একদিন হয়ই।

যতই নিভূতে আর যতই নেপথ্যে বাস করুন-না কেন। ১৯৪৭ সালে
ভারতবর্ষ স্বাধীনত। অর্জন করার পর তার নৃতন গঠনতন্ত্র-রচনার সময় তাই

দিল্লি থেকে আহ্বান এল বাংলার এই শিক্ষাবিদের কাছে। তিনি কন্টিটুয়েণ্ট
জ্যাসেমব্রির ভাইস প্রসিডেণ্ট হলেন। সে সময় ডক্টর রাজেক্রপ্রসাদের
অক্সন্থতার সময় শিক্ষাবিদ্ হরেক্রকুমার ভারতের গঠনতন্ত্র-প্রণয়নের কাজে
যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত নীতি

নির্ধারণ করার সময় পুরো আডাই মাস তিনি ছিলেন কন্টিটুয়েণ্ট জ্যাসেমব্রির
কর্ণধার এবং তিনি তর্কবিতর্কের ছ্ন্তর তরঙ্গ অভিক্রম করে নিরাপদ কিনারে
এনে পৌছে দিলেন যেন নৌকো। একজন সাহিত্যের অধ্যাপকের পক্ষে
এক্রপ একজন স্থদক্ষ আইনজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ এবং সে কাজ স্থচারুক্রপে সম্পন্ন
করতে পারা, সাধারণ কাজ নয়। এ কাজে হরেক্রকুমারের শক্তি ও প্রতিভায়
সকলেই বিশ্বিত হয়।

হরেন্দ্রকুমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহুদিন থেকে। তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলার আইনসভার সদস্ত ছিলেন। তিনি স্থইবার অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান্সের সভাপতি হন। এই কাউন্সিলের অরগ্যানাইজিং সেক্রেটারী হয়ে সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। রেলের ভৃতীয়শ্রেণীর কামরায় একজন সাধারণ যাত্রিরূপে তিনি বেরিয়েছিলেন অভিযানে। সারা ভারতের খুটানদের মধ্যে চেতনা ও জাগরণ আনমনের উদ্দেশে। উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও সিদ্ধু ব্যতীত ভারতের সর্বত্র তিনি গমন করেন এবং সেই সঙ্গে তদানীস্তন ভারতের রাজকীয় ৩০টি নেটও তিনি পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ এই সাত-আট বছর তিনি একটানা এই কাজে লিগু থাকেন। তাঁর এই সক্ষর দেখে এবং এই সক্ষরের সাফল্য দেখে সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টি পড়ে তাঁর উপর এবং এইজন্তেই হুতো তিনি গঠনতন্ত্র-প্রণয়নের জন্মে আহুত হন দিলিতে।

১৯৪৭-৪৮ সালে মাইনরিটি সাবকমিটির চেয়ারম্যান হন হরেন্দ্রক্মার। বললেন, "আমি অভিমত জানালাম যে, ভারতীয় খৃষ্টান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চায় না। ভারতের মোট জনসংখ্যার কাছে ভারতীয় খৃষ্টান শতকরা মাত্র একজন; সংখ্যায় এত কম হওয়া সত্ত্বেও যদি ভারতীয় খৃষ্টান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী হতে পারে, তাহলে মুসলমান শিথ ইত্যাদি যাদের সংখ্যা অনেক বেশি তারা এ বাঁটোয়ারার চাইবে কেন।"

তিনি ব্যতে পেরেছিলেন যে, ভারতবাদীকে দর্বপ্রথম মনে করতে হবে যে, দে একজন ভারতীয়। আগে ভারত, তার পর রাজ্য, তার পর দম্পদায়। নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করতে পারায় যে পুলক, হরেন্দ্রকুমারের চোখে-মুখে তার স্বস্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল।

কোন এল। দারজিলিঙে দেশবন্ধু-শ্বতিমন্দির সম্বন্ধে তিনি টেলিফোনে কথা বললেন। সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি যাচ্ছেন দারজিলিঙে নিজে তদারক ও তদির করতে।

কিন্তু, কে জ্ঞানত তাঁর সব কাজ সম্পাদনের পুর্বেই তাঁর শ্বতিমন্দির সম্বন্ধেও ভাবতে হবে আমাদের।

তাঁর জীবনের অনেক স্বপ্ন ও অনেক সাধ অপূর্ণ রেখে সহসা তিনি লোকান্তরিত হলেন—১৩৬০ বঙ্গান্দের ২২৩ প্রাবণ, ৭ই অগস্ট ১০৫৬।

রবীন্দ্র-ভারতীর উত্থোগে ঐ দিন রবীন্দ্র-স্মারকের ভিত্তিস্থাপন তিনি ক্ষরবেন, এইক্সপ স্থির ছিল। পনেরে। বৎসর পূর্বে এই দিনে রবীন্দ্র- নাথ লোকান্তরিত হন। রবীক্স-ভারতী এই আমন্ত্রণপত্ত প্রেরণ করেন সকলকে—

निविनय पिटवलन,

আগামী ২২ শ্রাবণ, ৭ অগস্ট, সকাল আটটায় নিমতলা শ্মশানে রবীস্ত্র-মারকের ভিন্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইবে। মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেক্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিলান্তাস করিবেন।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি। ইতি

১৭ শ্রাবণ ১৩৬৩

বিনীত

 ষারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা-৭ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সাধারণ সম্পাদক

প্রাতে আমরা নিমতলা-শ্মশানে সমবেত হই। তখন সংবাদ আসে যে, অস্কস্থতার জন্মে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিবর্তে কর্তব্য সম্পাদন করেন।

অস্থতার জন্মে হরেক্সকুমার উপস্থিত হতে পারবেন ন। বুঝতে পেরে অস্থ শরীরেই রবীক্সনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখে পাঠান—

'কবির মরদেহ যেখানে বিলীন হয়ে গিয়েছে আজ সেখানে রবীন্দ্র-ভারতী একটি স্মারকচিষ্ঠ স্থাপন করতে উন্মত হয়েছেন। জাতির ও যুগের মহা-সোভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের স্মারক লেখা হয় কালের খাতায় অক্ষয় অক্ষরে, তাঁদের বস্ততঃ বাহু স্মৃতিচিষ্টের কোনো প্রয়োজন নেই। হিন্দুশাস্ত্রে আছে প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে মিশে যায় দেহের আকাশ যখন অমৃতময় মহাকাশে বিলীন হয়ে যায় তখন ভস্মেই দেহের অস্ত হয়। সে অস্ত একেবারেই অস্ত। তখন যা স্মরণীয় থাকে তা হল সেই ব্যক্তির আচরিত কর্ম, সেই ব্যক্তি সারাজীবন পর্যনিষ্ঠার সঙ্গের যাত্রতর বার বলে গিয়েছেন; বলেছেন, তাঁর স্মৃতি তাঁর গীতির মধ্যেই গাঁথা থাকবে, তাঁর

শ্বতি ছড়িয়ে থাকবে চৈত্রের শালবনে। বস্তুতঃ মহাকবিদের সম্বন্ধে এই কথাই শেষ কথা। তাঁর ভাষাতেই বলা যায়—

মরণসাগরপারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই দর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—

তোমাদের শ্বরি॥

এই যে মৃত্যুত্তীর্ণ কালজ্মী কবি, বিশ্বের মহাকবিদের অমরসভায় গাঁর গৌরবের আসন, যিনি নতুন করে বাঙালীর মুখে ভাষা দিয়েছেন, স্থথে ছঃখে भिननवित्रदृष्ट जानम-উৎসবে विष्ड्वन्द्रवनाम गाँत गान जामार्यत ज्ववनधन, আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিক যিনি গভীরভাবে অমুরঞ্জিত করে নতুনভাবে স্ষ্টি করলেন, তাঁর কি কোনো স্থৃতিচিন্তের প্রয়োজন আছে? কিন্তু তবু মাম্বের মন দীমিত, দে প্রতীককে আঁকড়ে ধরতে চায়, তাই স্ট্রাটফোর্ড অন আভনেও সেক্সপীয়রের মৃতি স্থাপনা না করে মাহুষ পারে নি। 🗸 আজ রবীক্সনাথের দেহবিলয়ের এই পুণ্যস্থানে যে প্রতীক প্রতিষ্ঠার উচ্চম হয়েছে তা বাছ-আড়ছরে কবির খ্যাতি-প্রচারের কোনো বুণা চেটা করবে না, সেখানে কোনো স্মারোছের প্রয়োজন নেই: সে কেবল আমাদের মনের আশ্রয়, আমাদের অন্তরের অনির্বাণ শ্রদ্ধার বাহ্ন প্রতীক মাত্র। আমাদের অন্তরের সেই আদ্ধা পবিত্র ছোমাগ্লির মৃত প্রজ্ঞলিত থাক, যে মহাসোভাগ্যে আমাদের দেশে আমাদের কালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সৌভাগ্যের মহা উত্তরাধিকার আমরা যেন বিশ্বত না হই, তাঁর বাণী চিন্তে বছন করি, তাঁর কর্মধারার অমুসরণ করি— এই কামনা সফল হোক।'

রবীন্ত্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর এই প্রদ্ধা-নিবেদনই তাঁর জীবনের শেষ শ্রদ্ধা-নিবেদন, এবং তাঁর জীবনের শেষরচনা। ফোন রেখে হেদে বললেন, "আর একটা ইচ্ছে আছে। টি.বি. বা টাইফরেড থেকে সেরে ওঠার পর মধ্যবিত্ত রোগীদের থাকার জায়গা হয় না। তাদের জন্মে করতে চাই একটা ডরমিটরি। মেদিনীপুরের দিঘায় দশ প্লট জমি একজন ইংরেজ দান করতে চান। এ বিষয়ে কথাবার্তা চলেছে— এপ্রনো পাকাপাকি কিছু হয় নি।"

সাধারণ মাছুবের জ্বন্থে তিনি চিস্তা করে চলেছেন একজন সাধারণ মাছুব হিসেবে, গবর্নর হিসাবে নয়। মাছুবের স্থুপ ও ছু:খকে নিজের স্থুপ-ছু:খ ব'লে তিনি বোধ করে থাকেন— এতেই যেন তাঁর ভূপ্তি।

বললেন, "এই আমার জীবন। অসাধারণ কিছু নেই।"

নিজের চোখে নিজেকে অতি সাধারণ তাঁর মনে হতে পারে, তাঁর কথাবার্তা চাল-চলন অতি সাধারণ হতে পারে, কিন্তু তিনি অসাধারণ। তাঁর জীবনের যত সঞ্চয় তার কিছুই তিনি নিজের ব'লে রাখেন নি। দেশের কল্যাণের জন্মে দান করেছেন। গবর্নর হ্বার আগে তিনি নয় লক্ষ্ণ টাকা দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিভালয়কে। ১৯৫২ সালে বিশ্ববিভালয়কেই দিয়েছেন আরো এক লক্ষ্ণ টাকা— এর শর্ত হচ্ছে এই যে, এর স্থদ থেকে বাংলার ছেলেদের প্রতি বংসর সামরিক শিক্ষার জন্মে দেরাছনের প্রিষ্ণা অব ওয়েলস মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পাঠাতে হবে। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয়কে দিয়েছেন আরো ছই লক্ষ্ণ হাজার সাত শত টাকা— ভারতে ও ভারতের বাইরে গিয়ে বাংলার মেয়েদের উচ্চ ধাত্রীবিভা শিক্ষার জন্মে এই টাকা যেন ব্যয়িত হয়, এই হচ্ছে এই দানের শর্ত।

একজন শিক্ষাবিদ্ তাঁর জীবনের পু<sup>\*</sup>জি এইভাবে নিঃশেষে ব্যয় করেছেন। তাই তিনি অসাধারণ হয়েও সাধারণ।

বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বললেন, "আবার আসবেন।"

দরজা পার হতেই আবার সেই পুরাতন পরিস্থিতি ও পুরাতন পরিবেশ। রাজভবনের পোশাকী সৌজস্ত। আরদালি চাপরাশি বেয়ারা এডিকং স্বাই চলেছে এগিয়ে দিতে। মনে হল, আমার আগে আগে যেন চলেছে ফবমালিটির মন্ত মিছিল।

### ৰচিত এছাবলী

Indians in British Industries
Congress and the Masses
He follows Christ
Why Prohibition?
Hemp-drug in India
Opium and its Prohibition

# করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ মনে পড়ে অনেক দিন আগের কথা— যখন আমরা পড়তাম ইস্কুলে.
যখন আমরা ছলে ত্লে মুখন্থ করতাম পাঠ্যকেতাবের কবিতা। তখন লম্বা
লাইনের দীর্ঘ কবিতা দেখলেই আতঙ্কে প্রায় হিম হয়ে যেতাম। সে-কবিতা
টানা মুখন্থ করা যাবে কি করে— এই ছিল ভয়। কবিতার রস কিংবা তার
মানের দিকে নজর ছিল না আদপে, শরীরের সমন্ত শক্তি দিয়ে সেটা কি করে
কঠন্থ করা যায়, এইটেই ছিল একমাত্র চেষ্টা।

আজ দেই স্থান্তর অতীতের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে তখনকার
মুখন্থ-করা কবিতার ছত্র—

হিমগিরি-কোণে দেবদারু-বনে পাগ্লা-ঝোরার ধারার ন্থায় অশ্রুদরিয়া ঝরিয়া মিলিত ভারতে ভাসায়ে যায়।

বাস্ চলেছে ঝাঁকি দিতে দিতে, দেই ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ছত্তগুলি ঝংক্লত হয়ে উঠছে আমার মনের মধ্যে।

কবি করুণানিধানের কাছে চলেছি— করুণানিধান বস্থ্যোপাধ্যায়। হাপ্ডড়ার বাস্ থেকে নেমে বালিখালের বাস্ধরলাম, বালিখাল থেকে নিলাম শ্রীরামপুরের বাস্। ভদ্রকালীর শিমুলতলা লেনে তিনি এখন বাস করছেন।

ছিয়াত্তর বছর বয়দ হয়েছে। কিন্তু কথা এখনো খুব চোখা, এখনো কথায় সরসতা আছে। বললেন, "আমাদের আমলটা ছিল অন্ত রকম। তখন কবিতার মধ্যে ক্বত্রিমতা ছিল না। এখন দেখছি নানা রকম আর্ট হয়েছে।"

কবিতাকে যদি বলা যায় জীবনের একটা জলছবি, কিংবা মনের একটা প্রতিবিম্ব— তাহলে করুণানিধানের এই উক্তিকে মেনে নিতে হয়। আমাদের জীবন এখন হয়েছে জটিল, বাহিরের পালিশ বজায় রাখার দিকে এখন আমরা যতটা উৎসাহী, ভিতরের রং ঠিক রাখার দিকে ততটা উদ্যোগ নেই। মনের রং চটে গেছে, সেই লোকসান আমর। পুরণ করছি বাইরের চোখ-ধাঁধানো জনুস দিয়ে। পারছি কি না জানি নে, অস্ততঃ চেঙা আমরা করছি। এখনকার অনেকের কবিতার এই নতুন জীবনের প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে, ভাতে চাকচিক্য হয়তো পাছি, কিছ চমক পাছিনে। যেক্বিতা আর যাই হোক, আসলে তা বিরস। এই ধরনের কবিতা সম্ব্রেই হয়তো করণানিধানের এই মস্বব্য।

তাঁদের আমল অন্থ রকম ছিল, ছিল সরল ও স্বাভাবিক। যে কথা বিছ্যতের মত চমক দিয়ে উঠত মনের আকাশে, সেই কথা তাঁরা বিজলীর রেখায় এঁকে যেতেন খাতার পাতায়, শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্ষণিকের স্কুলঝুরি করে তুলতেন না।

বিদ্যুৎও চিরস্থায়ী নয়, ফুলঝুরিও নয়। কিন্তু তবু বিদ্যুতে স্বতঃ ফুর্জ প্রাণের যে জ্বলন্ত প্রমাণ আছে, কাব্যে আমরা তাই প্রত্যাশা করি। এবং সেইজন্তেই করণানিধানের কাব্যের প্রতি আমাদের এত টান। বললেন, "আমাদের আমলে এইসব কবিতার ধুব কদর ছিল, এখন দেখছি তেমন আর নেই। আরো কিছুদিন বাদে হয়তো এটুকুও থাকবে না। আসলে এসব তো চিরস্তনী কবিতা নয়, এর আয়ুর একটা সামা আছে। তা পার হলেই মরে যাবে।"

এর জন্মে কোনো থেদ নেই, কোনো আক্ষেপ নেই করুণানিধানের। এ যেন তিনি জেনে ও মেনে নিয়েছেন; কিন্তু তাঁর আক্ষেপ কেবল কবিতার কুত্রিমতা নিয়ে। কেবল কাব্যে কেন, কুত্রিমতা মাত্রেই নিন্দনীয়। তা কাব্যেই হোক আর বাক্যেই হোক।

সহজ কথা সহজ করে বলার মধ্যে যে সততা আছে, করুণানিধান সেই সততার অধিকারী।

কথার কারিকুরি দিয়ে চমক সৃষ্টি ক'রে এক রকমের কবিতা রচনা করা যায়। কিন্তু চমক যেমন চমকেই শেষ হয়ে যায়, ঐ কারিকুরির বাহাছ্রিও তেমনি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ক্ষণস্থায়ী এই দৌভাগ্য লাভ করায় যাদের স্বভিক্সচি তাঁদের প্রকৃত কবি ব'লে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু নগদ- বিদারের উপরেই বাঁদের ঝোঁক বেশি তাঁরা আমাদের স্বীকার করা বা না-করা গ্রান্থ করবেন— এমন আশা করা ঠিক না। আমরাও না হয় তাঁদের গ্রান্থ না করশাম।

কোনো রক্ষের কৃত্রিমতা বা আড়ম্বর করণানিধানের কবিতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাইরের প্রকৃতি এবং এই কবির নিজের প্রকৃতির মধ্যে যেন বিশেষ পার্থক্য নেই। বাইরের প্রকৃতি যেমন নিজে নিজেই নিজের খুশিতে পুলকিত ও পুস্পিত হয়ে ওঠে, করণানিধানের কবিপ্রকৃতিও ঠিক তেমনি। পোশাকী সাজের চেয়ে আটপোরে সজ্জাই করণানিধানের কাব্যের বিশেষস্থ। কোনো দক্ষ মালীর হাতের যত্থে একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্বির মধ্যে শৌখিন বাগান রচিত হয় নি তাঁর কাব্যে, করণানিধানের কবিতা হচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের মধ্যে নির্দর্গলালিত একটি কানন, হিসেব করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসানো নেই কোনো লতা কিংবা কোনো গুল্ল, অবচ সব মিলে-মিশে প্রকৃতির এক অপরূপ রূপের স্থিষ্ট হয়েছে।

করুণানিধান প্রকৃতির কবি। কিন্তু এই কথাই সব কথা নয়, করুণানিধান প্রকৃত কবি।

প্রকৃত ্কবির লক্ষণ আছে অনেক। তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে— প্রকৃত কবিতা রচনা করা। আর-একটা লক্ষণও আছে, নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীনতা হচ্ছে সেই লক্ষণ। জনপ্রিয়তা-অর্জনের জন্মে কাঙালপনা করা প্রকৃত কবির স্থতাব নয়, প্রকৃতিও নয়। করণানিধান প্রকৃত কবির এই দ্বিধি লক্ষণে লক্ষীমস্ত।

জনপ্রিয়তা-অর্জনের জন্মে জনতার চাহিদার যোগানদার হতে হয়। কিন্ত কর্মণানিধান যোগানদার ছিলেন নিজের মনেরই চাহিদার। বাইরের প্রকৃতিতে যথন শুরু হত উৎসব, বর্ষায় যথন 'আকাশের কোলে কোমল কাজল' সূটে উঠত, ঝাউয়ের বনে ঝালর উঠত ছলে, তথন কবিও নিজেকে সেই উৎসবে দিতেন মন্ত ক'রে। এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। কবির সেই আনন্দ-উল্লাস আমাদের কাছে এসে পৌছেছে অক্কৃত্রিম কবিতার রূপে। অজ্রের চূর্ণ আকাশে নিক্ষেপ ক'রে মেকি তারকার ঝিকিমিকি তিনি দেখান নি, নগদ-বিদারের ক্ষাঙাল ছিলেন না ব'লে তিনি স্থদ্র নীলাখরের দেশ থেকে বাঁটি তারার ঝিলিমিলি নিয়ে এসেছেন আমাদের জভো।

জনতার হাততালি দিয়ে কাব্যের বিচার হয় না, কাব্যের বিচার রসবোদ্ধার করজোড় নমস্কারে। করুণানিধান সেই নমস্কার লাভ করেছেন। তিনি সার্থক কবি।

এই দার্থকতার হেতু আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে পরমান্ধীয়-ক্লপে গ্রহণ ক'রে শহ্ম হয়েছেন করণানিধান। তাঁর কবিতার ছত্ত্ব-ছত্ত্রে প্রকৃতির দেই পরিচিত পদধ্বনি ছন্দে ছন্দে বেজে চলেছে। প্রকৃতির কোনো ক্লপ কিংবা কোনো শোভা আবিকারের উচ্চবর্গ উল্লাস নেই তাঁর কাব্যে; বর্ণনা-কালে সকলের জানা এবং সকলের দেখা শোভারই কথা যেন স্বগতোজিত তে তিনি বলেছেন, এই রকম অনাড়ম্বর ভঙ্গির জন্মেই তাঁর কবিতার এই আন্তরিক স্বর ধ্বনিত হরেছে।—

চলিলাম গৃহে, গ্রামপথে খুলা, দাপ গেছে পার হয়ে,
কোথাও পাথির নখের ভঙ্গি— চোখে পড়ে রয়ে রয়ে।

গ্রামপথের খুলার উপর এই অস্পষ্ট চিহ্নগুলিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রস্কৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের অতলে তিনি ছিলেন একজন ডুবারি। সেই নিবিড় নেপধ্য-লোকে নিজেকে লুকায়িত রেখে সর্বাঙ্গে যেন মেখে এসেছেন প্রকৃতির বর্ণ গদ্ধ ও স্ক্ষাম।

বহি:প্রকৃতির স্বপ্নে স্থানার কবি অস্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন মনে করলে ভূল হবে। মানবমনের ছঃথম্মথ আশা-আকাজ্জা প্রেমপ্রীতি কামনা-বেদনা প্রভৃতি বিবিধ ভাবের সঙ্গে কবির যোগ ছিল অস্তরঙ্গ।

যে-কবি যেখানেই বাস করুন, তাঁর আবাসন্থল থেকে কাব্যতীর্থের দ্রত্ব সমান। এই দ্রত্ব লাঘব করার জন্মে যদি কোনো কবি সময় ও শক্তির কর করেন তা হলে তাঁকে প্রকৃত কবি যেমন বলা যায় না, তাঁকে বৃদ্ধিমান কবি বলাও তেমনি ত্বরহ। করুণানিধানের কবিতা পাঠ ক'রে যখন মৃগ্ধ হতে হয় তখন তাঁর বৃদ্ধির তারিষ্ণও করতে হয়। তিনি আজ কাব্যতীর্থের যশোমন্থিরে উপনীত। জীবনের কোনো তুর্বল মৃহুর্তেও তিনি কাব্যতীর্থের দীর্ঘপথটি সংক্ষিপ্ত করে নেবার জ্বন্থে চেষ্টা করেন নি। একনিষ্ঠ পরিব্রাজকের মত তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রমা ক'রে চলেছিলেন। আত্ম-প্রত্যয় না থাকলে এইভাবে তীর্থযাত্রা সম্ভব নয়।

শনিবারের বিকেল। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৩, ২৬এ ভাদ্র ১৩৬০। ভদ্রকালীর শিম্লতলা লেনে বসে তাঁর কথা শুনছি। অক্সন্তিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সাক্ষী হয়ে তিনি বসে আছেন। খালি গা, খালি পা, মুখ-ভরতি সাদা দাড়ি।

বললেন, "১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নভেম্বর (১২৮৪ বন্ধাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ) তারিখে শান্তিপুরে আমার জন্ম। আমার পিত্রালয় আর মাতৃলালয় ত্বইই শান্তিপুরের রাস্তার এপারে ওপারে। আমি ছিলাম আমার ঠাকুরদার আছরে নাতি।"

শান্তিপুরেই তাঁর জন্ম এবং শান্তিপুরেই তাঁদের নিবাস বটে, কিন্তু তাঁদের আদি বাসন্থান ছিল হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়। সে সময় গুপ্তিপাড়ায় ভীষণ ম্যালেরিয়া হত। এইজন্মে করণানিধানের পিতামই চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার-পরিজনবর্গকে ম্যালেরিয়ার কবল থেকে রক্ষা করার জ্বন্থে গুপ্তি-পাড়ার পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে শান্তিপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। চন্দ্রনাথ মিশনারি সাহেবদের কাছ থেকে সামান্ত ইংরেজি শিথেছিলেন। তাঁর এই ইংরেজী জ্ঞানের জোরে তিনি কলকাতার বিলাতি সদাগরি আপিসে চাকরি পান। বেতনও সেকালের ভূলনায় সামান্ত ছিল না— মাসিক এক শত টাকা। চন্দ্রনাথ কলকাতায় ছটি বাড়ি তৈরি করেন, একটি ডফ ক্ষীটে, আর-একটি আহেরীটোলা স্ফ্রীটে। কিন্তু সে গৃহ এখন আর তাঁদের নেই। পিতামই চন্দ্রনাথের অবস্থা-বিপর্যয়ে সে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে।

করণানিধানের পিতা নৃসিংহচন্দ্র শিক্ষকতা করে জীবিক। অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন বিভালয়ে কাজ করেন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে করুণানিধানও স্থান থেকে স্থানাস্তরে যান। বালক করুণানিধানের জীবনে এই জন্মেই হয়তো একটা অস্থিরতার বীজ উপ্ত হয়। তাঁর পরবর্তী জীবনে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতা নৃসিংহের শিক্ষকতা-জীবন শুরু হয় চবিশ-পরগনা জেলার বরিষা বেসরকারি স্কুলে; পরে তিনি ছমকা ও পঞ্চকোট প্রভৃতি সরকারি স্কুলে কাজ করেন। তাঁর কাজে আন্তরিকতা ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে কর্তৃপিক্ষ তাঁর উপর বিশেষ প্রীত হন এবং পঞ্চকোট রাজস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও উর্বাতি সাধনের ভার হান্ত করেন নৃসিংহের উপর।

পিতা এবং মাতা উভয়ের জীবনের প্রভাবেই করুণানিধানের জীবন প্রভাবিত। তাঁর মাতা নিস্তারিণী দেবী শাস্তিপুরের বিধ্যাত সংস্কৃত কবি রামনাথ তর্করত্বের সহোদরা ভগিনী। নিস্তারিণী দেবীর জীবনে কাব্যসাধনার যে উন্তাপ লেগেছিল, স্নেহের উন্তাপের সঙ্গে তিনি পুরের জীবনে সেই উন্তাপও দান করেছিলেন। এইজন্মেই সম্ভবত জীবনারছের সঙ্গে করুণানিধানের জীবন হয়ে ওঠে কাব্যমনের আধার।

বললেন, "শান্তিপুরে আমার জন্ম। কিন্তু শৈশবকালে কাটে কলকাতায়। ডফ ক্টীটে। আমার পিতার আমি একমাত্র সন্তান। পিতামহের তাই আছুরে নাতি ছিলাম। ডফ ক্টীটে পিতামহের কাছেই থাকভাম। পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় আমার হাত-খড়ি হয়। তার পর ভর্তি হই পাঠশালায়।"

তখন কলকাতায় সব পাড়াতেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। ডফ ফ্রীটের কাছে হাতিবাগান লেনে এবং তার কিছু দ্বে মানিকতলায় ছিল ছটি পাঠশালা। এই হাতিবাগানের পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর তিনি জেনারেল জ্যাদেমব্লিজ ইন্স্টিটিউশনে ইনফ্যাণ্ট-ক্লাসে তরতি হন। তখন তাঁর বয়স জ্ঞান্তমানিক ছয়।

বললেন, ''ছেলেবেলা থেকে কলকাতাতেই জীবন কাটে। শাস্তিপুরে যেতাম মাঝে মাঝে। কখনো বা আম খেতে, কখনো বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে।''

এর পর করণানিধানকে যেতে হয় দূরে। তাঁর পিতা নৃসিংহ চাকুরির জয়ে বাইরে বাইরেই কাটাতেন। এবার তিনি পুত্রকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। করণানিধানের বয়স তথন দশ-এগারো, এই সময় তাঁর উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে যান বি.এন. রেলওয়ের আদরা স্টেশনের

সন্ধিকটন্থ গোবিন্দপুরে। এই সময় তাঁর পিতার উপর পঞ্চকোট রাজস্কুলের সংস্কারের ভার পড়ে। তিনি পিতার সঙ্গে সেথানে গিয়ে পঞ্চকোট রাজস্কুলে ভরতি হন। এইখানে বালক কর্মণানিধান প্রান্তরের ও পাহাড়ের পরিবেশের মধ্যে যেন পেয়ে গেলেন meet nurse for a poetic child। তাঁর কবি-মন এখানে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পিতা নৃসিংহ সাহিত্যরসিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ কড়িও কোমল তাঁর কাছে ছিল এবং তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। বালক করুণানিধানের কাছে এই গ্রন্থ ও পত্রিকা বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি অবসর সময়ে এইগুলি পাঠ করে কাটাতেন এবং তাঁর মনে বাহিরের প্রকৃতি অসীম আনন্দ দান করত। জীবনের যা-কিছু চাহিদা তার সবই যেন পেয়ে গেলেন করুণানিধান। কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে যে পরিবেশ দরকার, পঞ্চকোট যেন সেই পরিবেশের একটি ভাণ্ডার বলে তাঁর মনে হতে লাগল।

বললেন, "প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ করি এখানেই। তখন আমার বয়দ দশ-এগারো হবে। মানভূমের এই পল্লী আমার জীবনে যে আনন্দ দান করেছে তেমন আনন্দের সাক্ষাৎ আর কোনোদিন পাই নি। এদিকে পঞ্চকোট-পাহাড়, ওদিকে মণিহারা-পাহাড়— দূরে শালদিয়ার জন্দলে বাঘের ডাক। পাহাড় দেখে আমার ধ্ব ভালো লেগেছিল। কেন যে এরূপ মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম, বলতে পারি নে।"

এখানে যেগব কবিতা তিনি রচনা করেন তা কোনোদিন ছাপা হয় নি। বললেন, "ছাপা উচিতও নয়। সেগব তো ঠিক কবিতা নয়, তাকে বলা যায় কাব্যজীবনের উচ্ছোগপর্ব— ওটা প্রস্তুতির প্রথম ধাপ মাত্র।"

জীবন ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু জীবনে হঠাৎ দেখা দিল দুর্যোগ।
আন্ধ সময়ের ব্যবধানে তাঁর পিতা ও পিতামহ লোকান্তরিত হলেন। ১২৯৭
সাল, করুণানিধানের বয়স তখন তেরো, এই সময় তাঁর পিতামহ মারা যান।
পিতার প্রাদ্ধে পুত্রকে সভে নিয়ে নৃসিংহচন্দ্র শান্তিপুরে আসেন। তারপর

শান্তিপুরের মিউনিসিগাল হাইত্বলে পুত্রকে ভরতি করে দিয়ে ভাঁর কার্বছলে চলে যান। এর অল্ল কয়েক বছর পর ভাঁর মৃত্যু হয়।

পুত্রকে শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ল মাতা নিন্তারিণী দেবীর উপর । বামীর আত্মীয়ম্বজনদের চক্রাস্তে তাঁদের যা-কিছু সম্পত্তি তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। নিঃম্ব ও রিক্ত হওয়া সন্তেও নিন্তারিণী দেবী পুত্রকে শিক্ষাদানে বিরত হলেন না। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় করুণানিধানের পাঠে কোনো বিশ্ব ঘটল না।

বললেন, "১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে ছিতীয় বিভাগে আমি এনট্রান্স পাস করলাম। এর পর মায়ের চেষ্টাতেই কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্রিজ ইনস্টিটিউশনে এফ.এ. ক্লাসে ভরতি হলাম।"

এর আগে থেকেই তাঁর কবিতা-প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে। হরতকীবাগান শাস্তপ্রচার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিংশ শতাব্দী' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। বললেন, ''কবিতাটির নাম, যতদ্র আজ মনে পড়ে, সিন্ধুতটে। এর কয়েক বছর পর ১৩০৭ সালে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'লহরী' পত্রিকায় বর্ষায় তম্ভবায় নামক কবিতা ছাপা হয়।"

যখন তিনি এক. এ ক্লাসের ছাত্র, নেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশের হৃদয় জয় করে সগৌররে স্থদেশে ফিরে এসেছেন। তরুণ করুণানিধান বিবেকানন্দের আদর্শে অহুরক্ত হয়ে বাগবাজারের পশুপতি বহুর গৃহে স্বামীজীর সম্বর্জনা-সভায় একটি স্বর্রচিত কবিতা পাঠ করেন। বললেন, "লেখাটা সেসময় প্রকাশিত হয় 'সময়' নামক একটি পত্রিকায়। তার সবটা মনে নেই—

এস এস এস বিবেকানন্দ ভারতের ধ্রুব পূর্বচন্দ।

গোড়ার এই ছটি ছত্ত্ব কেবল মনে পড়ছে।"

কলেজের পাঠ ও কাব্যসাধনা— একসঙ্গে এই ছটি তিনি উৎসাহের সঙ্গে করতে পারেন নি। কাব্যের প্রতি উৎসাহটা স্বভাবতই ছিল বেশি। তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না। ছাত্রজীবন এখানেই শেষ হয়ে বেড, কিন্তু মাতা নিস্তারিশী দেবীর চেষ্টার করণানিধানকে পুনর্বার পড়ডে হল। ডিনি এবার মেট্রোপলিটন ইন্সিটিউশনে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। এবং ১৮৯২ সালে এফ. এ. পাস করলেন।

কলেজ বদল করা হল, কিন্তু মনের কোনো বদল হয় নি। জেনারেল স্থানেমব্রিজ ইনন্টিটিউশনে পড়ার সময় সহপাঠা বন্ধুদের নিয়ে একটা সাহিত্য-গোষ্ঠা দেখানে গড়ে উঠেছিল। এরই আকর্ষণে করুণানিধানকে ফিরে খেতে হল প্রাতন শিক্ষানিকেতনে। জেনারেল স্থানেমব্রিজে গিয়ে তিনি বি. এ. ক্লাসে ভতি হলেন। এখান থেকে ১৯০১ ও ১৯০২ উপরোউপরি ত্ব বছর পরীকা দিয়েও তিনি পাস করতে না পেরে ছাত্রজীবন শেষ করলেন।

তাঁর পিতার জীবনের কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়ে থাকবে। তাঁর পিতা শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ ক'রে স্থান থেকে স্থানাস্তরেই কেবল সুরেছেন। সেই ভবস্থুরে জীবনের রেশ এসে পড়ে করুণানিধানের উপর। তিনি ছাত্র-জীবনের উপর সমাপ্তি টেনে নৃতন জীবনের সন্ধানে বহির্গত হলেন। কিন্তু গে-জীবনও তাঁকে এক জায়গায় বেশি দিন বেঁধে রাখতে পারল না। বললেন, "জীবনটা ছিল কেমন যেন উচ্ছুঙ্খল। কাব্যসাধনার পক্ষে এই রকমের জীবনই উৎকৃষ্ট। এতে যে কবিতা হয়, তা উচ্ছুঙ্খল কবিতা। এবং উচ্ছুঙ্খল কবিতাই সার্থক কবিতা। ছিসেব-করা নিয়ম-মানা জীবনেরও যেমন কোনোছন্দ নেই, এই ধরনের কবিতাও তেমনি ছন্দহারা।"

কথাটা বলে তিনি হাসলেন। মনে হল, এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তেমনি একটা জীবন পেলে নৃতনভাবে তিনি যেন আবার লিখতে বসেন নৃতন কবিতা।

ছাত্রজীবনের পর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। মাতার অম্বরোধে দংসারের অর্থক্সছ্তা দ্ব করার জন্মে তাঁকে নিতে হল চাকরি। বললেন, "শাস্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে দিতীয় পণ্ডিতক্সপে মাসিক বোলো টাকা বেতনে আমি কাজ নিলাম। আমার চাকুরি-জীবনের এই হচ্ছে স্ত্রপাত।"

শান্তিপুরের ইস্কুলে কাজ করার সময় তাঁর চোখে পড়ে সংবাদপত্তের একটি বিজ্ঞাপন। তিনি দরখান্ত করেন। এর ফলে গাইবান্ধা হাই- ছুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে নিরুক্ত হন। এখানে তিনি মনের মত সঙ্গী পেয়ে গেলেন— তাঁর সহকর্মী 'থিচুড়ি' প্রণেতা সাহিত্যিক বেনোয়ারিলাল গোস্বামী। কিন্তু বিধি বাম, করেক মাসের মধ্যেই তাঁর হাত-পা ফুলতে আরম্ভ করল। বাধ্য হরে তিনি গাইবাদ্ধা ত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি বিপাকে পড়লেন। কোথাও কোনো কাজ পান না। তাঁর এই অবস্থা দেখে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁকে প্রীকৃষ্ণ পার্ঠশালাষ মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করলেন। দৈনিক এখানে পাঁচ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়, এইজত্যে এ কাজ করণানিধানের সহ্থ হল না। মাস ছয় বাদে দৈনিক তিন ঘণ্টা কাজ করবেন এই শর্ভে কুডি টাকা বেতনে তিনি যোগ দিলেন এডােয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে। কলকাতায় তিনি সঙ্গী পেলেন ভালো—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষরকুমার বডাল, অম্ল্যুচরণ বিত্যাভূষণ ইত্যাদির সঙ্গে স্থােই তাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু মাসিক কুডি টাকায় ছই কুল রক্ষা করা কঠিন— একদিকে সংসার, একদিকে কাব্যসাধনা।

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বস্থ করুণানিধানকে নিয়ে গেলেন দেওবনে। দেখানে তাঁর পুত্র স্থীবচন্দ্রেব গার্ডিযান-টিউটাব রূপে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনে, থাকা-খাওয়া ফ্রী। এতে অনেকটা স্লরাহা হল, কবির কাব্যসাধনা অব্যাহতভাবে চলল। কিন্তু এ চাকরিও তো পাকা নয়। ছয় মাস যেতে না যেতেই এ চাকরিও আয়ু ফুরিয়ে এল। তিনি হুগলী গবর্নমেন্ট ব্র্যাঞ্চ স্ক্লে পঁচিশ টাকা বেতনের একটা চাকরি জোগাড় করলেন। এথানেও মাস ছয়ের বেশি তিনি টিকতে পারেন নি, অতঃপর উত্তরপাডা গবর্নমেন্ট স্কুলে ত্রিশ টাকা মাসিক মাইনেও তিন টাকা শক্ত-ভাতায় নিযুক্ত হলেন। এবং এখানে একটানা পাঁচ বছর কাজ করলেন।

গাইবান্ধায় থাকাকালে ১০০০ বন্ধানে তিনি পাঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন খড়দহের কুলিনপাড়ার লালবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্সা ধরাত্মক্ষরী দেবীকে। এইজন্মেই তাঁর উপর সংসার চালনার বাড়তি ভার পড়ে। এবং এই ভার বহনের শক্তি অর্জনের জন্মেই তিনি বিভিন্ন ক্লের চাকরি গ্রহণ ও বর্জন করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন উত্তরপাড়ায়। এবং সাংসারিক দায়িছের চাপেই সম্ভবত এখানে টকে থাকতে হল পাঁচ বছর।

এখান থেকেই করুণানিধানের জীবনে সাফল্যের স্ব্রেপাত হয়। এখানে তাঁর আয়ও বাড়ে। হুগলি ও উত্তরপাড়ায় প্রাইভেট টিউশনি করে মাসে মোট পঞ্চাশ টাকা রোজগার হয়। এর আগে তাঁর ছটি বই প্রকাশিত হয়েছে ১৩০৮ সালে বঙ্গমঙ্গল ও ১৩১১ সালে প্রসাদী; উত্তরপাড়ায় আসার পর ১৩১৮ সালে তাঁর ভৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ঝরাঙ্গুল প্রকাশিত হয়। প্রসাদী পাঠ করার পর স্থীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি বিশেষভাবে তাঁর উপর পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার তিনি ব্যবস্থা করেন।

বললেল, "তথন রবীন্দ্রনাথের বাহবা পাবার জন্মে আমরা উন্মুধ। স্থবীন্দ্রনাথ কবির কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। খুব ভয় আর খুব সংকোচের সঙ্গে
গেলাম। কিন্তু এ-পরীক্ষায় পাস করে গেলাম।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বঙ্গকবিকুলের অন্ততম বলে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ঝরাফুলের স্থার্গ প্রশংসামূলক আলোচনা প্রকাশ করেন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'। এতে করুণানিধানের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাংলার বিশিষ্ট কবি-পর্যায়ে উদ্দীত হন, এবং অন্থাবধি সেই উদ্ধৃত আসনে অধিষ্ঠিত।

ঝরাঙ্গুলের ভূমিকায় স্থান্তিলাথ ঠাকুর করণানিধান সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাই বস্তুত করণানিধানের প্রকৃত পরিচয়। স্থান্তিলাথ লিখেছেন—"তিনি প্রকৃতির ছলাল, প্রকৃতির রহস্থতাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্থ দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের ন্থায় সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গীতে ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। স্নামান্ত উপকরণে, ঘরোয়া কথার উপমা সচ্ছিত করিয়া এরূপ সৌন্দর্যস্টেই আধুনিক কাব্যসাহিত্যে অতি বিরল। কবির সমস্ত কবিতাণ্ডলিতে দেশীভাবের একটা মিঠে গন্ধ আছে, গ্রাম্যবধূর একটি সরল সলচ্ছে তাব আছে— কবিতাণ্ডলি

১৯১৪ সালের কাছাকাছি সময় তিনি উত্তরপাড়া গভর্নমেণ্ট ছুল থেকে হাওড়া গবর্নমেণ্ট ছুলে বদলি হন। এখানে থাকার সময় তাঁর প্রাতন বছু জেনারেল আ্যাসেমব্লিজের সাহিত্যগোষ্ঠার অন্ততম সদস্য সতীর্থ সতীশচন্দ্র বাগচী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিভাভ্ষণের চেষ্টায় তিনি সার্ আশুতোবের নজরে পড়েন। এবং এরই ফলে ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ল-কলেজের কর্মীক্লপে এক শত টাকা বেতনে বহাল হন, তিনি হন অপারভাইজার অব ল-কলেজ মেসেন। ১৯০৮ সালে একষট্টি বংশর বয়সে তিনি এই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে মাসিক আশি টাকা হারে পেনসন পান।

নেপথ্যে বাস করাই কর্ঞণানিধানের জীবনের অন্তত্য বৈশিষ্ট্য। নিভ্তা সাধনাই তাঁর জীবনের যেন চরম উচ্চাকাজ্ঞা। সাড়ম্বর সংবর্ধনার পক্ষপাতী তিনি নন। এসব সত্ত্বেও অমুরাগীদের অমুরোধ তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালে বাংলার সাহিত্যিকগণ তাঁকে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে সংবর্ধিত করেন। এ ছাড়া জামসেদপুর - চলস্তিকা সাহিত্য-সমিতি, কাশী বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ, ই.আই. রেলওয়ে ইনস্টিউউট, বধ মান সাহিত্য-পরিষৎ, সিঁথি বৈষ্ণব সাহিত্যসম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় তাঁকে সংবর্ধনা করেছেন ও মানপত্র দিয়েছে। ১০৫৬ বঙ্গান্ধের (১৯৪৯) ৭ই মাঘ তারিখে কবির ৭৩ বর্ষে পদ্রার্পণ উপলক্ষে কলকাতার মূল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তাঁকে সংবর্ধনা করেন। এই সংবর্ধনা-সভায় বাংলার নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকগণ উপন্থিত থেকে করণানিধানের প্রতি স্বতঃক্ষুর্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ( খ্রী ১৯২৯) কবির পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁর শরীরও ভেঙে পড়ে। তার পর চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি ভবভূরের জীবন যাপন শুক্ল করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণের জন্মেই সম্ভবত তাঁর এইক্লপ তেসে ভেসে বেড়ানো। মাঝে এসে আশ্রম নেন ভদ্রকালীতে।

কিন্ত এখানেই শেষ না জীবনের। তাঁর জীবনের শেষ দিন এসে গেল কিছু দিন পরেই। শান্তিপুরে তাঁর জন্ম, জীবনের শেষ শান্তির স্থাদ গ্রহণের জন্তে তিনি সর্বশেষে এলেন শান্তিপুরে। ২২এ মাঘ ১৩৬১, ৫ই ফেব্রুয়ারি >>৫৫ শনিবার রাত্রে বার্থক্যজ্বনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি-লোকাস্তরিত হন।

## রচিত গ্রন্থাবলী

বলমঙ্গল। বঙ্গাব্দ ১০০৮। খ্রী ১৯০১
প্রসাদী। বঙ্গাব্দ ১০১১। খ্রী ১৯০৪
বরাফুল। বঙ্গাব্দ ১০১৮। খ্রী ১৯১১
শান্তিজল। বঙ্গাব্দ ১০২৮। খ্রী ১৯১১
শানদ্র্বা! বঙ্গাব্দ ১০২৮। খ্রী ১৯২১
শতনরী। কাব্যসঞ্চরন। বঙ্গাব্দ ১০০৭। খ্রী ১৯০০
রবীন্দ্র-আরতি। বঙ্গাব্দ ১০৪৪। খ্রী ১৯০৭
শীতারঞ্জন।শীতার মর্মকথা। বঙ্গাব্দ ১০৪৮। খ্রী ১৯৪৯
ত্ররী: বঙ্গাক্ল প্রসাদী বরাফুল। বঙ্গাব্দ ১০৬০

## শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগেও এ-অঞ্চলটা ছিল অনেক শাস্ত। গড়িয়াহাট রোড। এই রাস্তা দিয়ে গড়িয়ার হাটে যেত লোকজন আর গোরুর গাড়ি। গড়িয়ার হাট থেকে এই রাস্তা ধরেই গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে তরিতরকারি শাকসবজি ফলফুর্ড়ি কলকাতার বাজারে-বাজারে চালান হত। ভোর রাত্রের দিকে অন্ধকার ভেদ করে মন্থর গতিতে চাকায় মৃদ্ধ আর্তনাদ বাজিয়ে গোরুর গাড়ি চলত এই রাস্তায়।

কিন্তু গড়িরাহাট রোডের দেদিন এখন নেই। সে অনাড়ম্বর মন্থর জীবন ভূলে গেছে দে। এখন ব্যস্ততায় ও ত্রস্ততায় গড়িয়াহাট সরগরম। ভারি ভারি গাড়ি চলাচল করছে অনবরত ক্রতগতিতে; কাতারে কাতারে দোকানপাট বদে গেছে রাস্তার দ্ব পাশে। এক পাশে দার-দার কাঠের গোলা; আর-এক দিকে মনোহারি ও পানবিড়ি দিগারেটের দোকান ও রেস্তোরা। অদুরে রেললাইন—অনবরত ভারি মালগাড়ির শাণিত হুইদল বেজে চলেছে।

এত ভিড় ও হৈ-হান্সামার একপাশে বটগাছের ছায়ার আড়ালে, দেখে ভালে। লাগল, একটা বইয়ের দোকান। দোকানের গায়ে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন লেখা—অমুকচন্দ্র অমুকের অমুবাদ অম্বর ও টীকা-সহ গীতা।

দোকানের গা ঘেঁষে কয়েক পা এগিয়েই 'ব্রন্ধবিহার'। শ্রীবিধুশেখর ভটাচার্য শাস্ত্রী এখানে থাকেন।

দেয়ালের পাশ দিয়ে সরু পথ। পথের শেষে সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেই পেয়ে গেলাম একটা নিভ্ত পরিবেশ। অতি নিকটের রাস্তায় ব্যস্ততার বে দৌরাষ্ম্য চলেছে, এখানে পৌছেই তার কথা মৃছে গেল মন থেকে। ছাদ-সমান উঁচু আলমারি ভরা বই, মেঝেতে মাছুর বিছানো, এক কোণে একটি ডেস্ক। ডেক্কের ওপাশে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে তিনি লেখাপড়া করছেন।

১৩১৯ বন্ধাস্বের ১৫ই আখিন আজ, ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর। বেলা আডাইটে। বাইরে প্রথর রোদ। সেই রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন রান্তার ভারি ভারি গাড়ি ছুটোছুটি করছে। কিন্তু এই ঘরটিতে পৌছেই যেমন মন থেকে ব্যন্তভার ছবিটা মুছে গেল, রোদের বাঁঝের কথাও ছুলে, গেলাম সেইসঙ্গে। বইয়ের দেয়াল দিয়েই এ ঘরটি তৈরি। বাইরে থেকে কোনো দৌরান্ত্র্য বা কোনো উপদ্রব যাতে এখানে এসে পৌছতে না পারে, ভারই জ্বত্যে হয়তো এই ব্যুহ রচনা। প্রকৃতপক্ষে সেই রকম বলেই মনে হল। সমস্ত রকমের কলরব আর কোলাহল উপেক্ষা করে তিনি একান্ত মনে এখানে বসে যেন আরাধনায় রত।

অল্প দিন আগের কথা নয়, চুয়ান্তর বছর আগে তিনি পদার্পণ করেছেন পৃথিবীতে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৫এ আখিন (১৮৭৮ সালের ১০ই অক্টোবর) শুক্রবার। মালদহ জেলার হরিশ্চম্পুর গ্রামে।

আগের থেকেই তাঁর সঙ্গে দিন ও সময়- নির্দিষ্ট করা ছিল। এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের হেতুও জানানো ছিল।

আজ তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "মনীষী ? আমি ওর মধ্যে কেন ?"
কেনর জবাব দেওয়া কঠিন। তাই ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল;
ইচ্ছে হল যে, বলি, কেন তিনি ওর মধ্যে নন এইটুকুই প্রমাণ করে দিন।
বললাম, "নিজেকে আপনি মনীষী বা শ্বরণীয় মনে না করলেও পাঁচজ্বনে যখন
করে, তখন তা মেনে নিতে হবে আপনাকে।"

হাসলেন, সরস ও স্বচ্ছন্দ হাসি। সে হাসি অবিকল শিশুর মুখের হাসির মতই মনে হল, মনে হল তেমনি অকপট এবং তেমনি অনাবিল।

অতি কুজাকার মানুষটি, মুখ-ভরা খেত শাশ্র । অনাবৃত গায়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে বললেন, "তোমাদের উদ্দেশুটা ভালো। কিন্তু এতে ক্তিরও সম্ভাবনা আছে।"

এমন দেখা গিয়াছে যে, পাঁচজনে বাঁকে শ্রদ্ধা করে, আরও দশ জন তা দেখাদেথি তাঁকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু কেন করে তা আদপে জানেই না; বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করাটা নিয়ম বলেই যেন তা মেনে নেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে— শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কি জন্মে শ্রদ্ধেয় এবং জীবনে কি কি করেছেন বলে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন, এই খবর সকলকে জানিয়ে দেওয়া। এর দারা ক্তির সভাবনা আছে ওনে সামাত শক্তিই হলাম। আমার মুখে জোপদার ছারা কুটে উঠি থাকবে।

তিনি হৈলে বললেন, "সংশ্বতে এ বিষয়ে একটা লোক আছে— ফলং বৈ কলনীং হন্তি

> ফলং বেণুং ফলং নডম্। সৎকার: কাপুরুষং হস্তি স্বগর্ভোহ্যতরীং যথা॥

কলাগাছে ফুল ফুটলে বা ফল ধরলে সে গাছ যার ম'রে, বাঁশের ঝাড়ে ফল ধরলেও তা হয় নির্বংশ, নলখাগড়ায় ফল ফললেও তার প্রাণ যায়, অশ্বতরীর শাবক হলেই সে মারা পড়ে; কাপুরুষেরও হয় দেই দশা— তার কোনো সংকাজ করলে, অর্থাৎ তাকে স্ততি-প্রশংসা-সম্মান করলে, তার পতন ঘটে। কেননা তার ছাতি স্থলে ওঠে, সে ভাবে আমি কি-একটা হয়ে গেলাম।"

একটু থেমে আবার হাসলেন, বললেন, "ভাবছি, তোমাদের এই কাজে আমার বা অক্ত কারো ক্ষতি হয়ে না যায়।"

এর কোনো উত্তর হয় না। তাঁর সঙ্গে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম, বললাম, "কারো ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই যাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে তাদের ক্ষতি করতে কখনো তাদের কাছে যাব না। আমার তালিকার তাদের নামই তাই রাখি নি।"

জবাব শুনে শান্ত্রী মহাশয় হাসলেন. বললেন, "বেশ, এবার তোমার জিজ্ঞান্ত কি বল।"

জিজ্ঞান্ত বিশেষ কিছুই নেই। বাঁরা তাঁদের স্থণীর্ঘ জীবন অধ্যয়নে আর অধ্যাপনায়, সাধনায় ও আরাধনায় কাটিয়েছেন, তাঁদের জীবনের কাহিনী তাঁদের মুথ থেকে শুনে বেড়াচ্ছি এবং হুবহু তাই লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

বললেন, "আমার পিতামছ প্রদিদ্ধ ব্যক্তি ও সাধক ছিলেন। কাশীতে পণ্ডিত-মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল, পণ্ডিতবর্গ তাঁকে আগমচূড়ামণি বলে সম্বোধন করতেন। আমার জন্মের বছর পাঁচ আগে ১২৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি হিন্দিন্দ্রপুরে নিজের বাটীতে ত্রিশক্তি স্থাপনা করেছিলেন। তথন রেল- ইন্টিমার ছিল না, কাশী থেকে নৌকোতে ক'রে তিনি স্বগ্রামে এই বিশ্বিজ আনেন। পিতামছের করেক স্বর শিশ্ব ছিল। আমার পিতার নাম ব্রীজেলাক্যু-নাথ ভট্টাচার্য, তিনিও কিছুদিন শিশ্ব-পালন করেছেন, আমি লে ধারা রক্ষা করতে পারি নি। আমার পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁর অভত একটি ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবেন। তাঁর সেই আগ্রহ তিনি আমারই উপরে প্রয়োগ করেন। টোলের ছাত্র হিসাবেই আমার সংস্কৃত-শিক্ষা শুরু।"

হরিশ্চন্দ্রপুর মধ্যইংরেজি স্কুলে তাঁর সাধারণ পাঠ আরম্ভ। এখানকার পড়া শেষ হবার পর তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা অমুসারে সংস্কৃত-পাঠ আরম্ভ করেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি কাব্যতীর্থ পাস করেন। সংস্কৃত পাঠের সময় কাদম্বরীকাব্য পাঠ করে তাঁর ইচ্ছে হয় যে, যে মূল গ্রন্থে এর কাহিনীটি আছে সেই গ্রন্থটি তাঁকে পাঠ করতেই হবে এবং সেই গ্রন্থ থেকে কাহিনী নির্বাচন করে তিনি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করবেন।

তাঁর মনের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর অগ্রজ তাঁকে বলেছিলেন যে, কাব্যতীর্থ পাদ করলে তিনি তাঁকে কথাসরিৎসাগর কিনে দেবেন।

কংব্যতীর্থ পাস করে তিনি কথাসরিৎসাগর উপহার পেলেন। এর পর আরম্ভ হল তাঁর কাব্যরচনার প্রচেষ্টা। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃতে তিনটি কাব্য রচনা করলেন।

"প্রথমটির নাম দিই চন্দ্রপ্রভা। এই কাব্য কাদম্বরীর মত গুরুগন্তীর গাছে লেগা। আরম্ভটা ছিল—'আসীৎ শশ্বদসংখ্য লোকসংঘাতসম্মর্দ বিজন্তু মাণ' —ইত্যাদি। এতে শ্লেষ-বিরোধাভাস প্রভৃতির অভাব ছিল না। দ্বিতীয়টি ছরিশ্চন্দ্র-চরিত কাব্য— মার্কণ্ডেয় প্রাণ থেকে এর কাহিনী নেওয়া, গাছে ও প্রোণানো এই কাব্য। ভৃতীয়টি পার্বতী-পরিবার।"

এর পর তিনি প্রেরিত হন কাশীতে। কাশীতে গিয়ে দর্শন ইত্যাদির চাপে পড়ে কাব্যের ঝোঁক কিছুটা ব্যাহত হয়, কিন্তু তারই মধ্যে রচনা করেন আর-একটি কাব্য, তার নাম দেন যোবন-বিলাস। এটি ছাপাও হয়।
—তথন তাঁর বয়স আঠারো। এর পর মেঘদ্তের অফুরূপ একটি কাব্য রচনা করেন, তার নাম দেন চিত্তদ্ত।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিভজন এগে মিলিত হতেন কানীতে। ববন্দে প্রাচীন ও জ্ঞানে প্রবীণ হবার পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেই যেন ভাঁরা আসতেন এখানে, এখানে ভাঁরা যাপন করতেন কানীসন্ত্যাস। এই কারণেই কানী হত্তে উঠেছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলনতীর্থ। অধ্যারন ও অধ্যাপনাই ছিল ভাঁনের ধর্ম।

আকাশে সপ্তর্থির দারা যেমন গ্রুবতারকার সন্ধান মেলে, কানীতে তেমন জ্ঞানের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন সপ্ত-মহামহোপাধ্যায়ের দারা। তাঁদের নাম সম্রদ্ধভাবে উল্লেখ করলেন শাস্ত্রী মহাশয়—

- ১ বালশান্ত্ৰী
- ২ তারারত্ব বাচম্পতি
- ৩ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী
- ৪ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
- ৫ রাম্মিশ্র শাস্ত্রী
- ৬ গঙ্গাধর শাস্ত্রী
- ৭ শিবকুমার শাস্ত্রী

স্থার এঁদেরই দঙ্গে নাম করলেন শ্রীস্থবন্ধণ্য শাস্ত্রীর। এঁরা প্রকৃতপক্ষে শ্ববিই ছিলেন। এঁরা জীবনের ধ্রুবসত্যের সন্ধান দিতে পেরেছেন।

তাঁর অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ঐ কলাসচন্দ্র শিরোমণি ও
মহামহোপাধ্যায় ঐ য়য়য়ণ্য শাস্ত্রী। শিরোমণি-মহাশয়ের কাছে ভায় ও শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে তিনি বেদান্ত পাঠ করেন। তথন কাশীতে শিরোমণি-মহাশয়
শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও শাস্ত্রী-মহাশয় শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। শিরোমণি-মহাশয় সকালে
সরকারি সংস্কৃত কলেজে আর অপরায়ের সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে অবিরাম ছাত্রদের
পড়াতেন। তিনি বদ্ধাসনে শিবনেত্রে বসতেন, আর এক-একটি ক'রে বহু বিষয়
পড়াতেন। তিনি বই বা পুঁথি নিয়ে পড়াতেন না। ছাত্রেরা পুত্তক পডত,
তাঁয় এসব মুখস্থ ছিল। কাশীতে অনেক হিন্দীভাষী ছাত্র ছিলেন, শেষবয়সে
তিনি বাঙালিকে হিন্দিতে ও হিন্দুস্থানীকে বাংলায় পড়িয়ে ফেলতেন। তাঁকে
সকলেই মহারাজ্জী বলে সম্মান করত। বললেন, "আমার প্রিয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় ৵বামাচরণ স্থায়াচার্য এ রই ছাত্র ছিলেন।"

শৈশ্য দিকে ভার বেদান্তর অধ্যাপক শান্ত্রী-মহাশর ছিলেন অরিহোত্রী।
ইনি গলার উপরেই দারভালার বাড়িতেই থাকতেন। বললেন, "প্রাচ্চে
আমরা দেখতাম তিনি অরিহোত্র করে তার তন্মে ত্রিপ্ত, ধারণ করে
মৃগচর্মের উপরে কুশহন্তে আচমন-পূর্বক বদে আছেন, আমাদের জন্মে অপেক্ষা
করছেন। সন্ধ্যাবন্দনা ক'রে আমাদের যেতে হত, প্রাতে তিনি উপনিষৎ
বিদ্যায় পড়াতেন। অপরাক্রে টীকা প্রভৃতির পাঠ হত। ব্রহ্মন্ত্র
ও ভাষ্ম ওরুমুথে প্রবণ করাই নিয়ম। এখানে একটা কথা মনে হচ্ছে।
প্রপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশর তাঁর জামাতা ছিলেন। ইনি
ম্বারে শিরোমণি-মহাশরেরও ছাত্র ছিলেন, শতরের নিকট ইনি বেদান্ত পড়েন।
বন্ধান্তরের প্রথম চারটি প্রের (চতুঃস্ত্রীর) ভাষ্ম বেশি শক্ত, পরে তত নয়।
অপচ নিয়ম রয়েছে, সমস্তটাই গুরুর মুখে শুনতে হবে। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের
এই পাঠ গুরুবের সময় উপস্থিত। অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয়ের অন্তান্ম ছাত্রের
গঙ্গে আমাকেও বললেন যে, আমরাও যেন একদক্ষে গুরুমুথে এসব শুনে
রাখি।"

তাঁর। অপরায়ে গিয়ে দেখতেন, অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয় দেবার্চনা ক'রে আয়িহোত্রের ভস্মের ত্রিপুণ্ডেব্র উপর চন্দনের তিলকে চর্চিত রয়েছেন। বেদান্তের ত্র্রহ গ্রন্থস্থেরে পাঠ চলেছে। বললেন, "এ সম্বন্ধে আর-একটি ক্র্র্ কথার উল্লেখ করব। কিছুদিন পরে তিনি অতর্কিত ভাবে আমাদের বললেন— আমি আর তোমাদের পড়াতে পারব না, আমি এখন মনন করব। উপনিষদে যা অধ্যয়ন করা হয়েছে অমুকুল যুক্তির দ্বারা তা পর্যালোচনার নাম মনন। এর থেকেই বোঝা যাবে ঐ সময়ের গুরু-শিস্তের মধ্যে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি কভটা আত্মীয়তাপুর্ণ ছিল।"

আক্ষেপ করে বললেন, ''কিন্তু আমাদের আজকালকার শিক্ষা? কী করে যে সব গোলমাল হয়ে গেল, তাই ভাবি। এখন সমাজে কেবল মিধ্যা আর প্রবঞ্চনা দেখা দিয়েছে।''

একটু হেকে বললেন, "এখন একটা নিরক্ষর সাঁওতালের যে সত্যনিষ্ঠা ছাছে, বিধুশেখর ভট্টাচার্যের তা নেই।" নৈলের নাম করে তিনি থিকার দিলেন বর্তমানের তথাকথিত শিক্ষিতদের।

-লেন, "কম্পাল্দারি ফ্রী এড়কেশনের রব উঠেছে চারধারে এখন। কিছ
এতে কম্পাল্শন্ও হচ্ছে ফ্রীও হয়তো হচ্ছে বা হবে— কিছ এড়কেশন হবে কি
না তাই ভাববার কথা। আমাদের দেশের সেই ব্রহ্মচর্যপালন ও গুরুগৃহেবাসই হচ্ছে আসলে নির্ভেজাল কম্পাল্দারি ফ্রী এড়কেশন। রবীক্রনাথ শিক্ষার
এই স্ব্রোট ধরতে পেরেছিলেন, তাই স্থাপনা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শান্তিনিক্তন।"

কাশী থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে আদেন ১০১১ বঙ্গান্দের মাঘ মাসে। কী উদ্দেশ্যে তিনি কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে আদবার জন্ম উন্থত হয়েছিলেন তা তিনি জানতেন না। ভবিষ্যতে সেখানে তাঁর ভালো-মন্দ কী হবে না-হবে, সে কথাও তাঁর মনেই আদে নি। টাকা-পয়্নসা রোজগারের কোনো প্রয়োজনও তথন মনে হয় নি। কেননা, তাঁর পিতা তথন জীবিত, আর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেছেন।

বললেন, "জমিদারি না থাকলেও কিছু পত্তনি ছিল আমাদের। বাড়িতে হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল। হাতিটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু মন্ত একটা ঘোড়া দেখেছি মনে আছে। আমাদের মন্ত আমবাগান ছিল, তার থেকেও আয় হত বিস্তর। এইসব কারণে টাকাকড়ি রোজগারের কথা কখনো ভাবি নি।"

অর্থকরী চিন্তার মন বিভ্রান্ত করতে হয় নি, এই কারণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি অধ্যরনে রত হতে পেরেছিলেন। শুসই সময় কাশীতে শ্রীমতী আ্যানি বিসাণ্টের উভ্যমে ও উৎসাহে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির খুব প্রভাব ছিল। তিনি জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে এখানে যেতেন। এই সোসাইটি ছিল একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাগানবাড়িতে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটা চমংকার লাইত্রেরি। এইসব দেখে তাঁর মনে হত, তিনি যদি এমনি একটি নিভ্ত উভান এবং এমনি একটি পাঠাগার পেয়ে যান তাহলে যেন জীবন ধন্ত হয়ে যায়।

বললেন, "অন্তর্যামী বিশ্বনাথ আমার অন্তরের এ প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনে-ছিলেন। তাই আমার আ্হরান এল শান্তিনিকেতন থেকে। আগে বৃঝি নি, সেখানে পৌছে বুঝতে পারলাম। এখানে এসে দেখলাম আমার মন ষা চার এ স্থানটি তাই।"

কাশীতে তাঁরা জনকয়েক বিষ্ঠার্থী মিলে একটা সংস্কৃত কাগজ বের করেন। তার নাম দেন মিত্রগোষ্ঠী-পত্রিকা। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন কাশীতে এসে এই উত্তমে যোগ দেন। তার পর কাশী ছেড়ে চলে আসার পর কাগজটা উঠে যায়।

১৩১১ বঙ্গান্দের ১১ই বা ১২ই মাঘ ছুপুরে বেনারস-ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বোলপুর পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে বেলা ছটো-আড়াইটার সময় গাড়ি বদল করার জভ্যে মোগলসরাই স্টেশনে নেমেই এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁর কাছ থেকে শুনলেন. পাঁচ-ছয় দিন হল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেছেন।

বললেন, "শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম দেখাতেই স্থানটি আমার চোথে লেগে গেল। আশ্রমটি শাল ও তালের শ্রেণীতে পরিবেছিত বাগানের মধ্যে। আশ্রমের বহু স্থানে উপনিষদের বহু কথা উৎকীর্ণ অথবা লিখিত। অদূরেই পুস্তকালয়— পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও খুব ভালো ভালো বাছাই বই ছিল। দেখলাম, আমার মনের চাহিদার দঙ্গে এর সব-কিছু মিলে যাচ্ছে। ভাই, আজ্ব-উৎসর্গ করলাম এই স্থানটিতে।"

আরও বললেন, "প্রথমে রবিঠাকুরের কাছে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায় ক্রমশই তাঁর দিকে বেশি আরুষ্ট হই। কিছুদিনের মধ্যে কেউ রবিঠাকুর বললে কানে বাধত। যেমন দিন কাটতে লাগল মনের গতিও তেমন-তেমন পরিবর্তন হতে লাগল। তাঁকে গুরুদেব বলে উল্লেখ করতে লাগলাম।"

এখানে কেবল সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্মেই তাঁর আগমন। এখানে নিভ্ত মনোমত পরিবেশ পেয়ে গেলেন এবং পেয়ে গেলেন একটি পুস্তকাগার। তিনি এই পুস্তকাগারের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে নিজের নীড় রচনা করে নিলেন। নিজেকে যেন পুস্তকালয়ের একটি অংশেই রূপান্তরিত করে নিলেন। কাজ অতি অল্প, হাতে সময় যথেষ্ট, পুস্তকালয়ে ক্রমশ প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থও সংগৃহীত হয়েছে, তিনি তাই আক্ষ্ঠ ভূবে রইলেন এই গ্রন্থসাগরে। সংস্থতে তাঁর জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞান ক্রমণ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল; কিছ পালি তিনি জানতেন না। রবীক্রনাথের উৎসাহে জিনি গালি পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রমণ এই ভাষাতেও সবিশেষ ক্রান ক্রমিন ক্রারেচন এবং এছ-রচনা করেচেন।

া শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম রাজার হালে। টাকাকড়ি কম ছিল, ভাতে আমরা কোনো অভাব বোধ করি নি। উৎকৃষ্ট কামিনী চালের ভাত খেরেছি, সোনামুগের ডাল খেরেছি, খাঁটি গব্যঘৃত খেরেছি— এর বেশি আর কী খেলে রাজা হওয়া যায় ?"

রহস্ত ক'রে বললেন, "হাতি খেলে, না, ঘোড়া খেলে ?"

মনের খোরাকের কথা আগেই বলেছেন, এবার বললেন পেটের খোরাকের কথা। বললেন, "মাইনে বলে যা পেতাম তা হয়তো সামাগ্রই, কিন্তু অভাব ছিল না কোনো। এখন আমরা আমাদের অভাব স্থাষ্টি করতে শিখেছি, তাই ছঃখও আমাদের বারমেসে সঙ্গী হয়েছে।"

যে শিক্ষাধারায় তাঁরা মাহুষ, অধ্যাপনার যে আদর্শে তাঁরা অহ্পপ্রাণিত বর্ত্তমানে তার কিছুই নেই দেখে হৃঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, "আমাদের মধ্যের সরলতা উধাও হয়ে গেছে। বাল্যকালে আমরা দেখেছি উচ্চবংশের কোনো বাডির বিয়ের উৎসবে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা। যারা ঢোল বাজায় তারা জাতিতে হাডি, যাদের আমরা আজকাল অবজ্ঞা করে দ্রে ঠেলে রাখি, কিছু সেকালে বিয়ে-বাড়িতে তারা ঢোল বাজাত আর গৃহস্থবাড়ির মেয়েরা সেই ঢোলের তালে তালে উৎসবের নাচ নাচত, ধোবানি এসে খাড় দিয়ে বিয়ের ক'নের হাত সাফ করে দিয়ে যেত, নাপিত-বউ এসে আলতা দিয়ে পা রাঙিয়ে দিয়ে যেত। তখন সকলে মিলে ছিল একটা গোষ্ঠা। আজকালকার শহরে শিক্ষায়ারা ছয়ছাড়া হয়ে যাছি। এসব প্রতিরোধ করা যায় কী করে তা তেবে দেখতে হবে, তা না হলে আমাদের সমূহ-বিপদ।"

আগুন দিয়ে ভালো কাজও করা যায়, আবার থারাপ কাজও করা যায়। আগুনের চুলি আলিয়ে রন্ধন ক'রে মহোৎসবও ষেমন করা যায়, তেমনি অন্তের ঘরে আগুনও লাগানো যায়। আমাদের বর্তমান শিকা-ব্যবস্থাকে তিনি তুলনা করলেন এই আগুনের সঙ্গে। বললেন, "আগে এ দিয়ে হত মনের প্রাঙ্গণে মহোৎস্য, এখন আমাদের মনের ঘরে আগুন লেগেছে।"

সেকালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললেন, "সব কালেই অবশ্ব স্থ ও কু সমাজে পাশাপাশি বাস করে। সেকালেও কাশীতে এক জঘন্ত ব্যাপার আমরা দেখেছি। সে কথাটা হয়তো সকলে জানে না; আমি আজ সে কথা জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে মনে করি।"

তিনি বলে গেলেন কাহিনীটা। ক্বঞ্চানন্দস্বামীর বিক্লম্বে কাশীর তৎকালীন কতিপর ব্রাহ্মণের চক্রান্তের কথা। ক্বঞানন্দস্বামীর সন্মাসগ্রহণের পূর্বের নাম ক্বঞ্প্রসন্ন সেন। তাঁর নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়ায়। তার পর মূঙ্গেরে তিনি প্রথমজাবনে কেরানিগিরি করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ক্বঞানন্দস্বামী বলে খ্যাত হন। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। হিন্দুছের গতি করবার জন্মে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দী ও বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। এর ফলে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অশেষ প্রতিপত্তি হয়। কাশীর কতিপয় ব্রাহ্মণ এতে বিশ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। "একজন বৈত্ম হয়ে তিনি হিন্দুছের ধ্বজাধারী হবেন, কোনো ব্রাহ্মণ তা বরদান্ত করতে রাজি নন। তাঁরা কদর্য চক্রান্তের দ্বারা তাঁকে জেলে প্রেরণ করেন। সে হীন কুৎসার কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু—" শান্ত্রী মহাশয় জোর দিয়ে বললেন, "এ অপবাদ মিথ্যা। তার প্রমাণ আমি জানি।"

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রাখালদাস স্থায়রত্ব তথন কাশীবাসের জন্ম সেখানে যান। এলাহাবাদ জেল থেকে কঞানন্দস্থামী মৃক্তি লাভ করে ফিরে এসেছেন কাশীতে। স্থায়রত্ব মহাশয়ের পুত্র হরকুমার ভট্টাচার্য 'শঙ্করাচার্য' নামে এক নাটক লেখেন। স্থায়রত্ব মহাশয় রত্ব চিনতেন। তিনি পুত্রকে পরামর্শ দিলেন যে, নাটকটি নিয়ে যেন কঞানন্দস্থামীকে শুনিয়ে তাঁর মতামত নেওয়া হয়। শান্ত্রী মহাশয় হরকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে কঞানন্দস্থামীর কাছে যান। নাটকটি শুনে কঞানন্দের চোখে জলের ধারা নামে।

বললেন, "মামুষের মধ্যে পদার্থ না থাকলে দে কখনো এমন অভিভূত কি হয় ?"

তা ছাড়াও নাকি আছে এক প্রমাণ। তখন তাঁরা কাশীর এক পণ্ডিতের বাড়িতে যেতেন। সেখানে গিয়ে একদিন বৈঠকখানার মেজেতে পুরাতন একটি চিঠি পড়ে পাকতে দেখেন। তিনি চিঠিটি পড়লেন।

বললেন, "তাতে ক্ষানন্দের কথা লেখা। লেখক হচ্ছেন বলবাসীর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বস্থ। তিনি লিখেছেন—'কেড়ো বাঘ ফাঁলে পড়েছে, কিছুতে ছাড়া নয়।'—ক্ষানন্দের বিক্লয়ে চক্রাস্থের এটা একটা দলিল।"

জিশটি বৎসর তিনি কাটিয়েছেন শাস্তিনিকেতনে। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি এখানে আসেন, তার পর একে একে জীবনের সমস্ত শক্তি ও সাধনা তিনি এখানে উজাড় করে দেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় য়েমন গড়ে ওঠে শাস্তিনিকেতন, তেমনি তাঁরা নিজেও ক্রমশ গঠিত হয়ে ওঠেন এখানে। 'য়য়্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'— এই বেদবাক্যটি সার্থক হয়ে উঠেছে য়েখানে সেই শাস্তিনিকেতনের কথায় তিনি পঞ্চমুখ। বিশ্বভারতী সম্প্রতি বিশ্ববিভালয়ে পরিণত হয়েছে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বললেন, "টাকা দিয়ে সহজেই বিশ্ববিভালয় স্থাপন করা য়ায়, বিশ্বভারতী স্থাপন করা য়ায় না। আমার তো মনে হয়, য়া প্রকৃত বিপদ তাই সম্প্রদের আকারে এখন দেখা দিয়েছে ওগানে।"

বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সম্মানিত ও সম্বর্ধিত হয়েছেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জাহ্মারি মাসে শান্তিনিকেতনে অফুষ্টিত সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ের পক্ষ থেকে আচার্য ক্লপে শ্রীজওহরলাল নেহরু এঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট) উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

বাইরের রাস্তা থেকে ভারি ট্রাকের আওয়াজ আসছিল মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে মালগাড়ির ছুটস্ত ছইসলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেসব শব্দ এসে এখানে কোনো বিদ্লের স্পষ্টি করতে পারে নি।

পুজোর উৎসব শেষ হােছে, ছ দিন আগেই গিয়েছে বিজয়াদশমী; শা্দ্রী-মহাশয়কে প্রণাম ও কোলাকুলি করতে এসেছেন এক বৃদ্ধ ভত্তলাক। তিনি কয়েকটি কীর্তনের আসরের গল্প করলেন। উৎসাহে উচ্ছেল হাম্ব উঠল শাস্ত্রী-মহাশয়ের বৃদ্ধ চোথ ছটি। করতালের মত কেঁপে উঠল তাঁর ছটি হাত। তাঁর এই উৎসাহ দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "আপনি বৈষ্ণব কি বৌদ্ধ কি শাক্ত কি ব্রাহ্ম—কিছু বুঝবার উপায় নেই।"

শিশুর গারল্যে আবার হাসলেন শাস্ত্রী-মহাশন্ন। সে হাসিতে যেন শীক্ষতি আছে যে, তিনি নিজেও জানেন না, তিনি কি।

গড়িয়াহাট রোভে বিকেল নেমেছে। আপিস-আদালত বন্ধ। তবু ভিড় বন্ধ হয় নি। যানবাহনে রাস্তা ঠাসাঠাসি। ছুটো বাস্ মুখোমুখী হয়ে মাঝরাস্তায় আটক পড়ে গেছে। যেন কোলাকুলি করছে তারা। পুলিশের বাঁশি বাজছে, বাস্এর হর্ন বাজছে। তবুও রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে না।

গীতা-গ্রন্থের বিজ্ঞাপনটা পড়লাম ভালো করে। লাল হরফে লেখা বড় বড় অক্ষর। বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মনে হল, এ থেন গীতার নয়, বহরের ননীর বিজ্ঞাপন, অথবা কোনো লিপ স্টিকের।

শাস্ত্রী-মহাশরের কথাটা মনে পড়ল, "সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল চারদিকে। চারদিকে কেবল গলাবাজি আর প্রপাগাণ্ডা। এতে জীবন থেকে আমাদের সার উপে যাচ্ছে, আমরা ভেজালের ভক্ত হয়ে পড়ছি। আসল আর মেকি ধরা এখন দায়। ছিলাম আমরা পুরুষ, এখন যা ছাচ্ছ তা কাপুরুষ।"

সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়াতে আওড়াতে ফিরে এলাম, 'ফলং বৈ কদলীং হস্তি—।'

## রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

- ন্থায়প্রবেশ। আচার্য দিঙ্নাগ-ক্বত। দ্বিতীয় থণ্ড। মূল তিব্বতী। সংস্কৃত ও চীনা পাঠের সঙ্গে উপমিত। ভূমিকা, তুলনামূলক টীকা, স্ফীপত্র সম্বলিত।
- ভোটপ্রকাশ। তিব্বতী পাঠাবলী (Tibetian Chrestomathy), ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, টীকা, মূল পাঠ ও শব্দাবলী— সংস্কৃত থেকে তিব্বতী, তিব্বতী থেকে সংস্কৃত।

- আর্থনশার । গোড়পাছ-কড । মূল সংক্ষত । রোবাদ হরকে এবং ইংরেঞ্চি ভাষার ব্যাখ্যাত । বিশ্বত ভ্যাকা সহ ।
- আগমশাস্ত। গৌড়পাদ-ক্বত। নাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত কারিকা ও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাখা। স্ফীপত্র সহ।
- The Basic Conception of Buddhism: being the Adhar Chandra Mookherjee Lectures, 1932. Calcutta University.
- শতপথব্ৰাহ্মণ। মাধ্যন্দিন শাখা। প্ৰথম ছুই খণ্ড।
- মিলিন্দপ্রশ্ন। মূল পালি ও বঙ্গামুবাদ। ছুই খণ্ড।
- পালিপ্রকাশ। অর্থাৎ পালিভাষার ব্যাকরণ পাঠাবলী শব্দকোষ ও বিস্তৃত ভূমিকা।
- প্রাতিমোক। অর্থাৎ বিনয়পিটকে ভিক্স্ প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষ্ণী প্রাতিমোক্ষ।

  মূল পালি বঙ্গাম্বাদ ও বৃহৎ ভূমিকা।
- মহাযানবিংশক। নাগাৰ্জুন-ক্বত। তিব্বতী ও চীনা থেকে পুনরুদ্ধত সংস্কৃত পাঠ ও ইংরেজি অফুবাদ।
- বিবাহমঙ্গল। হিন্দু-বিবাহের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে বিবিধ মূল মন্ত্র ও বাক্যেব মূল সংস্কৃত ও অমুবাদ।
- চতুংশতক। আর্যদেব-ক্ত। তিব্বতী থেকে পুনরুদ্ধত মূল সংস্কৃত ও তিব্বতী পাঠ। চন্দ্রকীতি-ক্লত টীকার সার-সহিত।
- মধ্যান্তবিভাগস্ত্রভায়টীকা। স্থিরমতি-কৃত। তিব্বতী পাঠের সঙ্গে উপমিত মূল সংস্কৃত। বহু টিপ্পনী-সহিত। ইটালির রয়াল অ্যাকাডেমির অধ্যাপক জি. ভুচিচর সঙ্গে একত্র সম্পাদিত।
- { বোগাচারভূমি । প্রথম খণ্ড। অসজ-কৃত। তিকাতীর সজে উপমিত মূল সংশ্বত।
  - The Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism. In the volume: History of Philosophy—Eastern and Western. Sponsored by the Ministry of Education, Government of India.

## ত্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর। কলকাতা থেকে রেলপথে ১২৫ মাইল দুরে বাংলার এই স্বনামধন্য জনপদ। একদা এখানে যে ঐশ্বর্য ছিল আজও তার স্বাক্ষর চারিদিক ছড়ানো— এক শত আটটি কারুকার্যখচিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এই জনপদের গৌরবময় দিনের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের মেখলা যেন পরানো আছে এই নগরীর শ্রোণীদেশে। এই বিষ্ণুপুর, এ বিষ্ণুপুর কেবল মন্দিরের ও সপ্তর্বাধের জন্মেই বন্দিত নয়, সংগীতের সাধনা-কেন্দ্ররপেও বিষ্ণুপুর নন্দিত। গানের জগতে একে বলা হয় দিতীয় দিল্লী, ১৭০০ পৃষ্টাব্দ থেকে বিষ্ণুপুরের এই খ্যাতি আরম্ভ হয়।

১৯৫০ সালের ২২ নবেম্বর, ১০৬০ বঙ্গান্দের ৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার, সংগীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিষ্ণুপুরের এবং তাঁর নিজের জীবনকাহিনী শুনছি। বললেন, "আমার যথন পাঁচ বছর বয়স, তথন থেকে পিতার
কাছে গান শেখা আরম্ভ করি। পিতার শিক্ষা ও মাতার উৎসাহ না পেলে
হয়তো আমার কিছু হত না। পিতা কোনো কাজে কখনো যদি বিদেশে
যেতেন, তথন আমি যাতে নিয়মিত রেওয়াজ করি সেদিকে মাতার ক্ডা
নজর ছিল। গানের প্রতি আমার মায়েরও স্বাভাবিক টান ছিল, আমার
মাতৃকুলেরও অনেকে নাম-করা গাইয়ে।"

গোপেশ্বরের পিতা অনস্থলাল বিষ্ণুপ্র-রাজের সভা-গায়ক ছিলেন! তিনি বিষ্ণুপ্রের একজন খুব বড় ওন্তাদ ছিলেন। তাঁরা বিষ্ণুপ্রের বে অঞ্চলে বাস করতেন, তার নাম হয়েছে তাই ওন্তাদপাড়া। বিষ্ণুপ্রের এই ওন্তাদপাড়ার নিভৃত ঘরে বসে গোপেশ্বর একে একে বলে চলেছেন গানের ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাকীতে বিষ্ণুপুরের মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরে গানের চর্চা আরম্ভ করেন। যে আমলে রেল হয়নি; দিল্লী থেকে আসতে কম করে ছই মাস সময় লাগত। সেই সময় তিনি দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর বাহাছর সেনকে (অনেকে ভুল ক'রে বাহাছর খাঁ বলেন) আনান।

ভাঁকে মাসিক পাঁচ শ টাকা দক্ষিণা দিয়ে রাখেন এবং চারদিকে ঢাক পিটিয়ে দেন যে, যার গলা ভালো এমন লোকের রাজবাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ওস্তাদ জোগাড় করে এইভাবে গানগাইবার জন্মে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করান তিনি। গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই নাজির, বুন্দাবন নাজির, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাহাছর সেনের কাছ থেকে গান শিক্ষা করেন। বললেন, "আমার পিতা রামশঙ্করের শিয় ছিলেন।"

গোপেখরের পিতা অনন্তলাল যথন বিষ্ণুপুরের রাজ্যতা-গায়ক তথন বিষ্ণুপুরের মহারাজা ছিলেন দ্বিতীয় গোপাল সিংহ দেব বাহাছর। তথন বিষ্ণুপুররাজের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে এসেছে, তবুও রাজা গোপাল সিংহ শুণী ও সাধকদের মৃক্তহন্তে বৃত্তি দিতে কৃষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু সে-বৃত্তির পরিমাণ বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। অনন্তলাল অর্থের প্রলোভনে বিষ্ণুপুরের আচার্য-পদ ত্যাগ ক'রে কোথাও চলে যান নি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিষ্ণুপুরের সর্বশেষ রাজ্যভা-গায়ক। মহারাজা গোপাল সিংহ অনন্তলালকে "সংগীত কেশরী" উপাধি দেন।

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের আর্থিক অবস্থা হীন হয়ে পড়ায় অনস্তলালের পর থেকেই বিষ্ণুপুরের অবস্থা অন্তরকম হয়ে গিয়েছে। অনেক উচ্চশ্রেণীর গায়ককে বাধ্য হয়ে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে অন্তত্ত্ব চলে যেতে হয়েছে।

বললেন, "ভারতবর্ষে সংগীতের কোনো বিছালয় ছিল না। আমার পিতা এই দিকে পথপ্রদর্শক। মহারাজা দিতীয় গোপাল সিংহের ছেলে রামত্বন্ধ-দেবের সহযোগিতায় তিনিই ১৮৮৫ সালে সংগীত-বিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন বিষ্ণুপুরে। এর পর শৌরীজ্পমোহ ন ঠাকুর গানের ইস্কুল খোলেন কলকাতার বাগবাজারে, নাম দেন 'বঙ্গসংগীত বিছালয়'; তারপর বরোদার মহারাজার সাহাযে প্রফেসর মৌলাবক্ম দিসে খাঁ 'সংগীত-পাঠশালা' নাম নিয়ে বরোদায় স্কুল খোলেন; তারপর গানাচার্য বিষ্ণু দিগয়র বোম্বাইতে স্কুল খোলেন এবং লখনউতে মরিস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।"

বিষ্ণুপুরের সেই স্ক্লের এখন নৃতন দালান হয়েছে এবং নৃতন নাম হয়েছে

— 'রামশরণ মিউজিক কলেজ'। সংগীত-নায়ক গোপেখর বল্যোপাধ্যায় এই

কলেজের এখন প্রিজিপাল। এখান থেকে গানের ডিগ্রি দেওরা হয়— মেরেদের 'গীতসরস্বতী'ও ছেলেদের 'গীতবিশারদ'। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে বছরে গড়ে চার-পাঁচ জন ডিগ্রি পায়। এখানে পৃথক হোস্টেলও আছে— বিদেশের ছাত্ররা সেখান থেকে গান শিক্ষা করার স্থবিধে পায়।

১৮৭৮ খুষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার এই বিষ্ণুপুরেই শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং সংগীত-সাধনার প্রতি তাঁর অমুরাগ দেখা যায়। তিনি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বলা যায়, কেননা, কোনো গান একবার শুনলেই সঙ্গেসক সে-গান তাঁর পুরোপুরি দখলে এসে যায়। শিশুকাল থেকেই তাঁর এই ক্ষমতার লক্ষণ দেখে সে আমলে অনেক বড় বড গুণী বিস্মিত হয়েছেন। ধ্রুবপদ-সংগীতের গভীরতার প্রতি তিনি আরুষ্ট হয়ে এই সংগীত-সাধনার জন্ম জীবন উৎসর্গ করেন। যথন তাঁর বয়স মাত্র কুডি, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি কয়েক হাজার ধ্রুবপদ-গান শিক্ষা করেন, সেই সঙ্গে থেয়াল টপ্পা এবং অন্তান্ত গানও শেখেন। গানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধামিশ্রিত অমুরাগ এমন নিবিড় ছিল যে, বালক-কালে যথন তিনি কলকাতায় ছিলেন তথন সে-সমযের বিখ্যাত ওস্তাদ শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ( মুলোগোপাল ) প্রভৃতির কাছ থেকে তিনি অগণিত গান সংগ্রহ করেন। তাছাড়া, বিষ্ণুপুর রাজদরবারে বাহাছর সেন যেসব গানের ভাণ্ডার রেখে গেছেন, সেই সব গান উদ্ধার ক'রে তা প্রচলন করা তিনি তাঁর জীবনের অন্সতম ব্রত বলে গ্রহণ করেন।

১৮৯৮-৯৯ খুষ্টাব্দে তরুণ গোপেশ্বর বর্ধমান-রাজের সভা-গায়ক পদে বুত হন। গানকে তিনি তাঁর প্রাণ ব'লে মনে করেন। তাঁর ধমনীর রক্তস্রোতে স্করলহরীর ঝংকারই তিনি যেন শুনতে পেতেন সর্বদা। তাই সংগীতকে তিনি কেবল শিক্ষণীয় বিষয় জ্ঞান না ক'রে তা সাধনার ধন বলেই তিনি গ্রহণ করেন। বর্ধমানের রাজসভার গায়ক গোপেশ্বর নিজেকে কঠোরতর সাধনার জন্থে প্রস্তুত করে তুলতে আরম্ভ করলেন। সংগীতের সঙ্গে নিবিড্ভাবে পরিচিত হতে হলে হিন্দী সংস্কৃত ফারসি ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। গোপেশ্বর ক্ষাই পৰ ভাষা আছত করার অন্ধ উত্যোগী হলেন এবং ভারতের প্রাচীন সংগীত করিব গবেষণার রত হলেন। গানকে তিনি কেবল তাঁর কর্তেই রাখেন নি, একে তিনি গ্রহণ করেছেন হৃদরে— তাই তিনি গানের উর্গতিকরে সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থরচনাতেও নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

উনিশ-কুড়ি বছর একটানা তিনি বর্ধমান রাজ্বসভার গায়ক ছিলেন। এই সময়ে তাঁর সংগীতসাধনা চলে নিয়মিতভাবে ও গভীবভাবে। এই সমুয়েই তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। সবসমেত তিনি প্রায় বারোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

সঙ্গীত বরাবর রাজপ্রসাদপৃষ্ট হযে রাজসভার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে সংগীতের উন্নতি সম্ভব নষ, সাধকের সাধনার পথও হয়তো মস্প হয় না। এ কথা স্বীকার ক'রে নিলেও সংগীতকে সংকীর্ণ সেই পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখাব পক্ষপাতী নন গোপেশ্বর। তিনি গানকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসার ক'রে দেবার জন্মে উল্যোগী হন। রাজপ্রাসাদের প্রাচীব ডিঙিয়ে যাতে গান জনসাধারণেব আয়ত্তেব মধ্যে আসে— এই ছিল তাঁর চেষ্টা। তাঁর এই উল্যোগের ফলেই কলকাতা বিশ্ববিভালয় সংগীতকে শিক্ষার অন্ততম বিষয় ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনের এই সাফল্যের জন্মে তিনি আনন্দবোধ কবেন, ভৃষ্টি বোধ করেন।

সারা ভারতে খ্যাতি ছডিরে পড়ে গোপেশ্বরের। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-ৰত্তিশ বছর আগে যখন তিনি ভারত-পরিক্রমায় বের হন, তখন ভাবতের বিভিন্ন স্থানের কুশলী ও গুণী ওস্তাদেরা এবং রাজন্মবর্গ তাঁকে অসীম প্রতিভাশালী শিল্পী হিসাবে সমন্ত্রমে অভ্যর্থনা জানান।

১৯১৯ সালে বেনারসে নিখিলভারত সংগীত-সম্মেলনের স্থৃতীয় অধিবেশনে 
ভাঁর আলাপ এবং ধ্রুবপদ গান এমন উচ্চাঙ্গের হয় যে, সমবেত ওন্তাদ ও
জ্ঞানীগুণিগণ ভাঁকে অধিতীয় শিল্পী দ্ধপে অভিনন্দন জানান। ভারতের
নামকরা ধ্রুবপদী ওন্তাদ আলাবন্দে খানের সমন্তরের শিল্পী বলে তিনি সম্মানিত
হন। তিনি এইভাবে বাংলার মুখোজ্ঞল করেন। বাংলার আর কোনো শিল্পী
ইভিপুর্বে এক্সপ সম্মানের অধিকারী হন নি। এর পর এলাহাবাদ মিরজাপুর

লখনউ ইত্যাদি স্থানে অস্থৃতিত সংগীত-সম্মেলনে তিনি নিয়মিত সোগদান ক'রে এসেছেন।

ভারতবর্ধের মধ্যে গোপেশ্বরই একমাত্র সংগীতশিল্পী যিনি বিশ্বভারতীর নিকট থেকে উপাধি লাভ করেছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'স্বর-সরস্বতী' উপাধি দেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে 'সংগীত-নায়ক' উপাধিতে ভ্ষিত করেন। কলকাতার অ্যাকাডেমী অব মিউজিক তাঁকে 'ডক্টরেট অফ্ মিউজিক' উপাধি দান করেন।

ধ্বপদের গীত-পদ্ধতিতে গোপেশ্বর নৃতন পথের প্রবর্তক। তাঁর আলাপ ধ্বপদ ধামার ইত্যাদি শ্রোতাদের চমকিত পুলকিত বিমুগ্ধ করেছে। তাঁর অপরূপ কণ্ঠস্বর, ছন্দবদ্ধ স্বরবিন্তাস-পদ্ধতি একত্র মিশ্রিত হয়ে এমন অপরূপ ধ্বনিতে শব্দিত হয়ে ওঠে যে, মনে হয় এ যেন কোনো কণ্ঠস্বর নয়, যেন তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝংক্বত হয়ে বেজে উঠেছে একটি বীণা। গমক মূছনা মীড় আশ— একত্রিত হয়ে এমন এক আশ্চর্য পরিবেশের স্পষ্ট করে যে, শ্রোতারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে ব'সে সেই স্বরস্থা পান করেন। গোপেশ্বর গ্রুবপদ গান পুনরুদ্ধার করেছেন, তানসেন-ঘরানার বিশুদ্ধ পদ্ধতি অমুসরণ ক'রে তিনি এই সংগীত পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সংগীত-রস-পিপান্থর নিকট তাই তিনি শ্রদ্ধার্থ ও ধন্থবাদার্হ।

বাংলার বিশিষ্ট সংগীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'সংগীত-সংঘে' মার্গসংগীতের অধ্যাপকরূপে তিনি তেইশ বছর সংগীত শিক্ষা দান করেন। তারপর অবসর গ্রহণ ক'রে এখন বিস্কুপুরে অবস্থান করছেন। এ অবসরও পূর্ণ অবসর নয়। এখানে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত 'মিউজিক কলেজে'র অধ্যক্ষরূপে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে রত আছেন।

এখন তাঁর বয়স হয়েছে পাঁচান্তর বংসর। কিন্তু এখনো স্মৃতিশক্তি আছে আটুট, কণ্ঠস্বর আছে দরাজ। বললেন, ''তখন আমার বয়স আন্দাজ দশ। সেই সময় গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত কলকাতার মিনার্জা থিয়েটারে একটা জলসাহয়। সেথানে আমি গান গাই। কাগজে বিজ্ঞাপন বের হয় যে, দশ বছরের একটি ছেলেকে বিষ্ণুপুর থেকে আনা হয়েছে। কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখে

দশ বছরের ছেলেটি'কে দেখার জন্মে আমন্ত্রণ জানালেন মহর্বি দেবেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর গেলাম— গান গাইলাম। সে আসরে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র—
নাথ ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন হয়তো ত্রিশও নয়।
ভাঁর সেই তরুণ উচ্জন চেহারাটা এখনো চোখে ভাসছে।"

তাঁর জীবনের গান বা গানের জীবন আরম্ভ হয়েছে পাঁচ বছর বরসে, তার পর দীর্ঘ সম্ভর বছর কেটে গেছে, এখনো দেই জীবন চলেছে একটানা একই স্থরে। এখনো তিনি রেওয়াজ করেন। বললেন, "সকালে ছু ঘণ্টা, বিকালে ছু ঘণ্টা, আর রাত্রে ছু ঘণ্টা— দিনে ছয় ঘণ্টা রেওয়াজ এখনো করি।"

এই রেওয়াজ ঠিক রেখেছেন ব'লে এখনো তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও এক সক্ষেতিন ঘণ্টা ধ্রুবপদ গাইতে পারেন। সম্প্রতি একটি আসরে তিনি একটানা তিন ঘণ্টা ধ'রে গেয়ে সকলকে শুদ্ধিত ক'রে দিয়েছেন।

বললেন, "এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম— এতে আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু আজকাল মার্গসংগীতের নামে যা-সব শৈখানো হচ্ছে তা দেখে কষ্ট পাই। আমরা যা শেখাই তা তানসেন সদারং অদারং; এই সবই আমরা প্রকৃত গান ব'লে জানি।"— একটু হেসে বললেন, "কিন্তু এখন যা শেখানো হচ্ছে তা শেয়ালের ডাক, না, বাঘের গর্জন, না, মড়াকান্না— ঠিক ব্রতে পারি নে।"

কথা শেষ করে হাসলেন। সে হাসি আনন্দের নয়, বিষাদের। গুন্ গুন্ শব্দে খালি গলায় গাইতে আরম্ভ করলেন, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠতে লাগল, সিদ্ধু ঝাঁপতালে গাইতে লাগলেন—

> স্মধুর স্থারে হেন দশা কে করিল বিজাতি স্থার ধরণে মার্গস্থার মিশাইল। যে স্থার শুনে শ্রাবণে স্থাতক আদে যে মনে প্রাণ যে কাঁপিয়া ওঠে, মনে হয় কে মরে গেল।

এমন পামরগণ
ভারতে এদেছে কেন
পবিত্র স্থরের রাজ্যে অপবিত্র ঘটাইল।
এমন পুণ্যভারতে
পাপ না পারে থাকিতে
আবার ফিরিবে স্থদিন,
সত্য জাগিয়া উঠিল।

বললেন, "এটা আমার ছংখের গান।"

এই প্রদক্ষে তিনি বললেন আর-একটি ছঃথের কথা। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে যেদব স্বর্ণপদক পেয়েছেন, দেগুলি হারিয়ে যাবার কথা। বর্ধমানে থাকাকালে বাড়িতে চুরি হয়। অভাত্ত জিনিসের সঙ্গে দেগুলিও চুরি যায়। তার পর যেদব স্বর্ণপদক পেয়েছেন, তার সংখ্যাও কম না।

তানপুরা নিয়ে বদলেন গোপেশ্বর। বললেন, "আপনাকে গান শোনাই।" একটি হিন্দী ও একটি বাংলা গান গাইলেন। মাথা নীচুক'রে ব'সে শুনছি। তারের বংকারের দঙ্গে গলার বংকার মিশে যাছে। মাথা তুলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যেন আরও চমক লাগছে, এই বুদ্ধের চেহারার দঙ্গে গলার শ্বরের চেহারার কোনো মিল পাছিলে। মনে হছে, এ গলা বুঝি কোনো বলিষ্ঠ যুবকের। তাঁর ঐ বুদ্ধ অবয়বের অন্তরালে অমনি বাস করছে একটি তরুণ প্রাণ। এর পরিচয় গানেও যেমন, তাঁর কথায় আলাপে আলোচনায়ও সেই প্রাণ-শক্তির তেমনি পরিচয় আছে।

বললেন, ''ভালো ক'রে আপনাকে গান শোনানো হল না এবার। সংগীত-সম্মেলনে কলকাতা যাব। তখন শোনাব প্রাণ ভ'রে।''

আনন্দে আমার প্রাণ ভ'রে গেল। ভারতের অন্বিতীয় সংগীতশিল্পী আমাকে গান শোনাবার আগ্রহে আগ্রহী— এ আমার গৌরবের, এ আমার আনন্দের কথা।

বললেন, ''অনেক গান আমার কানে অসহ মনে হয়। আমি আর কোনো পথ না পেয়ে তানপুরার ঝংকার তুলি। সেই ঝংকার দিয়ে 'চাপা দিই অর্থহীন শব্দকে। কেবল ভাবি, কি ক'রে এর প্রতিকার করা যায়।"

প্রতিকারের পথ হয়তো আছে, সিন্ধু ঝাঁপতালে খালি গলায় তিনি যে গান গাইলেন তার কলিতেই এর কথা আছে—

আবার ফিরিবে স্থদিন, সত্য জাগিয়া উঠিল।

এই পুণ্যভারতে এ পাপ নিশ্চয় বেশিদিন থাকবে না। এই আশা এবং এই একমাত্র ভরদা।

ভারতের স্বরের এবং ভারতের সাধনার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, সেই জানে ভারতের ঐশর্য কোথায়। এবং তারই মন ভারতীয় ভাবধারায় আপ্লুত হয়। গোপেশ্বর সেই সোভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। তিনি একজন সংগীত-শিল্পী বলেই কেবল নন্দিত নন, তারচেয়েও বড় কথা— তিনি একজন ভারতীয় সংগীতশিল্পী। এই মহাভারতের মাটির রসে তিনি লালিত এবং এই ভারত-মহাদেশের স্বরের স্পর্শে তিনি সঞ্জীবিভ। অগভীরে তাই তাঁর আস্থা কম, চটুলতার প্রতি তাই তিনি ক্ষুধ। তাঁর মনের দৃঢ় বিশ্বাসটি তিনি গান দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন—

এমন পুণ্য ভারতে পাপ না পারে থাকিতে।

কিন্ত ষতদিন এ পাপের আয়ু আছে, ততদিন এ থাকবেই। ভারতের ইতিহাসই বলছে— রাম-শক্তির সঙ্গেসঙ্গে রাবণ-শক্তি থাকবেই। এবং এও বলছে যে, রাবণ-শক্তির নাশ হয়ই।

১৯৫৪ সালে দিল্লি বেতারকেন্দ্রে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় অমুষ্ঠানে তাঁর আলাপ ধ্রুবপদ-সংগীত শ্রোতাদের চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৫৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ে মার্গ-দংগীতের তিজিটিং প্রকেসরক্সপে আমন্ত্রিত হন, এবং প্রায় চার মাদ যাবৎ দেখানে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণকে সংগীতবিভা দান করেন।

১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবল প্রাদেশিক ক্ষয়ের কমিট খেকে তাঁকে সংবর্গা জানামো হয়।



ज्यु त्यार का विश्वक

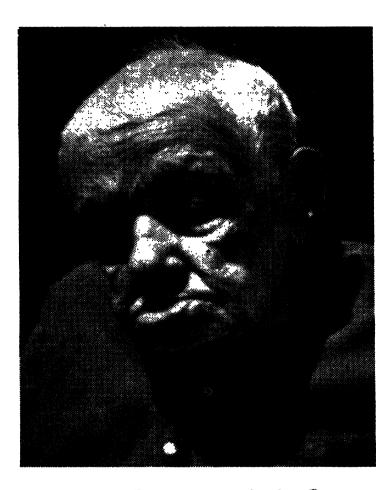

D-Pogranic actual



ज्यियद्वस्त्रस्य विश



्ये १२ सिक्स रिक्ममारिएक



च्या अर्गेनाम अवंकारं-



त्यीर निवा कारी-

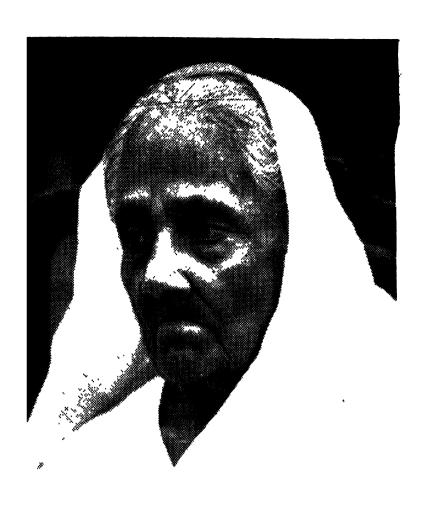

भूवसवी (भर्वे)

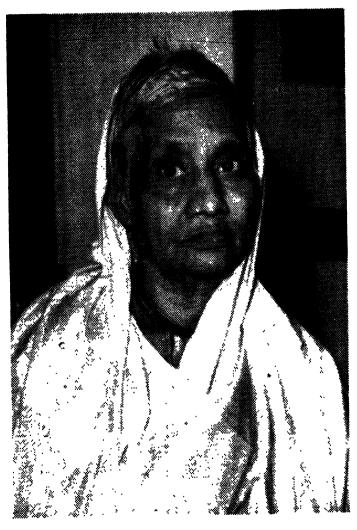

मर्गायामा अवकार्व



श्रीकार महिला के कि में के के



भी बिद्रेश्नथं करेगागर्

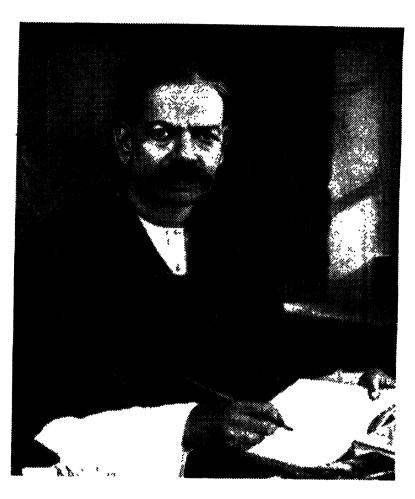

Affindens zahnigi



13167V1VA

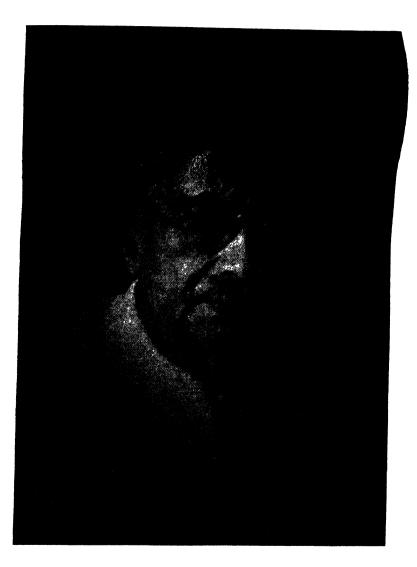

भीकात्मभन्न यु

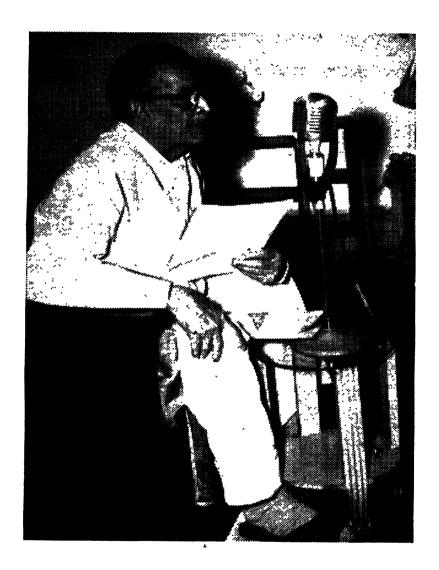

1 a south you

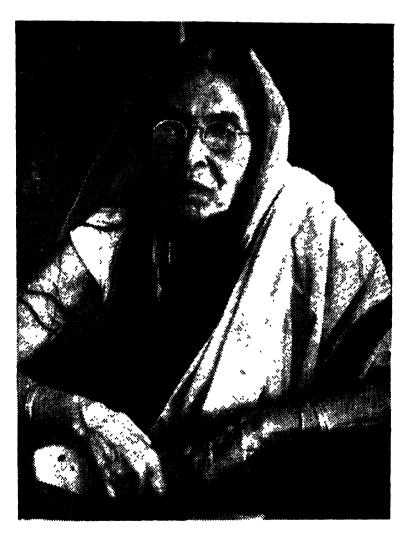

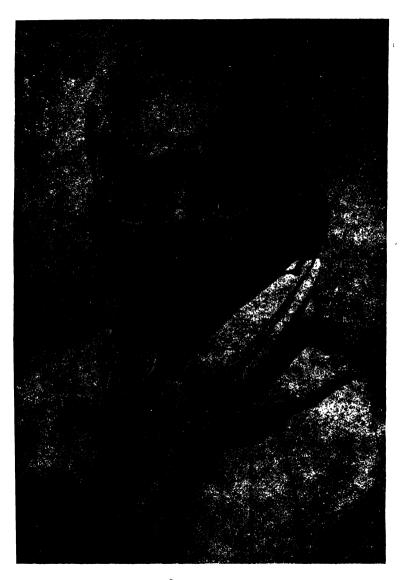

(3) Joseph Mens M



word 2MM ang anger our sold

<u> अर्बे गर</u>े 33.



(Bernam dimes



Janua Janous Lunder



न्त्रीस्थान्त्रेस् अम सर्वेष्टर्



. ज्याना ज्याद्या का कि त



Amosado



व्यी (भद्यमा मारा



म्रीमिलेस परायस

ইনি কেন্দ্রীয় সংগীত-নাটক আকাদমির একজন সন্মানিত সভ্য। তাঁর নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' এক অমূল্য গ্রন্থ।

সংগীত-কুশলতার সলে তাঁর জ্ঞান নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচর তিনি দিয়ে এসেছেন এবং সেই সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর ভারতীয়তার পরিচর। আপন ভূমির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা না থাকলে তার জীবনে কোনো সফলতা সম্ভবপর নয়—গোপেশ্বরের জীবনের সাফল্যের অন্তরালে তাঁর পিতার শিক্ষা, মাতার মমতা যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর স্বদেশ এই ভারতের প্রতি তাঁর অটল শ্রদ্ধা।

পিছনে তানপুরার ঝংকার রেখে ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের ওস্তাদপাড়ার এলাকা ডিঙিয়ে শাঁখারিপাড়ায় এদে পড়লাম। দুরে মন্দিরের চূড়া। বড় রাস্তা থেকে দেখা গেল দুরে সবুজ জলের রেখা। ওটা নাকি সপ্তবাঁধেরই একটি— ওটা যমুনা-বাঁধ।

অস্টোন্তর-শত-মন্দির-শোভিত ও সপ্তবাঁধ-পরিবেষ্টিত ভারতের দ্বিতীয় দিল্লি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চলে এলাম। মনে হচ্ছে— দুরে ওই জনপদের একটি নিভূতে এখনো বাজছে তানপুরা এবং সেই সঙ্গে একটি কণ্ঠস্বর।

রচিত গ্রন্থাবলী

সংগীত-চব্দ্রিকা। ২ খণ্ড
সংগীত-সহরী
তান-মালা
গীত-মালা
গীত-দর্পণ
গীত-প্রবৈশিকা
বহুভাষা-গীতা
ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। ২ খণ্ড

সম্পাদিত গ্রন্থাবদী

সংগীত-বিজ্ঞান সংগীত-মঞ্চুরী

### ঞ্জিকিতিমোহন সেন

"আমার জন্ম শাস্ত্রজ্ঞ পরিবারে। আমাদের বংশের কেউ হয়েছেন পণ্ডিত কেউ কবিরাজ। চৌদ্দ-পনের পুরুষ পুর্বে আমাদের বংশের প্রতি আদেশ হয় যে, এই বংশের সকলে পণ্ডিত হবে এবং দরিস্ত্র হবে; যে দারিস্ত্র্য-মোচন করতে যাবে, সেই পাণ্ডিত্য হারাবে।"

বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। খালি গা। রাত প্রায় নয়টা। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টি যেমন অক্ষুট আওয়াজ করছে সিমেণ্ট-করা প্যাসেজের শানে পড়ে পড়ে, অবিকল তেমনি গুঞ্জনের ধ্বনিতে তিনি অস্পষ্ট আলোয় বসে কথা বলতে লাগলেন।

আলোটা অস্পষ্ঠ, কিন্তু সেই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাঁর পেশীবছল শরীর। বয়স হয়েছে, কিন্তু শরীরে বার্ধক্য নেই। সারা ভারতের মাঠেময়দানে মঠে-মন্দিরে পদত্রজে পরিশ্রমণ করে তিনি তাঁর মনকে যেমন ঐশব্য ভরে তুলেছেন, স্বাস্থ্যও যেমনি যেন হয়ে রয়েছে সম্পদময়। পেশীর বাঁধন একটু ঢিল হয়েছে, এই মাত্র।

কাশীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সন তারিখ ঠিক জানা নেই। বললেন, "সরকারী চাকরী তো করি নি কখনো, তাই ওসব খুঁটিনাটি নিয়ে নাড়াচাড়াও করা হয় নি।"

কিন্ত একটা তারিখ তিনি ভূলতে পারেন নি।— ১৮৯৫ সালের ২রা কেব্রুয়ারি, বন্ধান ১৩০১ সনের ২০এ মাঘ। এই দিনটি তাঁর জীবনের শরণীয় তারিখ, কেবল শরণীয়ই নয়, বরণীয়ও। এই দিনে তিনি সম্ভ্রমতী সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বললেন, "তখন আমার বয়স পনেরো-বোলো। এই তারিখ দিয়েই আমার বয়সের হিসাব করে নিতে হয়।"

কিন্ত বয়সের হিসেব নেওয়ার জন্মে তাঁর কাছে আসি নি, তিনি যে দীক্ষায়

দীক্ষিত করে তুলেছেন নিজেকে, সেই দীক্ষার স্থতে কয়েকটি গল্প যদি শোনা যায় তাঁর মুখ থেকে, এই ছিল ইচ্ছে। সে ইচ্ছে পূরণ হল।

ভক্ত হরিদাসের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁর স্বতিবাদ ক'রে তিনি হরিদাস থেকেই উদ্ধৃত করে বললেন—

ভিতরে রস না হইলে
বাইরে কি রে রং ধরে ?
ফলে কি অমৃত নামে
বাইরে তারে রং করে ?

পনেরো-বোলো বছর বয়সে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এই দীর্ষ কাল ধরে সেই দীক্ষাতেই দীক্ষিত রেখেছেন নিজেকে। এই দীক্ষার মন্ত্র কেবল তাঁর মনের নিভ্তে গিয়েই প্রবিষ্ট হয় নি, এই দীক্ষার মন্ত্র তাঁর সকল তন্ত্বতে ও তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। এই জন্মই তিনি জীবনে পেয়ে-ছিলেন অভিনব প্রেরণা ও অভিলম্বিত উদ্দীপনা। তাঁর ভিতরটি তিনি রসালো করে তুলুতে পেরেছেন বলেই আজ তাঁর বাহিরেও রং ধরেছে।

ইজিচেয়ারে বিসে অফুচ্চ মোড়ার উপর পা তুলে বদে আছেন। সারা ভারতের ধূলিকণা ঐ ত্ব-পারে যেন মাধানো আছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত তিনি মুরে বেড়িয়েছেন এই সাধকদের সন্ধানে, তাঁদের সাধনার ভাগ পাওয়ার ইচ্ছায়।

"প্রথম যাই রাজপুতানায় গুরুদের সঙ্গে। আজমীঢ়ে নারায়ণায় দাছ্ব-পদ্বীদের ও সাঙ্গানেরে রজ্জবজির মাঠে গিয়েছি। গল্তা সামতর ডিদওয়ানা প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে-সব গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে আমার মাসি-পিসি সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেগানা লোকের মত আমাকে মনে করত না তারা।"

তাঁর দেশ-দেখা বা দেশ-ভ্রমণ রেলগাড়ির কামরা থেকে স্টেশন দেখা নয়, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেশের মাটি সর্বাক্ষে মেথে তীর্থ-পরিদর্শনের মৃত।

বললেন, "তীর্থভ্রমণই বলা ঠিক। সারা ভারতই আসলে একটি অখণ্ড

তীর্থ। প্রাচীনকালে আমাদের না ছিল টাইমটেবল, না ছিল ক্যালেণ্ডার, না ছিল রেল-ই স্টিমার। এক-একটা তিথিতে এক-একটা তীর্থে এক-একটা যোগ হত। সেই যোগ উপলক্ষ্য করে সাধুসম্ভরা যুক্ত হতেন এক জারগায়, মনের আর ভাবের আদানপ্রদান হত। করেকটি বিশেষ নক্ষত্র একত্রে যোগ হলে হত এক-একটা উৎসব। এটা একটা অছিলা মাত্র। তীর্থের আসল মাহাত্ম্য ছিল মানবে-মানবে যোগটাতেই।"

একটু থেমে বললেন, "কিন্তু সে তীর্থ আজ আর নাই। রেল-ই িন্টমার এখন তীর্থের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এখন সেধানে মাতব্বর হচ্ছে কেবল ষণ্ডা পাণ্ডা আর গুণ্ডা।"

কাধিওয়াড় ও গুজরাট, দিলু আর পাঞ্জাব— সর্বত্র ঘুরেছেন তিনি। কেবল দক্ষিণভারতে বিশেষ বেড়ানো হয় নি; এর কারণ দক্ষিণী ভাষা তাঁর কিছু কম জানা ছিল। কাশীতে তাঁর জন্ম: কাশীতে তাঁর বিভারজ্ঞ। এখানে থাকার দক্ষন ভারতের প্রায় সব ভাষাই তিনি জানতেন, কেননা এই তীর্থ-ভূমিতে বিভিন্নভাষা লোক জমায়ৈত হয় এবং তাদের বসবাসও আছে।

ঢাকা জেলার সোনারং গ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। তাঁর পিতামছের বয়স যথন বাহাত্তর, তথন তিনি জানতে পারেন যে, ঐ বয়সেই তাঁর ফাঁডা আছে ব'লে কোগ্রীতে উর্লেখ আছে। তাই তিনি কাশীতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কোগ্রীর বিচার মিধ্যা করে দিয়ে তিনি আরম্ভ পাঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর কাশীতে আগমন এবং এই তীর্বভূমিতে তাঁর জন্মগ্রহণ।

বিপরীত ছুইটি মনোভাবের মধ্যে তিনি মাস্থুষ হন। তাঁর পিতৃকুল ছিলেন নিদারণ গোঁড়া এবং মাতৃকুল পরম উদার।

"আমার দাদা ইংরেজি শিক্ষিতদের সঙ্গে মিশে পাঁউরুটি খেলেন। অমনি বিদ্যাঘাত হল সবার মাধার। আমার উপর কড়া ত্রুম হল খে, আমাকে সংশ্বত পড়তে হবে এবং কাশীতেই থাকতে হবে।"

একটু থেমে হেসে বললেন, "কিন্তু লখিলরকেও সাপে কাটে--- শক্ত

লোহার বাসর মিথ্যে হয়ে যায়। সংস্কৃতের মধ্যেই মামুষ হলাম বটে, কিন্ত ইংরেজি না শিথে আর রেহাই পেলাম কই।"

তাঁর সময়ে কাশীতে যত পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হয়েছিল, গত তিন শোবছরের মধ্যে তেমন আর হয় নি। তিনি এজন্তে বিশেষ গৌরবান্বিত বলে মনে হল। গৌরব এই জত্তে যে, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি তাঁর মন গঠন করে নিতে পেরেছেন, তাঁদের মননের ভাগও পেরেছেন, এবং সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞানের উন্তাপে নিজেকে উন্তপ্ত করে নিতে পেরেছেন।—বেদে ছিলেন বামনাচার্য, বৈদিক ও লৌকিক ব্যাকরণে দামোদর শাস্ত্রী, সাহিত্য-অলংকারে রামশাস্ত্রী ত্রৈলঙ্গ, স্থায়ে কৈলাস শিরোমণি ও রাখালদাস স্থায়রত্ব, ভট্টিশাস্ত্রে রামশাস্ত্রী ভাগবতাচারী, জ্যোতিবাদি শাস্ত্রে স্থাকর নিত্রেদ। এ ছাড়া ছিলেন হরিভট্ট শাস্ত্রা মানেকর ও কেশব শাস্ত্রী। বড় বড় সন্ম্যাসী-পণ্ডিতও ছিলেন— স্বামী বিশ্বদানক (এঁকে অনেকে নানাসাহেব বলে মনে করত), স্বামী ভাস্করানক, বেদান্তাদি শাস্ত্রে রামমিশ্র শাস্ত্রী।

জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত স্থধাকর দ্বিবেদী ছিলেন সস্ত-মতে বিশ্বাসী।
এর প্রভাবে প্রভাবদ্বিত হয়ে পড়েন পনেরো-মোলো বছর বয়সের বালক
কিতিমোহন। দ্বিবেদীজার কাছেই তাঁর জীবনে অভিনব প্রেরণা লাভ ঘটে
বলা যায়। এর ফলে সন্তমতী সাধকেব কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন
বাস্যকালে।

সন্তমতীরা শাস্ত্রপন্থী নন, তাঁরা জাতিভেদ মানেন না, ঠাকুর-ঠুকুর মানেন না, বাহাচার মানেন না, কর্মকাণ্ড মানেন না ; তাঁদের ধর্ম হল প্রেমভক্তি এবং মানবই হল তাঁদের তীর্থমন্দির।

এই নৃতন তীর্থের সন্ধান পেরে গেলেন বালক ক্ষিতিমোহন। এই সন্ধান লাভ করে তিনি মানবের মেলায় মিলিয়ে দিলেন নিজেকে। যাযাবর জাবন যাপন করে যে সাধকের দল, পথই যাদের ঘর, পথের পাশের বৃক্ষছায়া যাদের বিরামনিকেতন, যারা পথের ধুলো উড়িয়ে দেশ থেকে দেশাস্তরের দিকে যাত্রা করে সাঁইএর সন্ধানে, ক্ষিতিমোহন সঙ্গ নিলেন তাঁদের। এরা সভাবসাধক, সাধনা এঁদের মজ্জাগত। সেই মজ্জাগত সাধনার উপলব্ধি

থেকে বেসব স্বতঃউৎসারিত গানের কলি তাঁদের মূখ থেকে বার হত তিনি তা সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। আজ তাঁর ভাণার তাই এইসব রত্নাবলীতে পরিপূর্ণ।

সম্ভদের পরিচয় তিনি তাঁর 'ভারতে মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থে (অধর মুখার্জি বক্তৃতা ১৯২৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) দিয়েছেল।

কিছ সন্তদের সাধনপদ্ধতি ও সন্তদের দর্শন সন্থদ্ধে তিনি কিছু প্রকাশ করেন নি। এর কারণ আছে। বাঁরা নিজেদের আগ্রহে সন্তদের সায়িধ্যে আসেন, তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তুই হলে সন্তরা তাঁদের কাছে নিজেদের মন উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু তার আগে শপথ করিয়ে নেন যে, তাঁদের মতের কথা কিংবা পথের কথা বাইরে প্রকাশ হবে না। কিতিমোহন এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। এইছয়েই বহুদিন পূর্বে তাঁর লেখা 'সন্তদের মত ও পথ' নামে একটি পাশুলিপি তিনি স্বত্ত্বে নিজের কাছে সংগোপনে রেখেছেন। কখনো এটি প্রকাশ করা হবে কিনা বলা ক্রিন। না হবারই সন্তাবনা সন্তব্ত বেশি।

আমরা বর্তমানে বাউল-সম্প্রদায় সম্ব্রে যে সচেতন ও কৌত্হলী হয়েছি, তার মুলে আছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। বহুদিন থেকে তিনি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আসতেন বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলীতে। এখানে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রোস্তির দিন মেলা বসে, সেই মেলাতে বাউলের সমাবেশ ঘটে। তথন কেন্দুলীতে যেসব বাউলের সমাবেশ ঘটত তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিত্যানন্দ এবং তাঁর শিব্য হরিদাস।

বললেন, "১৯০৮ সালের আষাচ মাসে শাস্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আসি। বোলপুর স্টেশনে যথন নামি, তথন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সে আমার জীবনে একটি মরণীয় রাত্রি। আর তার পরের দিনের প্রতাতও কম মরণীয় নয়; বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে শাস্তিনিকেতনের কাছে এসে তানি উদান্ত কপ্রে গান—'আপনি জাগাও মোরে '। দেহলী নামে তাঁর গৃহের বিতলে গাঁড়িয়ে কবি গান ধরেছেন। আজও সেই গানের হুর আমার কানে লেগে আছে।"

আশ্রমের তথন প্রথম অবস্থা। খরবাড়ি খুব কম। ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়ে দৈনিক পাতা পড়ে মাত্র পঞ্চাশ জনের। সেই তপোবন-জীবন-যাপনের জন্মে তিনি এসে উপস্থিত হলেন এখানে।

বললেন, "সেই অঙ্কুর থেকে যে এই বিরাট মহাবনস্পতির উদ্ভব হয়েছে এর মূলে আছে কবির ধৈর্য সাধনা এবং নিষ্ঠা। কোনো ছোটকেই তিনি জীবনে তুচ্ছ মনে করেন নি। তাই এত ক্ষ্ম্য আরম্ভ থেকেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত্ত বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছেন।"

কাশীতে যখন ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের নামই তিনি শোনেন নি। তখন তো প্রচারের এমন নানাবিধ যন্ত্র ছিল না, এত অজস্র উপকরণ ছিল না। কবির নাম তখন বাংলাদেশের সীমার মধ্যেই ছিল বাঁধা। সে সমন্ন বরিশালের এক ভদ্রলোক কাশীতে তাঁর শশুরালয়ে যান, তাঁর মুখে প্রথম তিনি নাম শোনেন রবীক্রনাথের এবং তাঁরই মুখে আর্ত্তি শোনেন রবীক্রকাব্যের।

গা এলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন, সোজা হয়ে বসে বললেন, "চমকে গ্লোম। মনে হল, এ কি, এ যে আমাদের দেশের সাধকদের মর্মেরই ধ্বনি বাজছে এর ছত্তে ছত্তে, নৃতন ভাষায় নৃতনতর ব্যঞ্জনায়।"

ছেসে বললেন, ''মন্ত ছিলাম শুঁটকি মাছে, এবার যেন পেয়ে গেলাম টাটকা মাছের স্বাদ— পেয়ে গেলাম তার সন্ধান।''

তার পর কবিকে দেখবার জন্মে আগ্রহ জাগল তাঁর মনে। তিনি এলেন কলকাতায়। ১৯০৫-৬ সালের কথা। দেখেছিলেন কবিকে সেবার, চোখে কল্পনা হয়ে লেগে ছিল যে কবি-চিত্রটি তার সঙ্গে অবিকল মিল পেয়ে গেলেন তিনি।

"এর পর স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ আমাদের গ্রামে সোনারঙে যান। কিরে এসে শতিনি কবির কাছে আমার কথা বলেন। তার পরেই আসে ১৯০৮ সালের শ্বরণীয় দেই আষাঢ়ের রাজি, প্রবলব্র্ধণমুখর নির্দ্ধন দেই বোলপুর স্টেশন। আমার জীবন তার প্রবাহের নৃতন খাত পেয়ে গেল। চুযাল্লিশটি বছর কেটে গেল একে একে।"

১৯৫২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৩৫৯ সনের ২৫এ ভাত্ত। কলকাতা

র্তিনির উপকর্টে कैरीর বিরাজ— রাত প্রার ১১টা বাজে। বাইরে এখন বৃটির ধারাণাত তলে তাঁর কি মনে পড়ে গেছে চুরালিশ বছর আগের সেই শ্রুবায় রাত্রিটির কথা ?

বলপাম, "শান্তিনিকেতনে গিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করঁব ভেবেছিলাম, কিছ হঠাৎ আপনি কলকাতার এসে পড়ার আর যেতে হল না। এটা লাভ না, আসলে এটা ক্ষতিই; আপনাকে স্বস্থানে পেলে আরও ভালো লাগত।"

বললেন, "খুরেছি অনেক। বোদাইয়ের নবদ্বীপ পান্তরপুর, বিশ্বমঙ্গলের স্থান কর্নাটের উদীতী, ধাড়োয়ার কাড়োয়ার, মালাবার পলিঘাট, সিন্ধু, কাশ্মার— সব। কিন্তু সর্বতীর্থসার বলে মনে হয় এই শান্তিনিকেতন। সেখানে বসে কথা বলতে পারলে ভালোই হত। সর্বতীর্থসার বলে মনে হবার কারণ আছে— এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে, আমরা এসে লক্ষ্য করলাম, কবির ছিল দেশের প্রাচীন সাধনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। চিরজীবনের জন্মে তাই ধরা পড়ে গেলাম এখানে।"

আঠাশ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন, তার পর থেকে এতগুলি বছর কেটে গিয়েছে এখানকার এই নিভ্ত পরিবেশে। তিনি এখানে এসে তাঁর কাশীর সতীর্থ শ্রীবিধৃশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রীকে পেলেন, পিয়স্ন আয়েঙ্ক, প্রভৃতি বিদেশী স্কাদ্গণ তখনো এখানে এসে যোগ দেন নি . তিনি এখানে এসে আরু বাঁদের পেলেন তাঁরা হচ্ছেন জগদানক রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক শ্রীহরিচরণ বক্যোপাধ্যায়।

বললেন, "বর্ষাকালে আশ্রমে আসি। কবির অন্তরের মধ্যে ঋতৃ-উৎসবের যে আকাজ্ঞা ছিল আমাদের তা জানিয়ে তিনি সেবার দিন-করেকের জন্থে বাইরে যান। কি করে বর্ষা-উৎসব করা যায় সকলে সেই সমস্তায় পড়লাম। দিহ্ববাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নিলেন বর্ষাসংগীতেব ভার, অর্জিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রকাব্য থেকে ভালো ভালো কবিতা আর্ত্তির জন্তে তৈরি হতে লাগলেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ থেকে বর্ষার ভালো ভালো ক্তি আমরা সংগ্রহ করলাম। বর্ষাকালের উপযুক্ত করে প্রাচীন কালের মত সহজ গন্তীর নেপথেয় বর্ষার উৎসবটি সমাপ্ত হল। কবি ফিরে এসে উৎসবের সাফল্যের

কথা তনে খুব খুশি হলেন। শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসবের এই ইল ইএপাত ভারপর শারদ-উৎসব করার জন্মে কবি উৎস্থক হলেন।"

শান্তিনিকেতনের কথা, আশ্রমের ক্লপের ও বিকাশের কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। অনেক শ্বতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। প্রায় একটি অর্থ শতান্দী কেটেছে যে-আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তার কথা মাত্র কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিলেই সারা যায় না, সারা হয় না।

বললেন, ''দূর থেকে বাঁকে জেনেছিলাম কেবল কবি ব'লে এখানে এসে দেখি তাঁর প্রতিভা সর্বতোমুখী। কাব্য সাহিত্য সংগীত থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যাকরণ বিজ্ঞান চিকিৎসা স্বাস্থ্যতত্ত্ব রোগীসেবা সবই তিনি নিপুণভাবে চালনা করতেন। তাঁর এই উৎসাহ দেখে আমরাও প্রাণে নতুন প্রেরণা লাভ করি। সেই প্রেরণা সম্বল করে আমাদের যাত্রা, আর সেই যাত্রাপথ ধ'রে এগিয়ে এগিয়ে আজ এই পর্যন্ত এসে পৌছেছি।

শান্তিনিকেতনে এদে তাঁর স্থবিধে হল আর-একটা। স্থানুর কাশী থেকে তাঁকে আসতে হত কেন্দুলীর মেলায়। এবার সে মেলা পেয়ে গেলেন ঘরের কাছে। তিনি দেখানে নিয়মিত যেতে আরম্ভ করলেন। কোথায় যাছেন, কাউকে কিছু না বলেই অন্তর্ধান করতেন, আবার কয়েকদিন বাদেই ফিরে আসতেন। আশ্রমের অন্যান্তদের কোতৃহল হল, তিনি বছরের এই ক'টা দিন এভাবে আস্থাগোপন করেন, যান কোথায়? তিনি কাউকে না জানিয়ে এভাবে যেতেন, তার কারণ ছিল। বাউলেরা বাইরের লোকের কোতৃহলী প্রশ্নের সম্মৃথীন হতে চায় না। নীরবে তারা সাধনা করে, নিভৃতে বসে গান করে। সকলকে জানিয়ে গেলে যদি সঙ্গারা তাঁর সঙ্গ নিয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় করে তাহলে সেই পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁর ভন্ন। কিন্তু একবার নাকি তাঁকে গোপনে অম্বরণ করেন নেপালচন্দ্র রায়, দিনেন্দ্রনাণ, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। অম্বন্তরণ করে গিয়ে দেখেন তিনি বাউলের সম্মুথে বদে এক মনে গান শুনছেন তাদের।—

আমরা পাথির জাত আমরা হাঁইট্যা চলার ভাও জানি না

# সামারের উইড়া চলার ধাত।… স্থানলৈ শার কাম কি হবে

#### यपि नश्राम नकत्र ना शास्त्र ।...

- > ধক্ত আমি বাঁশীতে তোর আমার মুখের ফুঁক
- ২ নিঠুর গরজী, ভুই কী মানসমুকুল ভাজবি আগুনে
- ৩ আমি মজেছি মনে
- ৪ পরান আমার সোতের দীয়া
- আমি মেলুম না নয়ন
- ৬ তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিবে মসজেদে
- ৭ চোখে দেখে গায়ে ঠেকে
- ৮ আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিবে
- বদয়-কমল চলতেছে ফুটে

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (নবম বর্ষ, প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা) তিনি বাংলার বাউল সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বাউলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কবেছেন। সেধানে তিনি লিখেছেন. অনেক ভণিতায় রচয়িতাদের নামও জানা যায় না, একবার এক বৃদ্ধু বাউলকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এভাবে রচয়িতাদের নাম ভূলে র্যাওয়া কি ভালো ?' এর উত্তবে বৃদ্ধ বাউল তাঁকে অদ্বে নদীর দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বলে, 'এই যে নদীব নাও ভরাপালে চলেছে, এর কি পদচিছ কিছু আছে ? ঐ ঠেকা-নাওয়ের পথই কাদায় কাদায় আঁকা রইল। এর কোন্টা সহজ ও স্বাভাবিক ? আমরা সহজ পথের পথিক, আমরা কৃত্রিম পদচিছ রেথে যাওয়াকে বড় বলে মনে করি নে।'

বাউল সম্বন্ধে তাঁর উক্ত রচনা-তিনটি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ে লীলা-বক্ততামালায় কথিত হয়েছে।

দেশের নিছত ও নিশ্চিত্ত পরিবেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের সংগোপনে রেখে সাধনা করে চলেছে বাউল-সম্প্রদায়। বাইরের-জগতের নলে এনের পরিচর নেই, বহির্জন্তও এনের অভিত্ সহছে উন্নির্মিণ । এমনই এক সমরে, ১৯১০ সালের কাছাকাছি, পণ্ডিত কিতিমোহন স্ব্রবিদ্ধ জনসাধারণের দৃষ্টি এদের দিকে আক্সন্ত করার জন্মে এদের বিবরে রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর এই দীলা-বক্তৃতামালার উপকরণ তাঁর সেই প্রাতন পাঞ্লিপিই।

১৯২৮ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির ভাষণ রচনার সময়ে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে বাউলদের দর্শন সম্বন্ধে উপকরণ দেন, এ উপকরণও ঐ প্রাতন পাঞ্ছলিপির ভিন্তিতেই তিনি দেন।

লীলা-বক্তৃতামালায় কথিত ভাষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলার বাউল' নামে প্রকাশ করেছেন।

ভারতের অভ্যস্তরে পর্যটন করেছেন তিনি অনেক। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন-সফরে যান। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানই এই সফরের উদ্দেশু। ক্ষিতিমোহনও সেই সঙ্গে যান। তাঁদের সঙ্গে আরো যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন শ্রীনন্দ্রাল বস্থ, শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় ও এল্ম্হার্টা। যাবাব পথে তাঁরা বর্মা পেনাং মালয় সিঙ্গাপুর হয়ে যান। তাঁদের এই শ্রমণের একটি দিনলিপি ক্ষিতিমোহন সমৃত্বে রক্ষা করেছেন।

এর বছর ছই পরে, ১৯২৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের উন্থোগে ও পরামর্শে হিন্দুদর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্ষিতিমোহন ইউরোপভ্রমণে বহির্গত হবার জন্ম প্রস্তুত
হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। জনৈক শিল্পপতি ভ্রমণের যাবতীয়
থরচ বহন করার জন্মও স্বীকৃত, যাত্রার দিনও স্থির হয়েছে, এমন সময়ে উক্ত শিল্পপতি এসে ক্ষিতিমোহনকে জানালেন, 'আপনার জন্ম তুলসীবৃক্ষ ও
গঙ্গা-মৃত্তিকা প্রস্তুত', অর্থাৎ হিন্দু দর্শন বা ভারতীয় দর্শন প্রচার করতে গেলে
ঐ ছটি পদার্থ অপরিহার্য বলে শিল্পপতি মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।
ভার এই কথা শুনে ক্ষিতিমোহন রবীক্ষনাথের কাছে এসে বললেন, 'যাব না।'

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পেঙ্গুইন সিরিজে একটি গ্রন্থ প্রকাশের উন্থোগ হয়েছে, জাঁরা সর্বপল্পী রাধাক্ষণানের সঙ্গে এ ব্যাপারে পত্রালাপ করেছেন। রাধাক্ষকন তাঁদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ক্ষিতিমোহনকে এ গ্রন্থ রচনার জ্ঞ অহ্মরোধ জানাতে, এবং তিনিও ক্ষিতিমোহনকে পত্র দিয়েছেন। বর্তমানে (১৯৭৮) এই গ্রন্থ রচনায় ব্যাপ্ত আছেন ক্ষিতিমোহন।

সংস্কৃতে তিনি অপণ্ডিত। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর শিক্ষা।
কিন্তু তিনি অন্যান্থ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সহদ্ধেও পারদর্শী। গুজরাটি
ও হিন্দীতে তাঁর মোলিক গ্রন্থ আছে। রামনারায়ণ পাঠক সম্পাদিত
ভজরাটি পজিকা 'প্রস্থানে'র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯১০-১৫
সালৈ তিনি এই কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। অভিনব ভারত
প্রস্থানার প্রথম বই হিন্দী 'ভারতে জাতিভেদ' তাঁর রচিত; এই বই বাংলা
'জাতিভেদ' গ্রন্থের অনেক আগে লেখা; বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের
প্রক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত 'সংস্কৃতি সংগম' তাঁর রচিত। গান্ধীজীর
তিরোভাবের পর অহিন্দীভাষীর হিন্দীচর্চার জন্ম ভারতব্যাপী যে পুরস্কার
দেবার নীতি প্রবৃত্তিত হয়েছে, ১৯৫০ সালে তিনি তার প্রথম পুরস্কার
'ভামপ্রস্ক' লাভ করেন।

ষিনি ভক্তকবি কবীরের ভাবসমূল মন্থন করে রত্ম উদ্ধার করেছেন, বাঁর মুখে সব সময় কবীরের বাণী লেগে আছে, যিনি কবীরের কথায় পঞ্চমুখ, তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলছি কলকাতার কবীর রোডে। এই যোগাযোগটির কথা ভেবে ভালো লাগল। শান্তিনিকেতনে কবির সাধনতীর্থে গিয়ে এই নঙ্গে দেখা করতে পারি নি বলে আক্ষেপ সম্পূর্ণ দূর হল না বটে, কিন্তু এও ভো মন্দ না; যিনি কবীরের ভক্ত, সেই ভক্ত এখন কবীরের নাম-চিচ্ছিত রাস্তার এই গৃহ-অলিন্দে বসে কবীর-বাণী উদ্ধৃত করে বললেন—

করনা নঁহী মন দিলগিরী। জব জাগো তব মুসাফিরী।

'মন, অবসন্ন হোমো না, যতক্ষণ জেগে থাক ততক্ষণ নিজেকে যাত্রী মনে করবে।'

১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কিতিমোহনকে 'দেশিকোওম' (ভি. লিট.) উপাধি দারা সম্মানিত করেন। তিনি -৯৫৩-৫৪ দালে কিছুকালের জন্ম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য (ভাইস চ্যান্সেলার) ছিলেন।

জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে, কিন্তু এখনো তিনি শ্রান্ত নন ক্লান্ত নন, এখনো তিনি পরিশ্রম করেন সমানভাবে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যাবতীয় উৎসবের পরিচালনভার তাঁর উপরই হান্ত।

এখনো রচনার বিরাম ভাঁর নেই। বিভিন্ন পত্তিকায় এখনো তিনি তাঁর জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রবন্ধের মাধ্যমে বিতরণ করে চলেছেন।

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর অনেক রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে, যথা—তত্তবোধিনী পত্রিকা, নব্য ভারত, প্রবাসী, শান্তিনিকেতন পত্র, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, আনন্দবাজার।

বৃষ্টি থামে নি। এক ই ধরেছে মাত্র। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। তাঁর জীবনকাহিনীর মাঝে মাঝে তাঁর পরিহাস ও সরস মস্তব্য শুনতে শুনতে সময়ের কথা ভূলেই গিয়েছিলাম প্রায়; কিন্তু উঠতে হয় এবার।

বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই নেমে পড়লাম রাস্তায়; কবীর রোডের বর্ষা, চুয়াল্লিশ বছর আগের আষাঢ় মাসের বোলপুর স্টেশনের বৃষ্টির রাত্রিটার সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে কিনা, তাই ভাবছিলাম।

রচিত-গ্রন্থাবলী
কবীর। ৪ খণ্ড
দাদ্
জাতিভেদ
প্রাচীন ভারতে নারী
ভারতের সংস্কৃতি
বাংলার সাধনা
হিন্দু-সংক্কৃতির স্বন্ধপ

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা
মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা
বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা
যুগগুরু রামমোহন
Medieval Mysticism of India.
চিন্ময় বল

শুৰুরাট চীন-জাপানো প্রবাস শিক্ষনো ব্যাখ্যানো মালা তন্ত্রণী সাধনা

হিন্দী ভারতে জ্বাতিভেদ সংস্কৃতি সংগিম ভারতের সংগীত সাধনা। যন্ত্রস্থ

মূত্রণ-অপেকার। পাণ্ডলিপি সৃস্তদের মত ও পথ মন্ত্র। বৈদিক মন্তের ব্যাখ্যা

## শ্রীরাজশেথর বসু

সকাল বেলার নিশুক্ক বকুলবাগান। ভাদ্র মাসের রোদ্ধুর সারা বকুলবাগানে ছড়ানো। পীচঢালা রাশ্তা সটান চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে।

ছুটির সকাল। লোক-চলাচল তাই শুরু হয় নি এখনো। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে পৌছবার কথা। সাতটা বেজে গেছে, তাই ফ্রুডপদে চলছিলাম। স্থটা ঠিক চোখের সামনে। আলোটা এত তেজ্ঞী যে, রাস্তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বাহাত্তর নম্বর পেরিয়ে এক শ বেয়ালিশে পৌছে হঁশ হল। পিছিয়ে এলাম।

বকুলবাগানকে নিস্তব্ধ দেখে এলাম, কিন্তু বাহাত্তর নম্বর বাড়িট।
নিম্পন্দ, নিরালা। লোহার গেট দিয়ে শক্ত ক'রে বাড়িটার নিভূতি যেন
বাঁধা আছে। এখানে থাকেন শ্রীরাজশেখর বস্থ— বাংলা সাহিত্যের
পরগুরাম। কলকাতা শহরের জনারণ্য ও যানারণ্যের এক পাশে একে
বলা যায় একটা নিজ্ত নিকেতন। জীবনের কর্মময় দিন পেরিয়ে এসে ধ্যানময়
দিন যাপনের জন্তে স্তব্ধতার ইট দিয়ে গড়া হয়েছে যেন এই গৃহ।

বারান্দায় উঠে চারদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, এইখানে বসেই রচিত হয়েছে ব্যাদের মহাভারত এবং বাল্মীকির রামায়ণ।

খবর দিতেই তিনি নেমে এলেন। না হেসে বললেন, "আপনি বুড়োদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি ?"

বলতে পারলাম না— বুড়ো খুঁজছি নে, খুঁজছি বড়; বাঁরা কেবল বয়সে বড় নন, চিন্তায় আর চেটায়, সাধনায় আর নিঠায় বাঁরা বড়।

ভাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা উঠলে তিনি বললেন, "জীবনে প্রথম লিখি বেয়াল্লিশ বছর বয়সে, ১৯২২ সালে। সে লেখাটা হচ্ছে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। লেখাটি প'ড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, এটি কোনো ভৌকলের লেখা।" অথচ এ লেখাটা কোনো আইনজীবীর নয়, একজন বিজ্ঞানীর লেখা. একজন রসায়নশাল্লীর।

স্থাইন তিনি পড়েছিলেন, স্থাইন পাসও করেছিলেন, কিন্ত ওকালতি করেন নি।

"আমার পিতা ছিলেন দারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার। দারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে এনট্রাজ পাস করি, আর পাটনা থেকে ফার্স্ট আর্টিস। তার পর বি. এ. আর কেমিন্টি নিয়ে এম. এ. পাস করি কলকাতা বিশ্ববিভালয় থেকে।"

প্রসঙ্গত বললেন যে, রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের দাদা মহেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় আঁর সহপাঠী ছিলেন।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেরী লিমিটেড লেখার জন্মেই কি তাহলে তিনি জীবনে প্রথম সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন, এর আগে কখনো কোনো দিন ছ্-এক ছত্ত্ব লেখার শখও কি হয় নি ?

বললেন, "হয়েছিল। শিশুদের যেমন একবার হাম-ডিপথেরিয়া হওয়াটা একটা নিয়ম। তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মে কবিতা লেখার শথ হয়েছিল বাল্যকালে, তথন ছ্-এক ছত্র লিখেছি। কিন্তু তা পনরো-যোলো বছর বয়সের মধ্যেই চুকে যায়।"

পার্টনায় সাহিত্যলোচনা তাঁদের হত। সহাধ্যায়ী ও সতীর্থদের সঙ্গে।
পার্টনায় তাঁর সঙ্গে নয়-দশ জন বাঙালি ছাত্র ছিলেন। তখন বিষম-ছেমনবীনের প্রবল প্রতাপ। তাঁরাই বাঙালির মন আছয় করে রেখেছিলেন।
কিছ তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হত। সতীর্থদের
মধ্যে জনেকে বলতেন, বিষ্কমের মত প্রতিভা নেই, ইউরোপেও নেই; আবারকেউ কেউ বলতেন, রবীক্রনাথ বিষ্কমকেও হারিয়ে দেবেন।

বললেন, "রবীন্দ্রনাথের বয়স তথন পাঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। তথন তিনি কেবল কবি বলেই পরিচিত ছিলেন, গল্প-উপস্থাস বেশি লেখেন নি। সে আমলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ নালিশ ছিল এই যে, তাঁর লেখা কিছু বোঝা বার না।"

সাহিত্যের সঙ্গে রাঞ্চশেখরের সম্পর্ক ছিল কম। জীবনে যেটুকু সাহিত্যচর্চা হয়েছে তা কেবল সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে আলোচনা এবং অবসর
সময়ে সাহিত্যগ্রন্থাদি পাঠ করা। যেমন আর পাঁচ জনে করে। উত্তরজীবনে কোনো দিন স্বয়ং সাহিত্যিক হয়ে উঠবেন এবং সাহিত্য-রসে নিজেকে
জারিত করে নেবেন—এমন সম্ভাবনাও ছিল না, এমন কল্পনাও মনে উদিত
হয় নি কখনো। কেননা, তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গে তিনি যে
কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, সে জীবন আর যাই হোক, তার সঙ্গে সাহিত্যের
সম্পর্ক ছিল না আদপে। অনেকে সে জীবনকে রসময় জীবন বললেও
বলতে পারেন, কেননা সে জীবন ছিল প্রাপ্রি রসায়নেই জারিত।

প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি রসায়নে এম. এ. পাস করেন। বিজ্ঞানে যথন এই পারদশিতা লাভ করেছিলেন, তথন উত্তরজীবনে প্রবিজ্ঞানই হবে তাঁর একমাত্র সাধনার ক্ষেত্র— এ বিশ্বাস তাঁর সম্ভবত ছিল। সেইজ্বস্থেই তিনি সেই দিকেই নিজের মনকে চালিত করেছিলেন।

বললেন, "আমি কলেজ ছেডেই এক রাসায়নিক কারখানায় যোগ দিই। এইখানে একাদিক্রমে ত্রিশ বছর অধ্যক্ষের কাজ ক'রে স্বাস্থ্যহানির দরুন ১৯৩২ সালের শেষের দিকে অবসর গ্রহণ করি।"

এই কারখানার নাম বেঙ্গল কেমিক্যাল! এখানে তিনি যোগ দেন রাসায়নিক হিসাবে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁরই ছাত্রের উপর।

বাংলা ভাষার উপর তাঁর আন্তরিক টান যে ছিল তার নমুনা পাওয়া গেছে এখানেই। এখানে তিনি হিসাবপত্তাদি রাখার নিয়ম করেন বাংলায়, বিভিন্ন বিভাগের নাম করেন বাংলায়, ওয়ুধপত্তের নামও হয় সংস্কৃত-ইংরাজী মিশিয়ে। গজীর হয়ে বললেন, "সাহিত্যচর্চার কথা বলছিলেন না ? বাল্যের কবিতা রচনার শথের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্যচর্চার আরস্ক। এখানেই তার হাতে-খড়ি বলতে পারা যায়। অবশ্র, মূল্যতালিক। তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাম্থ করে।

কেননা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের আগে আমার যা-কিছু বাংলা রচনা তা এ ছাড়া আর কিছু না।"

শ্রীশ্রীসির্দ্ধেরী লিমিটেড লিথেই তাঁর লেখা হয়তো শেষ হয়ে যেত। এই গল্পটি তিনি রচনা করেন জনকল্পেক ধ্রদ্ধর ব্যবসায়ীকে ব্যঙ্গ করার জন্তে, তাঁর সে উদ্দেশ্যসাধন এর ঘারাই হয়ে যায়। আর কিছু লেখার ইচ্ছেও ছিল না, প্রেরণাও ছিল না। কিছু তাঁর প্রেরণা হয়ে এলেন জল্পর সেন; সিদ্ধেরী লিমিটেড ভারতবর্ষে ছাপা হবার পর জলধরবাবু তাঁকে আরও লেখার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এঁরই তাগাদায় এবং এঁরই প্রেরণায় তাঁকে একে একে লিখতে হল চিকিৎসা-সংকট, মহাবিল্ঞা, লম্বর্কণ, ভূশগুরি মাঠে।

এই ভাবে জমে উঠল কয়েকটি গল্প। তখন প্রেরণা দিতে এলেন আর-একজন, তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পগুলি হয়তো সাময়িকপত্তের পাতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকত, কিন্তু উৎসাহী ব্রজেনবাবুর উন্থোগে এই কয়টি গল্প একত্র করে প্রকাশিত হল প্রথম বই গড্ডলিকা ১৩৩২ বলাকে।

বকুলবাগানের বাড়ি তথন হয় নি, তাঁরা তথন থাকেন পার্শিবাগানের পৈছক ভবনে। এখানে তাঁদের একটা আড্ডা ছিল, নাম আরবিট্রারী ক্লাব, পরে ঝংলা নাম হয় উৎকেন্দ্র। এই সংঘের সদস্থাদের মধ্যে জলধরবাবৃ, প্রবাসীর কেদারবাবৃ, ব্রজেনবাবৃ, প্রভৃতি ছিলেন। শিল্পী যতীক্রকুমার সেন ছিলেন সভাপতি। শরৎচক্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচক্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে মাঝে মাঝে আসতেন।

আজ মনে হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে রাজশেথর বস্থকে দান করেছেন থারা, তাঁরা আর কেউ নন, তাঁরা ঐ ব্যবসায়ী-ধূরদ্ধরেরাই। তাঁদের ঠাট্টা করতে গিয়ে বাংলা দেশের একজন অধ্যাত রাসায়নিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক হয়ে উঠলেন। একজন রসায়নশাল্লী হয়ে উঠলেন একজন রসশাল্লী। এত ছোট একটা উপলক্ষ্যকে কেল্ল করে এমন-একটা মহোৎসব বড়-একটা দেখা যায় না।

জলধরবাবু আর ব্রজেনবাবু যে চারাগাছটির সন্ধান পেয়েছিলেন, স্নেছের জলে ও উৎসাহের রৌদ্রে সেই শিশুরুক্ষটিকে বিরাট মহীরুহে পরিণত করার জন্মে তাঁরা চেষ্টা করেছেন, এজন্ম বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য তাঁদের কাছে কভজ্ঞ। কিন্তু সেই চারাগাছটির স্ফানায় ছিল যে অঙ্কুর, যে জনকয়েক ব্যবসায়ী তাঁদের আচার এবং আচরণের দ্বারা তার বীজটি উপ্ত করে গেছেন, তাঁদের সেই আচার-আচরণকে সমর্থন না করলেও তাঁদের আজ ধন্মবাদ জ্ঞানতে ইচ্ছে করে। কেননা তাঁরাই পরশুরামকে প্রস্তুত করেছেন।

পয়লা দেপ্টেম্বর ১৯৫২, ১৬ই ভাদ্র ১৩৫৯। সকালবেলা ভাঁর সমূখে বসে ভাঁর জীবনের কাহিনী শুনছি। ছোট ছোট কাটা-কাটা কথা দিয়ে গন্তীর মূখে তিনি ধীরে ধীরে বলে চলেছেন।

ত্ব্যাপুজার আর বেশি দেরী নেই। দর্বজনীন পুজোর জন্তে পাড়ায়-পাড়ায় যুবকমহলে উৎসাহের ধুম পড়ে গেছে। আমরা কথা বলছি, এমন দময় বকুলবাগানের পুজো-কমিটির জনৈক তরুণ উৎসাহী এদে বাণী চাইলেন রাজশেখরবাবুর কাছে।

—"বাণী ?" তিনি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "বাণী কি ? বাণীর মত ভণ্ডামি আর কিছুই নেই।"

নিরুৎসাহও করলেন না, বাণীও দিলেন না, কেবল বললেন, "পুজোপার্বণের মত উৎসবের দিনে রেডিয়োর প্রেমগণীত বন্ধ করা যায় কি না, সেইটে দেখ। আর, ওরিয়েন্টাল স্থ্র্গা, ওরিয়েন্টাল সরস্বতী নাম দিয়ে প্রতিমাণ্ডার সময় আর্টের যে শ্রাদ্ধ হচ্ছে তা রোধ করা যায় কি না তার উপায় শ্রোজো।"

বাণী দিলেন না বটে, বাণী দেওয়ার মত অপ্রীতিকর বিষয় নেই ব'লে মস্তব্য করলেন বটে, কিন্তু পুজো-কমিটির প্রতিনিধি তাঁর এই উক্তি কয়টিকেই তাঁর বাণী বলে গ্রহণ করে চলে গেলেন। এর দ্বারা কোনো কাজ হবে কি না জানি নে, যদি এই কথা কয়টির জভে অস্তত একটা দুর্গাপ্রতিমাও তথাকথিত ওরিয়েন্টাল আর্টের কবল থেকে রক্ষে পায়, তাহলেই অনেকটা কাজ হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে।

আমাদের কথার ছেদ পড়ে গিয়েছিল। বাংলার রুচি ধীরে ধীরে কি ভাবে বিক্বত হয়ে যাছে, হয়তো তার জয়ে তিনি উৎকৃষ্টিত হয়েছেন মনে মনে। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গেছে পুরাতন বাংলার কথা, তার অক্বত্রিম সাধনার কথা, অবিক্বত রুচির কথা, তার জ্ঞানের কথা। মনে পড়ে গেছে বাংলার যশস্বী ও মনস্বীদের কথা।—

বললেন, "যোগেশচন্দ্র বিভানিধি মহাশয় সম্বন্ধে আপুনার লেখাটি দেখেছি। খুব ভালো করেছেন লিখে।"

বিভানিধি মহাশয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এতটা গভীর, আগে আন্দাজ করতে পারি নি, বললেন, "এরকম বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক বাংলাদেশে এখন নেই, তাঁর দ্বিতীয় নেই। এঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র সেকালের রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের। একটি উদ্ভট শ্লোক আছে, ভাতে পাণিনিকে বলা হয়েছে অশেষবিং। যোগেশচন্দ্রও অশেষবিং।"

বাহান্তর বছর বয়শের বৃদ্ধ, কিন্ত এখনো যুবাব উৎসাহ আছে পরশুবামের চলায় ও বলায়। কথা বলতে বলতে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিষে চট করে উঠে পড়লেন, শেল্ফ্ থেকে নামিয়ে আনলেন একটা মোটা বই, পাতার পর পাতা উন্টিয়ে আমাকে দেখালেন, বললেন, "এই শব্দকোষ, বিভানিদি মহাশয়ের এ একটা কীর্তি। বইটা বহুদিন ছাপা নেই। কোনো প্রকাশক উৎসাহ করে এবই আর ছাপছেনও না। এতে কেবল শব্দের অর্থই নেই—এটা আসলে একটা এন্সাইক্রোপিডিয়া। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যোগেশচন্ত্র রায় বিভানিধি ও রবীক্রনাথই সর্বপ্রথম লিখেছেন।"

থুব গোছগাছ পরিকার পরিচ্ছন্ন মান্ন্যটি, প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক ঠিক জারগার রাখা আছে। একটা জিনিস খুঁজতে গিয়ে ছটো জারগা হাটকাতে হয় না, উঠে গিয়ে শব্দকোষ রেখে দিয়ে এসে বললেন, ''বছকাল আগে লেখা বিভানিধি মহাশরের রত্বপরীক্ষা বই কোনো আধুনিক ইংরেজি বইয়ের তুলনায় নিক্নষ্ট নয়। হীরা-মানিক প্রভৃতি রত্ন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃতিসহ এই বইটি লেখা। কেউ ছাপিয়ে যদি প্রচার করে তা হলে বেশ চলে। কিন্তু তেমন উৎসাহী প্রকাশক কই ?''

র্থার সম্বন্ধে হয়তো আরো অনেক কিছু বলতেন, কিন্তু বেলা বেড়ে যেতে লাগল। এই জন্মে এই প্রসঙ্গ এইথানেই চাপা পড়ে গেল।

তাঁর জন্ম-সন ও তারিখ আমার জানবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে কথা বলার আগেই তিনি উঠে পড়লেন। যে উৎসাহ নিয়ে শব্দকোষ নামিয়ে আনলেন. ঠিক সেই ভাবেই উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা চটি বই নিয়ে এলেন, ''আমার বাবার এক বংশতালিকা প্রস্তুত আছে, এর থেকে জন্ম-তারিখ দেখে নিতে পারেন।''

বহু পুরাতন একটি বৃষ্ট। তাঁদের বংশের অনেকের নাম এতে লেখা।
তার থেকে আমি টুকে নিলাম— দ্বিতীয় পুত্র, জন্ম ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, ৪ চৈত্র
[১৬ই মার্চ, ১৮৮০] মঙ্গলবার, রাত্রি ২৪ দণ্ড। —বর্ধমান জেলার আহ্মণপাড়ায় মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

এখন তিনি রচনা করেন ছই নামে, গল্প রচনা করেন পরভ্রাম নামে, আর অক্তান্ত রচনা স্থনামে। গল্পরচনায় এইরূপ ছল্পনাম ব্যবহারের তাৎপর্য কি — এ সম্বন্ধে অনেকের কৌতৃহল আছে, এ পরভ্রাম কোন্ পরভ্রাম ?

বললেন, "এ একটি স্থাকরা। পৌরাণিক পরশুরামের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।"

যথন সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লিখেছেন, এবং তাঁদের পার্শিবাগানের বাড়িতে উৎকেন্দ্র সংঘে সেটি পাঠ করা হয়েছে, তথন এটি একটি কাগজে ছাপার কথা উঠল, সে কাগজ অবশ্য জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষ। নিজের নামে লেখা ছাপানোয় তাঁর সংকোচ ছিল। তাই একটা নামের খোঁজ ছচ্ছে সকলে গিলে।

বললেন, ''দৈবক্রমে দেই সময় তারাচাঁদ পরশুরাম নামে এক কর্মকার-কোম্পানির অক্সতম পার্টনার পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে তার নামটা নিয়ে নেওয়া হল। এই নামের পিছনে অক্সকোনো গুঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখব জানলে ও-নাম হয়তো দিতাম না।''

স্থাকরা পরশুরাম হয়তো জ্বানে না যে, তার নামটা কতটা বিখ্যাত হয়ে

পড়েছে। সে জীবিত আছে কি না জানি নে। জীবিত থেকে থাকলেও হয়তো সে তার এই নামের জন্মে বিন্দুবিসর্গও কেয়ার করত না। নিজের নামটি ধার দিরে একজনকে সে কতার্থ করে দিয়েছে বলে তার আত্মভৃপ্তিও হয়তো হত না।

বললেন, "জীবনে আমি খ্ব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খ্ব কম। গ্রাম বেশী দেখি নি। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা সব ব্যবসায়ী আর দোকানদার ক্লাস।"

অভিজ্ঞত। কম হতে পারে, কিন্তু সেই দামান্ত অভিজ্ঞতাকেই তিনি যে অদামান্ত কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ তো তাঁর প্রথম গল্পই। এও তো একটা ব্যবদায়ী ক্লাদকে ব্যক্ষের অভিপ্রায়ে নিজের অজানিতেই একটা স্বষ্টি হয়ে দাঁডিয়েছে। গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়াকে আজ কে না চেনে ?

গড্ডলিকা প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরী এঁর সম্বন্ধে সবুজ পত্তে প্রবন্ধ লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথ লেখেন প্রবাসীতে।

এই সব ঘটনার পর আচার্য প্রফুল্লচক্স রায় রবীক্সনাথকে ক্যুত্রিম অভিযোগ জানিয়ে লেখেন যে, তিনি পরশুরামের এত স্থগাতি করায় প্রফুল্লচক্রকে অস্ক্রিধায় পড়তে হবে এই আশঙ্কা তাঁর হয়েছে; কেননা প্রশংসার দক্ষন বেঙ্গল ক্রেমিক্যাল ক্ষতিপ্রস্ত হতে পারে। হয়তো এতে গড্ভলিকা হাজার বারো বিক্রী হবে, এবং কোম্পানির ম্যানেজার কেমিস্টি ছেড়ে গল্প নিয়ে মন্ত হয়ে যাবেন।

উত্তরে রবীক্রনাথ লিখলেন-

''শান্তিনিকেতন

স্থান্বর, বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদান্ধ দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হংপদ্ম খেকে কাব্যসরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রাস্ত চল্চে। খুলে দেখি, যাকে বলে ইংরেজিতে টেবিল-ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা

পেকে ভূলিরে ভন্তসন্থানকে রসের রান্তায় দাঁড় করাবার হৃষর্শে নিযুক্ত। কিছ আমার এই অজ্ঞানকত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কন্ড ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিক পত্রে ছোট গল্প আর মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিছিদ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি. লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশার্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যস্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি. এস-সি. কাউকে ডি. এস-সি. লোকে পার করে দিয়ে ল্যবরেটরির নির্দ্ধন নিঃশব্দ সাধনায় সন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাদায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যেসব জীবান্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভূশণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

"আমার কথা যদি বলেন আপনার চিঠি পড়ে আমি অস্থৃতপ্ত হই নি,
বরঞ্চ মনের মণ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের
মত শুদ্ধির কাজে লাগন, যেগব জন্মগাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে
চুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের
একবার জাতে তুলব। আমার এক-একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই
দলের একজন হবেন, কিন্তু আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। যাই হোক, আমি
রন-যাচাইয়ের নিক্ষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের
এই মাস্থাট একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন্, ইনি খাঁটি খনিজ গোনা।

''এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগডাঝাটি করা যাবে। ইতি ১৮ অঘান ১৩৩২

> আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ''

প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে লিখিত এই চিট্টিটা স্যত্নে তিনি রেখে দিয়েছেন,
আমাকে দেখতে দিলেন।

আর-একটা চিট্টিও দেখলাম, রাজাগোপালাচারীর লেখা— তাঁর লেখার তামিল অমুবাদ দেখে রাজাজী অ্যাচিতভাবে তাঁকে একটা প্রশংসাপত্র পাঠান।

কয়েকটি ভাষায় এঁর রচনা অনুদিত হয়েছে। যেমন, হিন্দী তামিল তেলুগু আর কানাড়ী।

কর্মস্থল থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, আগেই বলেছি, ১৯৩২ সালে। অবসর গ্রহণের পরে সাত-আট বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান-সংস্কার সমিতির সভাপতিত্ব করেন, এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী কার্যের পরিভাষা-সমিতির সভাপতি।

কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় ১৯৪৫ সালে সরোজিনী পদক ও ১৯৪০ সালে জগন্তারিণী পদক দিয়ে এঁকে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৫ সালে তাঁর সাহিত্যিক দানের জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁকে রবীস্ত্র-স্মৃতিপুরস্কার দেন।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯**ং৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয় এ**ঁকে ডি. লিট, উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেনে।

বকুলবাগানের রাস্তার একপাশে ছায়া দেখা দিয়েছে এখন। সেই ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে হাঁটা দিলাম। সুর্যকে সন্মুখে করে যাত্রা করেছিলাম, এখন সে সূর্য আমার পিছনে। মনে হল, সত্যিই এক সুর্য-প্রতিভাকেই যেন ছেডে চলে যাচ্ছি।

### রচিত গ্রন্থাবলী

গড্ডলিকা । গল্পগংগ্রহ। বঙ্গান্ধ ১০০২ কচ্চলী । গল্পগংগ্রহ। বঙ্গান্ধ ১০০৫ হন্মানের স্বপ্ন । গল্পগংগ্রহ। বঙ্গান্ধ ১০৪৪ চলস্থিকা । অভিধান । বঙ্গান্ধ ১০৪৫ লঘুগুরু । প্রবন্ধসংগ্রহ মেঘদ্ত । সচীক বাংলা অমুবাদ। বঙ্গাব্দ ১৩৫০
তারতের খনিজ। বঙ্গাব্দ ১৩৫০
কুটীরশিল্প। বঙ্গাব্দ ১৩৫০
বাল্মীকি রামায়ণ । সারামুবাদ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৩
মহাভারত । সারামুবাদ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৬
হিতোপদেশের গল্প। বঙ্গাব্দ ১৩৫৭
গল্পকল্প। গল্পগ্রেহ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৯
কুষ্ণকলি। গল্পগ্রেহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬০
বিচিন্তা। প্রবন্ধসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬২
নীলতারা। গল্পগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬৪

### **এীবিধানচন্দ্র** রায়

উনিশ শতকের বাংলাদেশ নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করে থাকি। সাহিত্যসাধনায়, দেশপ্রেমে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব-আলেচেনায়, এমন কি
পরাধীনতার শৃত্যলমোচনের জন্মে বৈপ্লবিক আন্দোলনে উনিশ শৃতকের বলসন্তান সারা ভারতের সন্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছেন। What Bengal
thinks to-day India thinks to-morrow কথাটার উৎপত্তি উনিশ
শতকের বলসন্তানদের বিভিন্নমুখী চিন্তার ও কর্মতৎপরতার জন্মেই। বর্তমানে
বাংলাদেশ কি হয়েছে সে-কথা ভেবে রোদন করার সময়ে গতকলা বাংলাদেশ
কী ছিল সে কথা ভেবে সামান্ত গৌরব বোধ করতে আমরা ইচ্ছুক।

বিংশ শতকের বাংলাকে অনেকে যজ্ঞাগ্নির ভন্মাবশেষ বলে থাকেন। তাঁদের এ-উক্তির প্রতিবাদ নাহয় না করলাম, কিন্তু এ জন্মে হাস্থতাশ করতে আমরা ইচ্ছুক নই, এর ভবিশ্বং সম্বন্ধে সমস্ত আশা জলাঞ্চলি দিতেও আমরা রাজ্জি না। আমরা জানি, প্রকৃতির রাজ্যে এরকম ঘটনা নিয়ত ঘটছে। এক বছর কোনো বিশেষ শস্তের অত্যধিক ফলন হলে পর-বংসর সেই শস্তের ফসল হয়তো ভালো হয় না। সেইজন্মে আর কোনো দিন স্ক্র্মল হবে না বলে স্থিরসিদ্ধান্ত করে নেওয়া সন্তবত সঙ্গত নয়। বাংলাদেশেও একটি শতাব্দী অতিমাত্রার উর্বরতার পরিচয় দিয়েছে, পরবর্তী শতাব্দীতে যদি একটু আকাল দেখা দিয়ে থাকে তাহলেই বাংলার মাটিকে ধিকার দিয়ে তার চিরকাল সম্বন্ধে সমস্ত আশা বিসর্জন দিতে আমাদের মন সায় দেয় না।

উনিশ শতকের সীমা পার হয়ে এসে এই বিংশ শতকে যেসকল বঙ্গসন্তান তাঁদের সাক্ষাৎ ও সাল্লিধ্য লাভের প্রযোগ আমাদের দিয়েছেন, ডাজার বিধানচন্দ্র রায় সেই স্মরণীয়দের একজন। জ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানসাধনায় শিল্প ও সাহিত্য —স্প্রতিত বাঁরা বাংলাদেশকে গৌরবান্থিত করেছেন, তাঁদের মত নিষ্ঠা তাঁদের মত সাধনা কিংবা তাঁদের মত স্বসংস্কৃত মনের উদার পরিচয় আমরা বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে হয়তে। পাইনি, কিন্ত যা পেয়েছি তা সামান্ত নয়। এই অসামাম্যতার জন্মই তিনি অনম্য এবং মরণীয়। ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হবে অন্য ভাবে। লেখা হবে—এই দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে আজ অবধি এ রকম সর্ব কর্মে সমান দক্ষতার পরিচয় দেবার উপযুক্ত বৃদ্ধি সম্পন্ন বলিষ্ঠ মাহ্ম্য এ-দেশে আর জন্মায় নি। এখানে কেবল বৃটিশ শাসন কালের কথা উল্লেখ করা হল এই জন্মে যে, এ-দেশের ইতিহাসে এটা একটি অভিনব অধ্যায়, তার আগের ইতিহাস আমরা মন্থন করি নি।

১৮৮২ এটিবেকর ১লা জুলাই তারিখে পাটনায় বিধানচন্দ্রের জন্ম। সে সময় বিহার বঙ্গদেশের অস্তর্ভুক্তি ছিল। পিতা প্রকাশচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্টেট। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তাঁর এই কর্মস্থলে অতিবাহিত হয়।

বিধানচন্দ্রের জীবনের প্রথম কুড়ি বৎসর কাটে বিহারে। এইখানেই তাঁর স্থল-কলেন্ডের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এবং ১৯০২ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন।

এর পর তাঁরা এলেন কলকাতায়। এইবার বিধানচন্দ্রের জীবন এবং তাঁর ভবিশ্বৎ নিয়ে যা ঘটল তাকে জ্য়াথেলা হয়তো বলা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তারি — এই ছটির কোন্টিতে তাঁর প্রকে ভতি করবেন এ বিষয় পিতা প্রকাশচন্দ্র মনস্থির করতে পারছিলেন না। অতএব কলকাতার মেডিকাল কলেজে ও শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছ জায়গাতেই ভতির আজি পেশ করা হল। ঠিক হল, যেখান থেকে উত্তর আগে আসবে সেইখানেই ভতি হবেন বিধানচন্দ্র— পিতা ও পুত্র ছজনেই এ বিষয়ে একমত হলেন। অর্থাৎ বিষয় ছটির মধ্যে কোনো বিশেষ একটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ যে ছিল না— এই ব্যবস্থা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু একদিন ধবর এল— একই দিনে ছ জায়গা থেকে। সকালের ডাকে এল মেডিকাল কলেজের চিঠি, বিকেলের ডাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের। পূর্ব সিয়ান্ত অস্থায়ী বিধানচন্দ্র মেডিকাল কলেজে ভতি হলেন। যদি ভাকের কোনো রকম গোলযোগে কিংবা চিঠিবিলির হেরফেরে একট্ এদিক-ওদিক হয়ে যেত ভাহলে বিধানচন্দ্রের ভবিশ্বৎ কি হত কিংবা আমাদের বর্তমানই বা কি হত,

আমরা বলতে পারি নে। হয়তো আমরা খুব বড়দরের একজন ইঞ্জিনিয়ার পোরে যেতাম, হাওড়ার বর্তমান পুলটি বানানোর জন্যে বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার আমদানি হয়তো করতে হত না, কিংবা— কিন্তু সে কথা থাক্। আমরা পেরেছি অদিতীয় একজন চিকিৎসক, এমন-এক প্রতিভাধর ব্যক্তি বাঁর প্রতিভা শুমাত্র বিশেষ একটি বিষয়ে কার্যকর প্রয়োগের জন্মে নির্মিত নয়, যে-কেনো বিষয়ে প্রয়োগের উপযুক্ত কুশলতা বাঁর মধ্যে আছে। বাংলাদেশ অনেক সাহিত্যিক অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক দেশপ্রেমিক এবং অনেক রাজনীতিবিদ্ লাভ করেছে। সেজন্মে বাংলাদেশ গৌরব বোধ করতে পারে। সেই গৌরবের সঙ্গে অতিরিক্ত এই গৌরবটিও বাংলাদেশের ভাগ্যে যে লাভ হয়েছে, সেকথাও বাংলাদেশের ইতিহাস শ্বনে রাখবে— বাংলাদেশ প্রেছে এমন-একটি ধী-সম্পন্ন মান্থ্য যার ভূলনা সহজে পাওয়া ছন্ধর।

বিধানচন্দ্র মহারাজ-প্রতাপাদিত্যের বংশজ। বাংলার ও বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামে একদা রাজা প্রতাপাদিত্য নায়কতা করেছিলেন, তাঁর নাম সেইজন্তে বাংলায় স্মরণীয় হয়ে আছে। চণ্ডীমণ্ডল কাব্যে কবিক্ষন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ভাঁকে স্মরণ করেছেন—

যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দারস্থ।

সেই বীর যোদ্ধার বংশে জন্মগ্রহণ করবার দক্ষনই সম্ভবত আমরা এই শুণাবলীর কিঞ্চিৎ আভাস বিধানচন্ত্রের মধ্যে লাভ করে থাকি। তিনি নিভীক এবং তাঁর ব্যক্তিশ্বের কাছে সকলে প্রায় নিপ্রভ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিভৃষ্য রাজা বসস্ত রায়ের চেষ্টার উার জ্ঞাতি-স্রাতা ভবানী দাস যশোরে আগমন করেন এবং তাঁর পুত্র যত্নন্দন মাইহাটি ও অক্সান্ত পরগনার অধিকারী হয়ে শ্রীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন।

বর্তমানে মাইহাটি পরগনাটি চব্বিশ-পরগনার অন্তর্ভুক্ত, এবং শ্রীপুর গ্রামটি মাইহাটির অন্তর্গত। বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র যত্তনন্দনের সপ্তমপুরুষ। স্বগ্রামের সমশ্রেণীর কুলীন বিপিনচজ্ঞ বস্থর কন্তা অংঘারকামিনীর সঙ্গে প্রকাশচন্ত্রের হিন্দুশাস্ত্র-মতে বিবাহ হয়। যৌবনেই এই দম্পতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বান্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয় রাজা রামনোহনের দ্বারা। তার প্রায় আশি বছর পরে এই আন্দোলন সমাজদংস্কার ও ধর্মালোচনা এই তুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পডে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় দলের নেতা ক্লপে গণ্য হন; প্রকাশ-চন্দ্র তথন কেশবচন্দ্রের অহ্বরক্ত ভক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মসমাজের এই শাখার নাম দিলেন নববিধান। প্রকাশচন্দ্র তাঁর পুত্রের নামও নির্বাচন করলেন এখান থেকেই, সে নাম হল— বিধান।

বিধানচন্দ্রের পিতা কর্মদক্ষতা সত্ত। সদ্যবহার এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্তে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন; বিধানচন্দ্রের মাতা অংঘারকামিনী ধর্মাচরণ পরোপকার সমাজসেবা এবং লোকহিতকর কার্যাদির জ্বন্থ
সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেকালে এই পরিবার একটি আদর্শ পরিবারক্সণে
গণ্য হয়েছিল, এবং শিক্ষিত সমাজ এই পরিবারটিকে 'অংঘার-পরিবার'
আখ্যা দিয়েছিল।

বিধানচন্দ্রের মাতার জীবনী রচন। করেছেন বিধানচন্দ্রের পিতা, বইটির নাম 'অঘোর প্রকাশ'; এই গ্রন্থে ঐ মহীয়সী মহিলার জীবনকণা বিবৃত আছে।

মেডিকাল কলেজে পাঠ আরম্ভ করলেন বিধানচন্দ্র। ১৯০৬ সালে এখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এম. এম. ডিগ্রি লাভ করলেন। সে সময় এম. বি. ডিগ্রি প্রবর্তিত হয় নি। তার পর ১৯০৮ সালে বিধানচন্দ্র লাভ করলেন এম. ডি. ডিগ্রি। আঠাশ বৎসর বয়সের এই যুবকের এই কৃতিত্বে সে-সময় সকলেই বিমিত হয়, এবং উত্তরকালে এই যুবক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমান আসন যে লাভ করবেন, সে বিষয়ে কারো কোনো সংশয় পাকে না।

এম. ডি, ডিগ্রি লাভ করবার পর বিধানচন্দ্র প্রাদেশিক মেডিকাল সার্ভিসে যোগ দেন। কিছুদিন বিভিন্ন জেলায় তাঁকে খুরে বেড়াতে হয়, অবশেষে ১৯১০ সালে তিনি একজন টিচার ক্লপে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকাল স্থুলে বদলি হন। কিন্তু এ কাজ তাঁর ডালো লাগল না। তিনি এই সরকারি চাকুরির মায়া ত্যাগ করে উচ্চশিক্ষালাভের জ্বস্তে বিলাতে রওনা হলেন। এবং অতি অয়কাল, মাত্র এক বছরের মধ্যেই, এম.আর.সি.পি. ও এম. আর. সি. এম. এই ছুইটি ডিগ্রি লাভ করলেন। এর পর তিনি ইংলভের এফ.আর.সি.এম. হলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালে রয়াল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিনের এবং ১৯৬০ সালে আমেরিকান সোসাইটি অব চেস্ট ফিজিশিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৪১ সালে বিধানচন্দ্র বাংলার স্টেট মেডিকাল ফ্যাকাল্টির কেলো, এবং ১৯০৯ ও ১৯৪৪ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হন। ছুইবার তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট এবং ১৯৩৬ সালে অল-ইণ্ডিয়া লাইসেনশিয়েট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হন।

বিদেশ থেকে সম্মানের মাল্য কর্তে ধারণ করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। এখানে এসে অতি অল্পনিনের মধ্যে তাঁর পদার এমন বিপুল ভাবে দেখা দিল যা তাঁর সমব্যবদায়ী অনেক উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসকের ভাগ্যেও ঘটে নি। চিকিৎসা-বিভায় তাঁর পারদর্শিতার জন্ম অল্পকালের মধ্যেই তাঁর নাম ভারতের অ্মতন শ্রেষ্ঠ, চিকিৎসক বলে দেশময় প্রকাশিত হল।

প্রায় বারে। বংসর বিধানচন্দ্র এই ভাবে চিকিৎসা-চর্চা নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে, ১৯২০ সালে, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দারা রাজনীতিতে দীক্ষিত হলেন, এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী-যুগের আরম্ভ। এই বংসর কংগ্রেসের অমুমোদন নিয়ে স্বরাজ্য দল মন্টেগো-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কার অমুষায়ী গঠিত আইন সভায় প্রবেশের জন্মে নির্বাচন-প্রতিদ্বন্ধিতা করে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনসংগ্রাম পরিচালিত হয়। রাজনীতিতে হাতে খড়ির সম্পেনকেই বিধানচন্দ্রকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। স্বরাজ্য দলের সমর্থন লাভ করে স্বতন্ধ্র প্রার্থী রূপে বাংলার আইন-সভার একটি আসনের

জন্মে অপ্রতিঘন্দী হলেন বিধানচন্দ্র, তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন, আর কেউ নয়, স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই নির্বাচনে জয়ী হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র। আইন-সভায় ৢস্বতস্ত্র সদস্ত হলেও তিনি দেশবন্ধুর নেভৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এর পর তিনি যোগ দেন কংগ্রেসে। আজ অবধি সেই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্ত ক্লপে তিনি কাজ করছেন।

১৯২৮ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, এর পরেই তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালের আইন-অমান্ত-আন্দোলনের সময়ে বোষাই থেকে কলকাতায় ফিরবার পথে ভারতের অন্যান্ত নেভূবন্দের সঙ্গে ওয়ার্ধা স্টেশনে তিনি গ্রেপ্তার হন।

মন্টেগো-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্থারের পরবর্তী শাসন-সংস্থার বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে। এর দ্বারা প্রাদেশিক শাসন বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের উপর অধিকতর ক্ষমতা দান করা হয়। কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে প্রনায় নির্বাচন-প্রতিদ্দ্দীতায় লিপ্ত হয়, এই সময়ে বিধানচন্দ্র বাংলার পার্লামেন্টারি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচন-অভিযান পরিচালনা করেন, তিনি নিজে সদস্থপদের জন্ম প্রার্থী হন না। এই নির্বাচন-অভিযানের নেতৃত্বে তিনি বিশেষ পারদশিতার পরিচয় দেন।

১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস-মনোনীত প্রাথী রূপে আইন-সভার সদস্ত নির্বাচিত হন।

এই বংগর ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গেদ ভারত-ব্যবচ্ছেদ হয়ে বাংলাদেশ ভেঙে গেল ছু ভাগে—বাংলার পরিবর্জে উদ্ভব হল পশ্চিম-বাংলার। স্বাধীন ভারতের এই নব রাজ্যে প্রবৃতিত হল স্বাধীন গবর্নমেণ্ট। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছু বেশিদিন তিনি এই কাজ পরিচালনা করতে পারলেন না, কয়েক মাস পরেই, ১৯৪৮ গালের জাহুয়ারী মাসে তিনি পদত্যাগ করলেন। ভাক্তার বিধানচন্দ্র তথন ইউরোপে।

**रिमार्ग किर्**त चामात भन्ने मुश्रमञ्जीरचन नाग्नजात গ্রহণ করলেন বিধানচক্ত।

তার পর ১৯৫২ ও ১৯৫৭ ছুইটি সাধারণ নির্বাচনের পরও তিনি সেই পদে আসীন আছেন।

রাজনীতিতে এত দীর্ঘকাল ধরে এতাবে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও বিধানচন্দ্র তাঁর সমস্ত শক্তি কেবল রাজনীতিতেই ব্যয় করেন নি। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসার আগে থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোযোগী হন। ১৯২১ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি অ্যান্টিবায়োটিকস্ যাতে ভারতেই প্রস্তুত হতে পারে তার জন্ম ল্যাব্রেটরির প্রতিষ্ঠা করেন! তিনি শিলঙে জলবিছ্যুই-উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন।

দেশের শিক্ষা-ব্যাপারেও তাঁর মনোযোগ কম ছিল না। তিনি স্থণীর্ঘ বিজ্ঞান বংসর কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় পরিচালনার বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে রেচ্ছিন্টার্ড গ্র্যাজ্যেটগণ কর্তৃক তিনি বিশ্ববিত্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে বোর্ড অব অ্যাকাউণ্টসের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়ে দশ বছরের বেশি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্ত হন। ১৯৪২ সালে তিনি ভাইস-চ্যাম্পেলার নির্বাচিত হন, ১৯৪৪ সালের ১২ মার্চ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ভাইস-চ্যাম্পেলার থাকা কালে তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ার-ফোর্স ট্রেনিং কোর প্রতিষ্ঠা করেন, এই সময়ে তাঁর উল্ডোগে সমাজসেবী কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্ম বিশ্ববিত্যালয়ে ক্লাস থোলা হয়। ১৯৪৪ সালের ১৪ জুন কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৯৩১ ,ও ১৯৩২ সালে পর পর ছই বৎসর কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর তিনি করপোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন।

আর. জি. কর মেডিকাল কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইনি এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রূপে কাজ করেন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে আজ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার মূলেও বিধানচক্রের উৎসাহ চেষ্টা ও উত্যোগ আছে।

চিন্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যান্সার ইন্স্টিটিউট, ক্যান্সভাটা মেডিকেল আ্যাসো-

সিয়েশন, যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপন্তনে ও পৃষ্টিতে বিধানচন্দ্রের অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যবসায় আছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্তে তিনি তফাতে বসে উপদেশ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করেছেন ভাবলে ভূল করা হবে। কর্মী বললে যা বোঝায়, তিনি তার বেশি—তিনি, যাকে বলে, কাল্প-পাগল। যে কাজে তিনি যোগ দেন, সেই কাজেই নিজেকে সম্পূর্ণ মগ্ন করে না দিলে তাঁর মন ওঠে না। যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের পুরোপুরি থবর নিয়ে তিনি কাজ করে থাকেন। কাজ সম্বন্ধে তাঁর এইরূপ অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের দক্ষন, তাঁর সঙ্গে যে-ই কাজ করতে আগে তাকেই অনেক সময় এই কর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা পড়ে যেতে হয়। প্রদীপের আলো সন্ধ্যাকালের তুলসীমঞ্চ আলোকিত করে রাখে, সে আলোর উল্লেলতা ভূচ্ছে করার মত নয়; কিন্তু মধ্যাক্ষ্পর্যের তীব্র আলোর নীচে প্রদীপের সে-আলো প্রভাহীন হয়ে পড়েই। বিধানচন্দ্রের সহকর্মীদের প্রভাহীনতা, বিধানচন্দ্রেন ব্যক্তিরের ক্রেটি কিংবা বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিরের গৌরব ? এ তর্ক যদি উঠে থাকে তাহলে তার মীমাংসা করার চেষ্টা আমরা না করলাম।

জীবনে তিনি উন্নতি করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে তাঁর জীবনকে তিনি নিজের চেষ্টায় উন্নত করেন নি। বলেন, ''ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমার মধ্যে কোনো প্রতিভা ছিল না, কৃতিত্ব লাভের বাসনাও ছিল না। অন্যান্থ ছাত্রের মতই আমিও ছিলাম সাধারণ একজন। শিক্ষককে ফাঁকি দিয়ে পালাডে পারলে খুশি হতাম। আবার, পরীক্ষায় পাস করেছি জানতে পেরে নিজেকে ধন্থ মনে করতাম। ক্লাসে প্রথম হব, কিংবা সবচেয়ে বড়.হব— এ ধরনের কোনো আগ্রহই কোনোদিন ছিল না। যথন ডাক্রারি করতে আরম্ভ করলাম তখনও মনে করিনি সবচেয়ে উঁচুল্রেণীর ডাক্রার হব। কিন্তু একটা কথা আছে। যথনই যে কাজ আমার কাছে এসেছে তখন তা করেছি একটিমাত্র তাগিদে—সে হচ্ছে কর্তব্যবোধের তাগিদ। মেডিকাল কলেজে যখন প্রথম ছ্কি, দেখি, বোর্ছে উপদেশ-বাণী লেখা আছে—'যাহা কিছু করিবে সর্বশক্তি দিয়া করিবে।' আমার জীবনের আদর্শের সঙ্গে ঐ উপদেশ মিলে গেল।'

## অনুরূপা দেবী

গাঁদার অরণ্য। উচ্ছল সেই হলুদ শোভার দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছি বারান্দায়। শীতের প্রথম আমেজে ওই ফুলেদের ধড়ে যেন প্রাণ এসেছে, সেই প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে তাই বুঝি এমন উচ্ছল হয়ে উঠেছে ওরা।

দেওয়ালির উৎসবের দিন। ১৯ কাতিক ১৩৬০, ৫ নবৈম্বর ১৯৫৩। বেলা ছপুর। রানীগঞ্জের ভক্কতা। মাঝে মাঝে অবশু অদ্বের রেললাইন দিয়ে ফতগামী টেনের শাণিত হুইস্ল্ এই ভক্কতাকে চুরমার করে ভেঙে দিয়ে চলে যাছে। নিটোল পানাপুকুরে যেন ছুঁড়ে দিছে ঢিল। কিছু চারদিক থেকে আবার সেই পানা যেমন একত্র হয়ে ভরাট হয়ে ওঠে, এও যেন ঠিক তেমনি। ভক্কতা আবার নিটোল হয়ে আসছে।

কয়লা-খাদের দেশ এই রানীগঞ্জ। কিন্ত এই এলাকার এই শুক্কতায় কোনো খাদ নেই— একে একেবারে নির্ভেজাল বলা চলে। সামনেই ছোট গির্জা, সেও যেন ভার চুড়ায় রোদের আলপনা এঁকে এই শুক্কতা উপভোগ করছে।

অহ্দ্ধপা দেবী তাঁর জীবনের কাহিনী বলছেন। বললেন, "আমার লেখার উৎসাহ বা অহ্পপ্রেরণা যাই বলা যাক, তার সবই পেয়েছি আমার দিদি হৃদ্ধপা দেবীর কাছ থেকে— বাংলা সাহিত্যে যিনি ইন্দিরা দেবী নামে পরিচিত। কি ক'রে দিদির সমান হব, কি ক'রে দিদির মতন লিখতে পারব— এই ছিল আমার চিন্তা এবং এই ছিল আমার উচ্চাশা।"

গত ভাদ্রে একান্তর বংসর পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো শক্ত আছেন, আনেককণ ধ'রে তিনি উৎসাহের সঙ্গেই অনেক কথা ব'লে গেলেন। তার সব হয়তো তাঁর জীবনের কথা নয়, সে কথা তাঁর কালের কথা— তাঁর পিতামহ প্রাতঃশারণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা, ভূদেবের স্বহুদ মাইকেল য়ধুস্দনের কথা। মধুস্দনের মৃত্যুর নয়-দশ বছর পরে অহ্য়পার জয়; কিন্তু মধুস্দনের আনেক কথা তাঁর জানা— পিতামহ ভূদেবের কাছ থেকে শুনেছেন।
ভূদেবকে লেখা মধুস্দনের বিশুর চিঠিপত্র তিনি চাকুষ দেখেছেন।

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ গেপ্টেম্বর কলকাতার ভামবাজারে মাতৃলালয়ে অহুরূপার জন্ম। বঙ্গীর নাট্যশালার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অহুরূপা দেবীর মাতামহ।

বললেন, "আমার মায়ের নাম ধরাপ্রন্দরী দেবী। আমার মায়ের মত রূপ আমার আর চোথে পড়ে নি। পিতামহ তাঁকে পুত্রবধ্-রূপে নির্বাচন করেছিলেন। প্রদেশন দেখার জন্মে আমার মা বারান্দার দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ওই রাস্তা দিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে ফিটনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোথ পড়ে সেই বারান্দায়। তিনি নেমে গিয়ে খোঁজ-খবর নেন— অবস্থা অমুকুল জেনে তখনি ধান-দ্র্বা দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে পাকাদেখা সেরে আসেন।"

তাঁর মা কলকাতার শৌশীন বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। কাব্য নাটক এবং
নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী ছিলেন। বাড়িতে প্রকাণ্ড পুজোর দালান—
শোভাবাজারের সঙ্গে টেকা দিয়ে জগদ্ধান্তীর মৃতি গড়া হত। থিয়েটার যাত্রা
কবিগান ইত্যাদি চলত উৎসাহের সঙ্গে। ঐ সঙ্গে ছিল আক্মীয়পালন। প্রকাণ্ড
দালানটা তাই সারা বছরই সরগরম থাকত। বারান্দার এক অংশ ছেড়ে
দেওয়া হত মেয়েকুলের জন্তে। মিস্ পিগর্ট ওথানে ক্লাস নিতেন। এই আবহাওয়ায় তাঁর মা বাংলা-ইংরেজিতে এবং বিভিন্ন শিল্পে অন্থরাগী হয়ে ওঠেন।

বললেন, "পিতামহ তাঁকে পুত্রবধ্র পে ঘরে আনলেন। পুত্রবধ্র শিক্ষার জন্মে তিনি ব্যবস্থারও ত্রুটি করলেন না। লেখাপড়া শেখার জন্মে এবং পিয়ানো বাজ্ঞানো শিক্ষার জন্মে মেম রেখে দিলেন। তাঁর নাম মিস্কলিন্স্— তিনি ছিলেন মাইকেল মধুস্দনের কন্তা শমিষ্ঠার ননদ।"

একটু থেমে বললেন, "আমার পিতামহের জীবন-চরিত যথন লেখা হয় তথন শমিষ্ঠার লেখা অনেক চিঠি আমি দেখেছি, বাংলায় লেখা চিঠিতে শর্মিষ্ঠার স্বাক্ষর থাকত, লেখা থাকত— তোমার ভাইঝি শর্মিষ্ঠা।"

মধুস্দন ও ভূদেব উভয় উভয়কে ভ্রাতার ন্থায় মনে করতেন। সে কেবল মনে করা নয়, তাঁরা ছিলেন যেন ছটি ভ্রাতাই। এই কারণেই মধুস্দন-ছ্ছিতা ভূদেবকে লিখতেন 'তোমার ভাইঝি'। বাংলাদেশের দে-আমলটা কেবল স্থাদিন নয়, বাংলায় সৌভাগ্যের দিন—
যে-দিন নিয়ে আজও আমরা গৌরবে বুক স্ফীত করি। দেই স্থাদিনের
স্থাতিচিছ যেন লেখা দেখতে পেলাম অহ্বরপা দেবীর মুখে। তিনি বললেন,
"সে-আমলটা ছিল আন্তরিকতার যুগ। তখন ছুঃস্থ দরিদ্র আস্থীয় প্রতিপালন
করা ছিল একটা ব্রতেরই মত। কিন্তু কারো মধ্যে কোনো ইতর-বিশেষ আমরা
দেখি নি। ছঃস্থ ও দরিদ্র বলে তাদের জন্মে কোনো পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল না,
বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতই ছিল তাদের সমান অধিকার, খাওয়া-থাকার
সমান ব্যবস্থা। এইরকম অবস্থা আমরা দেখেছি আমাদের বাল্যকালে, আবার
সেই চোথ দিয়েই বর্তমানে দেখছি অন্য অবস্থা—বিপরীত ব্যবস্থা। সময়ের সলে
সঙ্গে সবই বদলায়।"

ছেলেবেলায় অহ্বরপা ছিলেন একটু ছুইু প্রকৃতির। তাঁদের পড়ার জন্মে ছুদেব প্রত্যেকর একটা ক'রে ডেক্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। মাটিতে পিঠটান ক'রে এই ডেক্কে ব'সে পড়তে হত। বাড়ির ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজন মিলে বাড়িতে অনেক পড়ুয়া, অতজনের লেখার জ্বন্থে কালি সরবরাহ করা সহজ ছিল না— তার উপর দোয়াত উল্টে কালি তো প'ড়ে নই হবেই। তাই ভূষো কালি তৈরি হত বাড়িতে। নিয়ম ছিল্র সপ্তাহে একদিনের বেশি কালি দেওয়া হবে না, আর একদিন চেঁছে দেওয়া হবে সরের কলম। বললেন, "কিন্ধ প্রায়ই আমার কালি পড়ে যেত, আর কলম ভোঁতা হয়ে যেত। চুঁচুড়ার বাড়িতে এড়ুকেশন গেজেট ছাপার জ্বন্থে ছাপাখানা ছিল, আমি সেখানে ম্যানেজার-মশায়ের কাছে গিয়ে তাঁর পাকা চুল তুল্লে দেবার লোভ দেখিয়ে তাঁর কাছ পেকে কালি নিয়ে আসতাম আর কলম চোখা করে নিতাম।"

আর অনেক নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থ। ছিল বাড়িতে। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্বত্য সেরে পিতামহকে প্রণাম ক'রে সব কমবয়সী ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে বক্ষবদ্ধ বাহতে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে শুবস্তোত্ত ও নীতিল্লোক মুখন্ত বলতে হত, তার পর নির্দিষ্ট কাজ ক্লটিন-মাফিক সেরে যেতে হত। বিকালে খেলা, তার পর খাওয়া। সন্ধ্যায় আবার মৌখিক অন্ধ, নামতা; বয়স ও জ্ঞান অনুষায়ী বাংলা ও ইংরেজি কবিতা মুখন্থ করা।

লেখাপড়া তিনি একটু দেরিতে শেখেন। এর কারণ, লেখাপড়া ত্রুক্ত করার যে বর্ষদ, সেই সময় তিনি কঠিন অহথে ভোগেন। যথন তিনি রোগশয্যায় আটক,তথন তাঁর দিদি তাঁকে ক্বজিবাদী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প'ড়ে প'ড়ে শোনাতেন। এতে এদব তাঁর ম্থস্ত হয়ে যায়। বললেন, "তাই, নিরক্ষর থাকলেও আমি সেই বয়দে অশিক্ষিত ছিলাম বলা যায় না। কারণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আমি ভালোভাবেই জেনে নিতে পেরেছিলাম। তথন আমার বয়দ সাত।"

এর পরই তিনি শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পড়তে শেখেন। বাড়ির নিয়ম অফুসারে রোজ পিতামহের অবসর সময়ে তাঁর কাছে ব'সে রামায়ণ-মহাভারতের এক-একটি পালা শুনতে হত।

বাড়ি থেকে এড়ুকেশন গেজেট নের হয়। তাই বাড়িতে বই আর মাসিক পত্রিকার অভাব ছিল না। প্রতি সপ্তাহে কাগজ বের হত, আর এরই কল্যাণে ষত পত্র-পত্রিকা আর যত নতুন বই আগত বাঙিতে। মস্ত একটা লাইব্রেরী গ'ডে ওঠে এইভাবে। এইসব বই হাতে পেয়ে বই-পড়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়, সেটা কেবল অভ্যাস নয়, একটা নেশা হয়ে দাঁড়াল। স্থবিধে পেলেই তাঁর মায়ের নিজস্ব বইয়ের আলমারি ধুলে রমেশচন্দ্র দন্তের জীবনসন্ধ্যা ও জীবনপ্রভাত নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন, আর সেই সময়েই পড়েন বঙ্কিমের সীতারাম ও দেবী চৌধুরানী। তখন অফুরুপার বয়স মাত্র আট। বটতলার ছাপা বইয়ের পাত্র-পাত্রী নিয়ে পুত্ল-থেলাও আরম্ভ হয় তখন। মাকে অফুরোধ ক'রে ক'রে পুত্লের জন্তে পুঁতির গয়না, কৌচ-কেদারা তৈরি করিয়ে নিতেন। বই-পড়া ও পুত্ল-থেলা নিয়ে এই সময়টা তাঁরা মশগুল হয়ে ছিলেন। বললেন. "আমার হাতের লেখা ভালো হল না। এদিকে কোনো দিন মনই দিতে পারি নি। মনে হত, হাতের লেখা নিয়ে কত আর সময় দেওয়া যায়, ছাড়া পেলেই তাই পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়তাম।"

পিতামহ ভূদেবের কাছে তাঁর দিদিরা বড় বড় সংস্কৃত কাব্য প'ড়ে কবিতা লেখা অভ্যাস করে। দিদি শ্বন্তরবাড়ি গিয়ে সেখান থেকে রঙীন কাগজে পল্মে চিঠি লেখে। সেই চিঠি প'ড়ে অকুরূপার মাথায় বক্সপাত হল। আগে থেকেই দিদিকে অন্থকরণ করার আগ্রহ তাঁর ছিল, কিন্তু সাধ্যে কুলাত না।
এবার চিট্টি পেরে তাই বিব্রত হরে পড়লেন অন্থরপা। কিন্তু পিতামহ এই
পত্র পড়ে অন্থরপাকে বললেন, "এর উত্তর তোমাকে পছেই দিতে হবে।
যাও, লিখে আনো।"

বললেন, "চাপে প'ড়ে অনেক কটে লিখলাম—
পাইয়া তোমার পত্ত পুলকিত হল গাত্ত
আন্তেব্যন্তে খুলিলাম পড়িবার তরে।
পুঁথিগন্ধ পাইলাম কারুকার্য হেরিলাম
পুলক জাগিল অন্তরে।

এটা আমার মূল রচনা কিনা মনে পড়ছে না। সম্ভবতঃ পিতামহের হাতে দংশোধিত হয়ে এই আকার ধরেছিল। যাই হোক, আমার জীবনের সর্বপ্রথম রচনা এইটেই।"

তাঁর প্রথম লেখা গল্প কোন্ তিথি-তারিখে জন্ম নিয়েছিল তা তাঁর মনে পড়েন। মার্কণ্ডের চণ্ডীর ও বাল্মীকি রামায়ণের আদি পর্বের পভামুবাদ করেন দশ বছর বয়সের মধ্যেই। মহরম, দশহরা, ছুর্গাপুজা নিয়ে ফরমায়েদী প্রবন্ধও লিখেছেন এবং এই সঙ্গে ছ্-চারটে গল্প-লেখার চেষ্টাও চলে। এইসব এলোমেলো প্রচেষ্টার,মধ্যে থেকে একটি সম্পূর্ণ গল্প তিনি লিখে ফেলেন, তার নাম দেন 'সমাধি', কিন্তু সে-লেখা দিনের আলো আর দেখতে পায় নি, কখন কি ক'রে সেটা সমাধিলাভ করে তা আজ তাঁর মনে নেই।

বললেন, "আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে পিতামহের কথা। তাঁর সেই অনম্বসাধারণ দিব্যদীপ্ত মৃতি, ধবলগিরি বা রজতগিরির মত ভল্ল উন্নত দেহে বক্ষবিলম্বী ধবল শাল্র দেখলে লোক-পিতামহের প্রতিমৃতিই মনে হত। তাঁর কাছে আমরা কত স্নেহ যে লাভ করেছি তার ইয়ন্তা নেই। অত বড় কর্মী হয়েও সবিদিক্দশী পিতামহদেব আমাদের শিক্ষার স্বাস্থ্যের সমস্ত খুটিনাটিটুকু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতেন। বাড়িতে বিদ্বংসমাগনের শেষ ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী মুখো-পাধ্যায়, উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে

আগত মহাদেব রাণাতে প্রভৃতি বর্মী শিখ কত বিশ্বান ও জানীগুণীরা এসে আমাদের চুঁচ্ডার গঙ্গাধারের বাড়িতে বাস করতেন। আমাদের বাড়ির ধান-তিনেক বাড়ি পরেই একখানা বাড়িতে বিশ্বিমবাবু করেক বছর চাকরি উপলক্ষেবাস করেছিলেন।"

একান্তর বছর বয়স হয়েছে, তবু শ্বতি এখনো তীক্ষ, এখনো তাঁর শ্বচ্ছ মনে আছে সব কণা। একে একে তিনি বলে চলেছেন। মাণায় সাদাপাকা চুলের ফাঁকে সিঁথির উপর সিঁছ্রের স্পষ্ট রেখা। ঠিক ঐ রকম স্পষ্ট হয়েই তাঁর মনের সীমস্তের উপর যেন শ্বতির সিন্দ্ব-রেখা অন্ধিত হয়ে আছে।

বালী-উন্তরপাড়ার বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির নামডাক ছিল। সেই বাড়ির তীক্ষণী স্থদর্শন এক প্রক্রের সঙ্গে অনুরূপার বিবাহ হয়। তাঁর নাম শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাল্যকালে অন্থর্নপা শিক্ষালাভ করেন পিতামহ ভূদেব ও পিতা মুকুন্দদেব ম্থোপাধ্যায়ের কাছে। বিবাহের পর তিনি স্বামী শিখরনাথের কাছে ইংরেজি সাহিত্য পাঠ আরম্ভ করলেন। কর্মজীবনে শিখরনাথ মজঃফরপুরে থাকতেন এবং এই মজঃফরপুর থেকেই অন্থ্রপাব সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর পোষ্যপুত্র উপক্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে নামকরা বইগুলির প্রায় সবগুলিই মজঃফরপুরে লেখা।

অমুরূপা দেবীর থুব শৈশবকালের কথা। তাঁদের চ্ঁচুড়ার বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বছর বাস করেছিলেন। ছই পরিবারে সেই থেকে খুব সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ছেলে দিপেন্দ্রনাথের প্রথমা পত্নী স্থশীলা দেবীর সঙ্গে এই সময় অম্বরূপা দেবীর মাতা ধরাস্থন্দরী দেবীর বন্ধৃত্ব হয়। তাঁদের মধ্যে কাব্য-নাটক চর্চা হত।

পারিবারিক এই সৌহার্দ্য উত্তরজীবনেও অটুট থাকে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে অফুরূপার অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পোষ্যপুত্র উপন্থাস ধারাবাহিকভাবে বের হয় স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায়। এ উপন্থাস তিনি লেখেন তাঁর ছোট পিসিমার অন্থরোধে। এর আগে কুন্তলীন প্রতি- যোগিতার ত্-তিনটে গল্প দিরে অন্থরণা পুরস্কৃত হন, কিন্তু পিসিমার এতে মন ওঠে না। যে লেখা পড়তে আরম্ভ করলেই শেষ হয়ে যায়, তা তাঁর পছন্দ নয়; এমন-কিছু লেখার জন্তে তিনি পিড়াপিড়ি করলেন যা পড়ে শেষ করতে সময় লাগে। এই তাগিদে অন্থরপা লিখলেন এই উপগ্রাস। বললেন, "পোয়পুত্র ভারতীতে শেষ হতে হতেই স্বর্ণকুমারী-পিসিমা আমার আর-একটা উপগ্রাস চাইলেন। তার পর বাগদন্তা থেকে সব উপগ্রাসই তাঁর নির্দেশে লেখা হয়েছে— আগে প্লট ঠিক ক'রে ধীরে ধীরে মাসে মাসে লেখা। তাঁর তাগিদ না থাকলে আমার দ্বিতীয় উপগ্রাস লেখা হয়ে উঠত কিনা বলতে পারিনে। তাঁরই উৎসাহে আমি লেখার দিকে নতুন প্রেরণা পাই।"

ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ।
মঙ্কঃফরপুরে তিনি প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে হাত দেন, রবীক্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্তা মাধুরী দেবীব সঙ্গে 'চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল' নামে মেয়েদের
একটি স্কুল স্থাপনা ও পরিচালনা করেন। তারপর থেকে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের
সঙ্গে বৃক্ত হয়েছেন, এখনো আছেন। বারাণসীর হিন্দু-মহিলাশ্রম, আর্থ-বিভালয়,
মাতৃমঠ প্রভৃতির তিনি অধ্যক্ষা। কলকাতার বাণীপীঠ নারী-কল্যাণ-আশ্রম,
হিন্দু-মহিলাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীষ্টীয় ১৯১৯ সালে শ্রীভারত মহামণ্ডল তাঁকে 'ধর্মচন্দ্রিকা' উপাধি, প্রকটি মানপত্র ও একটি রৌপ্যপদক দেন; ১৯২০ সাল থেকে কয়েক বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের আই. এ. পরীক্ষার বঙ্গসাহিত্যের প্রশ্নপত্র-রচয়িত্রী ও পরীক্ষকমণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে 'সরস্বতী' উপাধি দেন; ১৯২০ সালে ইনি 'ভারতী' ও 'রক্ষপ্রভা' উপাধিতে ভূষিতা হন। ১৯৩৫ ও ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয় একে জগন্তারিণী ও ভূবনমোহিনী স্বর্ণপদক দেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক 'লীলা লেকচারার' নিযুক্ত হন, বক্তৃতার বিষয়্ক ছিল 'সমাজে ও সাহিত্যে নারী'— স্প্রাচীন বৈদিক যুগ এবং মিশর ব্যাবিলন স্থ্যাসিরিয়া চীন, মধ্যযুগের ও আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্য—সমগ্র জ্বগতের ইতিহাস থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে তিনি এই বক্তৃতায় স্বালোচনা

করেন। ১৯৪৪-৪৬ সালে প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বা রাও কোড সম্বন্ধে আন্দোলন করেন, এবং প্রায় পাঁচ শত সভায় সভানেতৃত্ব করেন। ১৯৪৬ সালে যশোহর-সাহিত্য-সজ্ম তাঁকে 'সাহিত্যভারতী' উপাধি দেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮— এই কয় বছর তিনি প্রবাসী বন্ধসাহিত্য-সম্মেলনের মূল ও শাখা সভাপতির পদে বৃত হন।

সাহিত্যসাধনার সঙ্গেদকে তিনি একজন সমাজসেবীর কর্তব্যও পালন করে চলেছেন। বাহিরের সঙ্গে তাঁর যোগ তাই ঘনিষ্ঠ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মান্থবের সঙ্গে পরিচয়ও নিবিড়। এই জন্মেই সম্ভবতঃ তাঁর দৃষ্টিতে সংকীর্ণতা নাই, উদারভাবে তিনি সবই গ্রহণ করতে জানেন।

তাঁর উপন্থাদের মধ্যে মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মা, মহানিশা, পথের সাধী কলকাতার বিভিন্ন রন্ধালয়ে নাটকাকারে অভিনীত হয়েছে। এই কয়টি বই এবং সেই সঙ্গে উত্তরায়ণ চলচ্চিত্রে গৃহীত ও প্রদর্শিতও হয়েছে।

আমাদের কথা প্রায় শেষ হয়ে এদেছে, ওদিকে ফিরতি ট্রেনের সময়ও ঘনিয়ে এদেছে। এমন সময় ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন শিধরনাথ। শিত হেদে কয়েকটি কথা বললেন মাত্র। তিনিও বার্ধক্যৈ বিব্রত, কিন্তু পক্স-অথর্ব নন।

১৯৩৪ সালের ১৫ জাতুয়ারি তারিখে বিহার-ভূমিকম্পে তাঁদের মজঃফর-পুরস্থ বাসগৃহ ভূমিসাং হয়। এই তুর্ঘটনায় অমুদ্ধপা আহত হন এবং তাঁর দশ বংসরের পৌর্ত্তী অরুণা মারা যায়। শোকাকুলা অমুদ্ধপা স্বামীপুত্ত-সহ কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন।

তারপর বাদ করছিলেন পৌত্রের কর্মস্থলে— রানীগঞ্জ।

৬ বৈশাথ ১০ ৯৫ বন্ধাব্দ, ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮ শনিবার তিনি করোনারি পুম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় ছোট ভগ্নির গৃহে লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুর বছর ছুই আগে ১৯৫৬ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

সেদিন বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম! আর একবার তাকালাম সামনের ঐ বাগানের দিকে, দেওয়ালির উৎসব আজ— তাই যেন অগণ্য প্রদীপের শিখার মত জ্বলে উঠেছে ওই ফুলেরা।

কশকাতার দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন, বিকেল ভিঙিয়ে সন্ধ্যা এসে গেল কিছুক্দণের মধ্যে। গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে ক্রভবেগে ছুটে চলেছি; সেই অন্ধকারের ওপার থেকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, লোকালয়ের সংকেত— বনগাছের ওপারে অসজ্জিত প্রদীপের মিছিল। গলাপার হয়ে ট্রেন একে দাঁড়াল দক্ষিণেধর-স্টেশনে। অনেক উঁচুতে এই স্টেশন। ট্রেনে ব'সে তাকালাম ছ্ধারে, মহানগরী যেন আলোর শতনরী হার গলায় দিয়ে সেজেছে আজ। আবার মনে হয়— এই মহানগরী আজ যেন হয়েছে এক মহা-উল্লান। সারা বাগান ভরে ফুটে উঠেছে যেন ওই আলোর গাঁদাফুল।

#### রচিত গ্রস্থাবলী

পোশ্যপুত্র। ১৩১৯ মরশক্তি। ১৩২২ মহানিশা। ১৩২৩ মা । ১৩২৭ বাগদত্তা জ্যোতিহারা উত্তরায়ণ পথহার। চক্ত বিবর্তন সর্বাণী **श्यि** গরীবের মেয়ে হারানো খাতা সোনার খনি ত্রিবেণী জোয়ার ভাটা

রামগড়
পথের সাথী
প্রাণের পরশ
রাঙা শাখা
মধুমল্লী
চিত্রদীপ
উল্কা
বিভারণ্য
কুমারিল ভট্ট
নাট্য-চতুইয়
বর্ষচক্রে
গাহিত্য ও সমাজ
সাহিত্যে নারী
উত্তরা খণ্ডেব পত্র

অসমাপ্ত রচনা জীবনের স্মৃতিলেখা

### ত্রীনন্দলাল বসু

আমাদের কলরব-কোলাহলের সংসারে এক-এক সময় এমন একজন মাসুষ আবিভূতি হন, যিনি নিজেকে এইসব কোলাহল থেকে সরিয়ে নির্বিকার ভাবে নীরবে দিন যাপন করতে পারেন। তপোবন তপস্থার উপযুক্তই উপবন : কিন্ত পৃথিবীর এই কোলাহলের মধ্যে ব'সেও যিনি তপ করতে পারেন তাঁকে কেবল তপস্বী বললেই সব বলা হয় না। আমাদের এই প্রলোভনে-ভরা পৃথিবীতে নির্লোভ ও উদাসীন মান্নবের অভাব আছে; সে অভাব পুরণ করার জন্মে মাঝে-মাঝে এক-এক জন আশ্চর্য মামুষের আবির্জাব ঘটে— যিনি সব লোভকে উপেক্ষা ক'রে নিজের মনে নিজের চিস্তায় বিভোর হয়ে নিজের কাজ ক'রে যান; সে কাজের দিকে পাঁচ জনের দৃষ্টি আত্বস্ট হোক বা না হোক,সেদিকে ভ্রুক্ষেপ তাঁর নেই। যখন পাঁচ জনে নিজ নিজ ফুতিত্ব প্রচারের জন্মে প্রতিযোগে রত, তখন এই নির্বিকার পুরুষটি আপন মনে বসে বসে নিজের মনের মত কাজ করে যান, নিজের মনের খুশিটাকেই তিনি নিজের কৃতিছের নিরিথ ব'লে মনে করেন। এই মাহুষ নীরব শুরু ও মৌন, নিজেকে নিয়েই নিজে বিভোর। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের প্রকৃতির আশ্চর্য ব্লকম মিতালি,তাই জনতার থেকে নিজেকে তফাতে রেখে তিনি প্রকৃতির ত্তপস্তা করেন। এমনি এক অস্তৃত মাহুষ হচ্ছেন শিল্পী নন্দলাল— শ্রীনন্দলাল বস্থ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন এই শিল্পীর মনের উপযোগী স্থান, এটি যেন তাঁর জাবনের শান্তির নিকেতন। ১৯২১ সাল থেকে নন্দলালের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিবিড় আশ্লীয়তা। এই স্থানটিকে তিনি যেন পেয়েছেন তাঁর আস্থার আশ্লীয় রূপে। এখানকার নিভূত পরিবেশ, উদার নীলাকাশ, দিগস্তবিস্তৃত মাঠ, শালতালতরুশ্রেণী, এবং গ্রাম-ছাড়া রাঙা-মাটির পথ শিল্পীর মনকে যেন একেবারে ভূলিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির ত্লাল নন্দলাল এই মনোরম পরিবেশে ব'সে মনের খুশিতে চর্চা করে তালেছেন শিল্পের। এই নিভূত নিকেতনের সীমানা অতিক্রম করে তাঁর

খ্যাতি আজ ছড়িরে পড়েছে সর্বজ্ঞ। কিন্তু তবুও তিনি নীরব. তিনি মৌন দিনিজের খ্যাতি সম্বন্ধেও যেন উদাসীন। আপন মনে তিনি ধ্যান করে চলেছেন। কিসের এই ধ্যান ? শিল্পের প্রতি তাঁর সমস্ত হৃদয় যেন শ্রেদায় ও নিষ্ঠায় প্রণত হয়ে আছে, ছ্-চোখে সেই বিনীত নমস্কারের ছায়াই যেন ধ্যানের ক্রপে দেখা দেয়।

কথা বলেন খুব কম, স্বভাব অত্যন্ত লাজুক, অচেনা কারো সঙ্গে দেখা হলে সংকোচে জড়িত হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া এই জন্মে সহজ নয়।

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনের আচার্য হিসেবে জহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতন-পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি কলাতবনে গেলেন, কিন্তু কলাতবনের যিনি অধ্যক্ষ সেই নন্দলালই তথন সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পরে নন্দলালকে নিয়ে আসা হল। জহরলাল সানন্দে নন্দলালকে ছু-ছাত দিয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন। কেমন আছেন, শরীর ভালো তো?' এই আন্তরিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নন্দলাল যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।—এই ঘটনা থেকেই নন্দলালের লাজুক স্বভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিমানহীন আড়ম্বরহীন একটি অতি সহজ জীবন যাপন করে চলেছেন নন্দলাল। আমাদের কলকোলাহলে-ভরা পৃথিবীর সামান্ততম ছায়া এসে পড়েনি তাঁর জীবনে কিংবা কর্মে। তিনি যেন নিসর্গেরই নন্দন, এবং নিসর্গই যেন তাঁর কাছে ভূম্বর্গ। এই জন্মেই তাঁর ধ্যানী মূর্তি দেখে মনে হয় তিনি বৃষি স্বর্গম্বথে বিভোর হয়ে আছেন। বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর উদাসীন-ভার কারণ সম্ভবত এই।

বলা যায়, তুলির শিক্ষা তাঁর আছে, বুলির শিক্ষা নেই। মুখে তাই কথা নেই, কিন্তু তাঁর তুলি তাঁর হৃদয়ের অজস্র কথা অনবরত বলে চনেছে। তারতের চিত্রকলার উৎকর্ষসাধনে তাঁর দানের কথা ভারত তাই কখনো বিশ্বত হবে না। তিনি কেবল ভারতের শিল্পী নন, তার চেয়েও বড় কথা, তিনি একজন ভারতীয় শিল্পী। ভারতের আত্মার বাণী তাঁর নিজের হৃদরের বাণী

হরে তাঁর তুলির রেখার রেখার মুখর হয়ে উঠেছে। এই জপ্তে সমত ভারতবর্ব তাঁকে সমস্ত্রম নমন্বার করে। সারা ভারতের প্রতিনিধিরূপে জহরলাল নেহক এই জন্তুই নন্দলালকে সেদিন অভিযাদন জানিয়ে গেলেন।

স্থৃদ-কলেজে পড়ার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে নন্দলাল আদৌ বিদান নন, যেমন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। তিনি এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। তার পর কলেজের পাঠ ত্যাগ ক'রে তিনি শিল্পসাধনার জন্মে জীবন উৎসর্গ করেন।

নম্মলালের জন্ম মৃক্লের-খড়াপুরে। ১২০০ বঙ্গান্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ খ্রীস্টান্দের ৩রা ডিসেম্বর। এখানে তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বস্থ খাল-খননের কাজের পরিদর্শক ছিলেন। এই সময়ে শ্রীরাজ্ঞশেখর বস্থর পিতা চল্রুশেখর বস্থ ছিলেন দ্বারভাঙ্গা-ক্টেটের নায়েব। কিছুদিন পরে চল্রুশেখর বস্থর স্থপারিশে নম্মলালের পিতা ঘারভাঙ্গা রাজ্ঞটেটের স্থপতি নিযুক্ত হন। নম্মলালের জননী ক্ষেত্রমণিও ছিলেন স্থকচিসম্পন্না— নক্শী-কাঁথা সেলাইয়ে তিনি ছিলেন নিপুণা; খয়েরের পুতৃল, মিষ্টান্নের ছাঁচ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতেন।

বালক-নন্দলালের জীবনে পিতার ও মাতার প্রভাব পড়ে। তার উপর সে সময়ে তিনি একটি উন্মুক্ত উদার পরিবেশ লাভ করেন— দিগস্থবিস্থৃত প্রাস্তরে ও সীমাহীন স্থনীল আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে তাঁর জীবন বিকশিত হয়ে উঠবার জন্মে ব্যাকুল হয়। তিনি নিবিষ্ট মনে বসে বসে ক্মোরদের মৃতিরচনার কাজ দেখতেন; দেখতেন, এক-এক পিশু মাটি কেবল আঙুলের চাপের কারসাজিতে কি ভাবে এক-একটা আকার লাভ করছে। নন্দলালও কাদা নিয়ে বসলেন। কুমোরদের দেখাদেখি মৃতিগড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁর হাতের মাটির ভেলা সত্যিই একটা মৃতিতে ক্রপায়িত হয়ে উঠল। বালক-নন্দলাল সম্ভবত নিজের হাতের কাজ দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। উত্তরজীবনে সামান্ত এই মাটির কাজ যে খাটি শিল্পের পথ ধ'রে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ কথা হয়তো তথন তিনি বৃমতে পারেন নি। কিছু তাঁর মনকে তিনি চিনেছিলেন ; চিনেছিলেন যে, এ মন ধরাবাঁধা রাস্তাধ'রে এগিয়ে যাবার মন নয়; এ মন একটা বেআড়া মন; সোজা আর সহজ্বপথ ধ'রে যাবার চেয়ে বাধা আর সাধনার পথ ধ'রে চলাতেই এর টান।

বারভাদাতেই তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। সেখান থেকে তিনি বধন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর বয়স বোলো। এখানে এসে তিনি ততি হলেন সেন্টাল কলেজিয়েট কুলে। কুলের ছাত্র তিনি, কিন্তু পূঁথির পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মন নেই, তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াছে অক্সত্র। সংশ্বত পাঠ্য বইয়ের ব্যাকরণ জানার চেয়ে সেই বইয়ের গল্পের পাশে চিত্র-রচনাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। এখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি। এন্ট্রান্স পাস ক'রে তিনি মেট্রপলিটনে (বিত্যাসাগর-কলেজে) ভতি হলেন। কিন্তু এফ. এ. পাস করা আর হয়ে উঠল না। কী ক'রে হবে। পাঠ্য কেতাবে তাঁর মন কিছুতেই বসত না। তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার পাশে রঙিন চিত্রভায় রচনা করতেন বসে বসে। চিত্র-সংবলিত তাঁর এই বইটি পরবর্তী কালে বিলেতে রোদেনস্টাইনের কাছে নাকি পাঠানো হয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যের উপযুক্ত চিত্রই সম্ভবত হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

এফ. এ. তিনি হ'বার ফেল করেন। অভিভাবকরা স্থির করলেন, ওাঁকে অন্ত কোনো বিষয়ে পড়ানোই ভালো। চিরাচরিত পাঠে ওঁরে হয়তো মন বসছে না। তাই তাঁকে ডাব্রুনির পড়ানোর জ্বন্তে চেষ্টা করা হল, কিছু কলেজে ভতি করানো সম্ভব হল না। অগত্যা, অন্ত দিক দেখতে হল। নন্দলালকে ভতি করা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের বাণিজ্য বিভাগে।

বাণিজ্যে নাকি লক্ষ্মী বাস করেন। লক্ষ্মীর আরাধনা করার অভিপ্রায় ছিল না নন্দলালের। তাই বাণিজ্যে তাঁর মন ধরল না। যাঁর চোথের ইশারা তিনি অনেক আগেই পেয়ে গেছেন, তিনি অন্থ আর-এক দেবী। মনে মনে হয়তো এতদিন নন্দলাল এ রই উদ্দেশ্যে বলেছেন—

যদি এতটুকু পাই ওই আঁথি-ইশারা হব নিমেষেই নির্বাৎ লক্ষীছাড়া।

অর্থকরী বিছার নিকেতন ত্যাগ করে তিনি অনর্থকরী বি<mark>ছার প্রতি ধাওয়া</mark> কর**লেন**। বণিজ্য-কলেজের পাঠের জন্ত বই-কেনার টাকা অন্তভাবে ব্যর হতে লাগল। প্রনো বইরের দোকানে খুরে ঘুরে তিনি নানা শিল্পীর ছবি সম্বলিভ সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন সেই টাকা দিয়ে। র্যাফায়েলের ছবি ও রবি বর্মার ছবি অনেক সংগ্রহ করলেন। তিনি ঠিক করলেন, বাণিজ্য-ক্লাস ছেড়ে দিয়ে আর্টস্কলে গিয়ে ভর্তি হবেন।

নন্দলালের পিসতৃতো ভাই অতুল মিত্র তথন আর্টকুলের ছাত্র। নন্দলাল তাই তাঁর এই জ্রাতার কাছ থেকে অঙ্কনের ছ্-একটা পদ্ধতি শিখন্তে লাগলেন বাড়িতে। অবনীক্সনাথের আঁকা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, অবনীক্সনাথের বৈঠকী স্বভাবের কথা এবং অমারিক ব্যবহারের গল্পও তিনি শুনেছেন বিবনিক্সনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর মনের মধ্যে স্তুপ হয়ে জমে উঠেছে: এমন সময়ে একদিন তিনি সত্যেন বটব্যাল নামে আর্টকুলের এক ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন অবনীক্সনাথের সম্মুখে।

'পড়াণ্ডনায় কিছু হল না বুঝি ? তাই এসেছ ছবি আঁকা শিখতে?' অবনীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম সম্ভাষণ।

এই তিরস্কার ক্বরিম, নন্দলাল তা বুঝতে পারলেন। তাই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আর্টস্থলের ভাইস-প্রিন্সিপাল অবনীন্দ্রনাথ। তিনি নন্দলালকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। জিজ্ঞাদা করলেন, লেখা-পড়া কতদ্র করা হয়েছে, এনট্রান্স পাদ শুনে সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন।

সার্টিফিকেট নন্দলালের কাছে ছিল না। অনেক চে্টায় আর তম্বিরে তা উদ্ধার করে এবং সেই সঙ্গে নিজের আঁকা এক বাণ্ডিল ছবি নিয়ে নন্দলাল চললেন আর্টস্থলে। নিজের আঁকা ছবির মধ্যে কয়েকটা তাঁর মৌলিক আঁকা ছবির নকল। আর্টস্থলে গিয়ে তাঁকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হল প্রিস্থিলাল হ্যাভেলের। হ্যাভেল ছবিগুলি দেখতে চাইলেন। নকল-করা ছবিগুলি পছন্দ হল না হ্যাভেলের, তিনি ঐ গাদা ক্ষেকে বেছে বার করলেন নন্দলালের মৌলিক ছবির একটা— মহাখেতা। এই অন্ধন দেখে খুশি হলেন প্রিষ্কিপাল। তবুও রেছাই নেই। তাঁকে পরীক্ষা

করা হল। মন থেকে আঁকতে বলা হল একটা ছবি। নন্দলাল আঁকলেন----সিদ্ধিদাতা গণেশ।

ি ছবিটা অবনীন্দ্রনাথকে দেখতে দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথ জানালেন হাত পাকাই আছে। এর ফলে সিদ্ধিলাভ করলেন নন্দ্রলাল। এটা হল তাঁর সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপান। তিনি যেন তাঁর যশের মন্দিরের একটি ধাপ উঠে এলেন সেইদিন। নন্দ্রলাল ভতি হলেন আর্টকুলে।

এনটান্দা পাস করার পরের বছরই নন্দলালের বিবাহ হয়। জামাতার এইরূপ স্পষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে শশুরকুল বিচলিত ও চিস্তিত হয়ে উঠলেন। যে বিশ্বা লাভ করলে ভবিশ্বৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ জীবনে অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা পাবার সম্ভাবনা, সেই পথ পরিত্যাগ করে নন্দলাল কিনা একটা অর্বাচীন পথের যাত্রী হলেন! কিন্তু তাঁদের ছ্শ্চিস্তায় সাত্বনা দেবার ভাষা নন্দলালের জানা ছিল না। তিনি তথন তাঁর অশাস্ত জীবনকে প্রবোধ দেবার পথ পেরে গেছেন— এইটেই তাঁর কাছে তখন বড় কথা। তিনি তাঁর জীবনের সাথ মেটাবার জন্ম নিজেকে নিয়ে তখন ব্যস্ত।

নন্দলাল কিছুদিন ডিজাইনের ক্লাসে শিক্ষালাভ ক'রে স্রাসরি এসে গেলেন অবনীক্রনাথের ক্লাসে। এ ক্লাসের আবহাওয়াই ছিল আলাদা। শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে গুরুশিয়া সম্পর্ক ছিল না, ছিল বন্ধুর সম্পর্ক। গল্পের আনন্দের ও বৈঠকের মধ্যে দিয়ে নন্দলালের শিল্প-শিক্ষা চলতে লাগল। নন্দলাল ক্রমণ কয়েকটি চিত্র আঁকলেন— শরাহত মরাল-ক্রোড়ে শোকার্ড সিদ্ধার্থ, সত্রা, শিবসত্রী, জগাই-মাধাই, কর্ণ, নটরাজের তাণ্ডব, ভীত্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি।

ভগিনী নিবেদিতা এই সময় একদিন আর্টস্কুলে এসে তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর শিল্পের সঙ্গেও। নন্দলালের অঙ্কিড চিত্র দেখে নিবেদিতা অভিভূত হন, এবং তাঁর চোখে চিত্রের মধ্যে যা ক্রটি বলে তাঁর বোধ হয়েছিল অকপটে তা উল্লেখ করেন।

নন্দলালের ছাত্রাবস্থায় আঁক। উপরোক্ত ছবি উত্তরকালে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর তুলি প্রথম অবস্থা থেকেই ভাঁর বশে ছিল কতখানি। নম্পলালের মন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় মন, এতে আর সন্দেহ কি। ভাঁর চিত্তের বিষয়-নির্বাচন থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

নন্দলাল আর্টকুলে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই সময় স্কুল থেকে বৃত্তিও লাভ করেন।

নন্দলালের আর্টস্কলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই অবনীক্রনাথ আর্টস্ক্ল ছেড়ে থান। পার্সি রাউন তথন আর্টস্ক্লের প্রিন্ধিপাল। তিনি নন্দলালকে আর্টস্ক্লেই শিক্ষকতার কাজ নিতে অহুরোধ করেন। ওদিকে অবনীক্রনাথ অহুরোধ পাঠালেন জ্যোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে চিত্রান্ধন করার জন্তে। অবনীক্রনাথের আহ্বান এড়ানো অসম্ভব। ছাত্র এসে উপস্থিত হলেন শুরুর পার্বে। বছর তিন নন্দলাল অবনীক্রনাথের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে এখানে ছবি-আঁকায় রত থাকেন। এই সময় নন্দলাল ভগিনী নিবেদিতার Indian Myths of Hindoos and Buddhists বইয়ের চিত্র অন্ধন করেন।

যে ভারতীয় সাহিত্যের ও প্রাণকাহিনীর দারা তাঁর মন আচ্ছন্ন, এবং বার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর চিত্রে, এবার নন্দলাল বহির্গত হলেন সেই ভারত-সন্দর্শনে, ভারতভ্রমণে। ভারতীয় প্রাচ্যকলামগুলীর প্রদর্শনীতে তাঁর আহত শিবসতী চিত্রটি প্রদর্শিত হবার পর তিনি প্রস্কারত্বরূপ পেলেন পাঁচ শ টাকা। গেই টাকা তিনি ব্যয় করলেন সং কাজে। পাটনা গন্ধা কাশী আগ্রা দিল্লী মধুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি ত্থান ঘুরে তিনি ভারতীয় শিল্পকাতির সঙ্গে চাক্ষ্ব পরিচয় ক'রে মনের ঐশ্বর্ধ বাড়িয়ে এলেন। তার পর প্নরায় গেলেন দক্ষিণ-ভারতে, তার পরে কোনারকে। সারা ভারত ঘুরে তিনি বিভিন্ন শিল্পদ্ধতি ও শিল্পকীতি দেখে মনের ভাত্যার পরিপূর্ণ করে ভুললেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। সম্ভবত সেটা ১৯১০ সাল। বিলেত থেকে বৃদ্ধা লেডি ছেরিংহ্যাম এলেন ভারতে। অজন্তা-গুহাচিত্র নকল করার জন্তে। ভাগিনা নিবেদিতার পরামর্শে তরুণ শিল্পী তাঁর সঙ্গে গেলেন এই কাজের সহকারী রূপে। এইখানে এসেই নন্দলালের ভারতীয় মন যেন একটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করল, এবং তাঁর মন ভারতীয় ধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে পরিচিত হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল।

এর পর নন্দলাল করেন্ আর-একটি কাজ। ১৯১৯ সালে আচার্ব জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দির অলংকৃত করেন মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত করে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩২১ বৈশাখ) নন্দলাল সর্বপ্রথম যান শান্তিনিকেতনে। সেখানকার নিজ্ ত পরিবেশটি দেখে তাঁর মন অভিভূত হয়। কিন্তু তিনি তথন সেখানে থাকার জন্মে যান নি। পরে একদিন জোড়াসাঁকোয় বসে নন্দলাল যথন অন্ধনে রত ছিলেন, তথন পিছন থেকে এসে রবীক্রনাথ সম্প্রেহে তাঁকে শান্তিনিকেতনের সাধন-কেন্দ্রে যাবার জন্মে বললেন। কবির আহ্বানে নন্দলাল রাজি হলেন, তিনি শান্তিনিকেতনে গেলেন। তথন সেখানে কলাভবন গড়ে উঠছে। নন্দলাল সেখানে গিরে যোগ দিলেন। কিন্তু কলকাতায় তথন অবনীক্রনাথ গড়ে ভূলেছেন সোসাইটি বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামগুলী। অবনীক্রনাথ তাঁর শিশ্বকে জেকে নিলেন এই কাজে। নন্দলালকে ছাড়তে হল ব'লে রবীক্রনাথ আক্ষেপ ক'রে তথন অবনীক্রনাথকে বলেছিলেন—'আমি যে সৌধ গড়ে ভূলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে ভূমি সে চূড়া ভেঙে দিলে।'

কিন্তু এ চুড়া ভাঙবার নয়, এ চুড়া অত্রভেদী হয়ে উঠবেই — এই ছিল কালের নির্দেশ। কিছুদিন পরে নন্দলাল ফিরে এলেন শান্তিনিকে তনের কলাভবনে। সম্ভবত ১৯২৩ সালে। নন্দলাল তাঁর সাধনার জন্তে এই কলাভবনকে একটি তপোবন-ক্সপে মনে মনে গ্রহণ করলেন।

এখানে আসবার কিছুদিন আগে তিনি বাগ-গুহার ভিত্তিচিত্তের নকল নিতে যান।

১৯২৪ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশস্ত্রমণে বহির্গত হন। চীন, জাপান, দ্বীপময় ভারত তিনি ঘুরে আসেন। তার পর যান সিংহলে। জার মনের ঐশ্বর্য এবং অভিজ্ঞতার পরিধি এতে ক্রমশই বিস্তারলাভ করতে থাকে।

মহাদ্ধা গান্ধার আহ্বানে তিনি কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে ছাত্র~ ছাত্রীদের নিয়ে ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সক্ষিত করেন, কংগ্রেসের ফৈয়জপুর জ্ববিবেশনে ডিনি কারুমর মঞ্চ ও ডোরণ রচনা করেন, কংগ্রেসের পদ্মী জ্ববিবেশনে ডিনি পদ্মীজীবনের বিভিন্ন দিক রূপায়িত করেন।

নিজের দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও তালোবাসা কতটা নিবিড় তাঁর অন্ধিত এইসব চিত্র দেখে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই জন্মই স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পাশুলিপি অন্ধিত করার ভার অর্পিত হয় নন্দলালের উপর। তাঁর নেতৃত্বে এই সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণ অলংকৃত হয়েছে, কয়েকটি চিত্র তিনি স্বয়ং রচনাও করেছেন।

নন্দলাল দীর্ঘজীবনের সাধনার নিবিষ্ট থেকে যে অগণিত চিত্র রচনা করেছেন তার তুলনায় তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে খুব কম। কয়েক বছর আগে বলীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী করেন; তারপর কিছুদিন আগে বোছাইতে এক প্রদর্শনী হয়। আজকাল সাময়িক পত্রিকাদিতেও এঁর রচিত চিত্র বিশেষ মৃত্রিত হয় না, কেবলমাত্র 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছাড়া। এই জন্মে বর্তমান কালের অনেকের পক্ষেতার চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তেমন সম্ভব নয়। তাছাড়া, আজকাল কোনো প্রকাশককেও তাঁর চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশের জন্মে উত্থোগী হতে দেখা যাচেছ না। এসব আক্ষেপেরই কথা।

কিন্ত এ-আক্ষেপ দ্র হয়েছে কিছুটা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের অর্থাস্থাকুল্যে শাস্তিনিকেতৃন আশ্রমিক সংঘের কলকাতা শাখা নন্দলাল অন্ধিত চিত্রের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। একটি অ্যালবাম শিল্পীর সারা জীবনের রচিত চিত্রসম্ভার প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ১৯০৮ থেকে ১৯৮৯ সাল—এই চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁর সাধনার নিদর্শন এই অ্যালবামে গ্রথিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে নন্দলালের জন্মদিবদে এই অ্যালবাম তাঁকে উপহার দেওয়। হয়।

১৯৫০ সালে কাশী বিশ্ববিভালয় নন্দলালকে ডক্টরেট পদবী দারা, এবং
১৯৫০ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয় তাঁকে 'দেশিকোন্তম' (ডি. লিট.)
উপাধি দারা সন্মানিত করেন। ১৯৫৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে
শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অহান্তিত বিশেষ সমাবর্তন অহান্তানে কলকাতা
বিশ্ববিভালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন।

স্বাধীনতার নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উভোগে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে সংগীত ভবনে গুণী-সম্বর্ধনা অমুষ্ঠানে আচার্য নন্দলালকে গরদের ধৃতি চাদর ও অশোকস্তম্ভ উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৯৫৮ সালে ইনি দাদাভাই নৌরজী শ্বতি পুরস্কার লাভ করেন। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি অথবা সাহিত্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্মে এই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

বর্তমানে তিনি চিত্র-অঙ্কনের কাজ বিশেষ করতে পারেন না। কিছ প্রতাহ তিনি স্কেচ অঙ্কন করে থাকেন।

আর-একটি কাজ তিনি করেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'হেলাফেলার কাজ': এ-কাজটা শুরু হল এই ভাবে—কলাভবনের জনৈক অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের হাঁস-মুরগী স্টাভি করাচ্ছেন, অদ্রে একটি চেয়ারে বসে নন্দলাল তা দেখছেন। তাঁর হাতে কাগজ-পেজ্লিল নেই, কিন্তু হাতের আঙ্লুগুলি ব্বি ছবি-আঁকার জভ্লে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই, ছেড়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে সেই কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিনি হাঁস-মুরগী স্টাডি দেখালেন ছাত্রদের।

বলেন, "ছবি করার নতুন টেকনিকটি পেয়ে আমারও কাজ করার নেশা আবার জেগে উঠল। পুরনো বাজে কাগজ, খাম ও চিঠি, ছেঁড়া কাগজের টুকরো পেলেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছবি করতে আরম্ভ করলাম। এখন অটোগ্রাফের থাতায় নাম-স্বাক্ষরের সঙ্গে এই ধরনের ছবিই করি দিচিছ।"

এই শিল্পীর জীবন একটানা দীর্ঘ সাধনার জীবন। এই জীবনের ঘটনার ও সাধনার কথা বহু স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন অনেকে। কিন্তু তা'তে বৃঝি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে না জীবনটি। এই কারণে 'ভারত সরকার এই শিল্পীর জীবন ও জীবনী চলচ্চিত্রে ধরে রাখার জ্বন্থে উদ্বোগী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো ভালো না। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন **ভার লেখনী** নিজের অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী।'

সেই বাত্রাপথ ধ'রে এগিয়ে চলেছে নম্মলালের তুলিকা। ছদ্র ভবিতৎকালের বিশ্বক ভিনি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে আছেন।—বে কাল ধর্মবা, শ্বসাগত, কিছু বে কাল তার আয়ত।

রচিত গ্রন্থাবলী

শিল্পকথা
শিল্পচর্চা
দ্বাপাবলী। তিন খণ্ড
ফুলকারী। তিন খণ্ড
Ornamental Art
Pictures from the life of Buddha
Paintings
Six Sketches of Nandalal Bose

চিত্রিত গ্রন্থ!বলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজ পাঠ। ছই খণ্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছড়ার ছবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের দ্ধপ ও বিকাশ। ১৩৫৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। 'বিচিত্রা'. ১৩৩৪ আষাঢ়

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, টাকডুমাডুম ডুম। ১৩৫১ অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, বুড়ো আংলা

রবীক্ষনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আরও কোনো কোনো গ্রন্থে নন্দলাল-অঙ্কিত অনেক চিত্র আছে।

# 

ল্যাপল্যাণ্ড দেশটি দেখি নি, শুনেছি সে দেশটা নাকি অত্যন্ত কুন্থান। অবস্থা যে কবি একে কুন্থান বলেছেন, তাঁর চোখে ঐ দেশটি হয়তো মনোরম ঠেকে নি। কিন্তু কবিই বলেছেন যে, সে দেশ যত কদর্থই হোক সেই দেশের নিবাসীর কাছে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্রুই জানা যাবে যে 'তেমন স্থখের দেশ আর নাকি আছে!' একে অন্ধদেশপ্রীতি বলে অবহেলা করা চলে না; আসলে নিজের দেশ সন্থম্কে যারা উদাসান, অবহেলার পাত্র তারাই। পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে এমন-একটি মামুষের খেঁজি পাওয়া যায় না— যিনি নিজের দেশকে অবজ্ঞা করে জীবনে সফলকাম হতে বা কারো শ্রেদ্ধার পাত্র হতে পেরেছেন। অথ স্থদেশজিক্ঞাসা কথাটির মধ্যেই অথ আত্মজিক্ঞাসা কথাটিও নিহিত আছে বলে মনে হয়।

বাঁরা এই স্বদেশজিজ্ঞাসায় ধ্যানস্থ রাখতে পেরেছেন নিজেদের, তাঁরা আমাদের নমস্ত। কেবল আমাদের নয়, তাঁরাই দেশের ও বিদেশেরও নমস্ত। এই স্বদেশজিজ্ঞাসীকে তাই নমস্কার করে স্বদেশ ও পরদেশ উভয়েই।

'আমার ভারতবর্ষ তুমি' বলে যেদিন আমরা ভারতের ভূমিকে প্রীতির শৃঙ্খল দিয়ে নিজের আত্মার সঙ্গে বাঁধতে শিথব, আমাদের আত্মার উন্নতি হবে সেই দিন, এবং সেট দিন আমাদের অদেশের উন্নতি দেখতে পাব আমরা চাক্ষ। আমাদের বিবেক সেই দিন আনন্দলাভ করতে পারবে। 'ভারতের ধূলিকণা আমার স্বর্গ'— স্বামী বিবেকানন্দের এই সোল্লাস উজ্জির প্রভিধ্বনি ঘেদিন চারদিকে বেজে উঠবে, সেই দিন সভ্যসভ্যই স্বর্গে পরিণভ হবে এই ভারতবর্ষ।

নিজের দেশকে জানবার প্রাথমিক উপায় নিজের দেশের ইতিহাস জানা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাঁরা ভারতের অতীত ইতিহাস মন্থন করে ভারতের প্রকৃত পরিচয় উদ্বাটন করতে পেরেছেন, তাঁরা আমাদের নম্ভ। এই নমস্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর রাধাকুমৃদ মুখোপাধ্যায়। ১৯শে মার্চ ১৯৫৩, ৫ই চৈত্র ১৩৫৯। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বালীগঞ্জের একডালিয়া রোডে। ট্রাম আর বাস্ চলাচলের সদর রাস্তার উপরে বাড়ি। সকালবেলা। ক্লরব-কোলাহল তাই তখনো শুরু হয় নি।

অতি ছোটখাটো দেখতে মামুষটি, অতি সাদাসিখে। বয়স সন্তরের কাছাকাছি, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না।

বললেন, "আমার জন্ম ১৮৮৪ (বঙ্গান্ধ ১২৯০) সালে। ক্রেটী হারিরে গেছে, তাই মাস-তারিখ কিছু বলতে পারছি নে।"

একটু থামলেন, হেসে বললেন, "যাদের কোটা ছারিয়ে যায় তাদের কীবিপদ।"

ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধার করে জীবন কাটালেন ইনি, কত সন-তারিখের অরণ্যে পথ খুঁজে খুঁজে চলতে হয়েছে এঁকে, উদ্ধার করতে হয়েছে কত ঐতিহাসিক পুরুষের জন্ম-ঠিকুজি। এত-কিছু রক্ষা করেছেন, কিছ নিজেরটাই ফেলেছেন হারিয়ে। তাই তাঁর কথা শুনে অন্থ কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ল যিশুগ্রীষ্টের কথা। কত জীবকে তিনি ত্রাণ করলেন, কিছ নিজেকে পরিত্রাণ করতে পারলেন না—

He saved others but Himself He could not save.
কথাটি মনে পড়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর অন্ত কথা শোনার জন্তে তৈরি হয়ে
ৰসলাম।

বললেন, "আমার পিতার নাম স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যার— মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে তিনি উকিল ছিলেন। আমার বিভালয়ের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় দেখানেই।"

ইতিহাসের প্রতি রাধাকুমুদ যে অম্বরক হরেছেন, সে অম্বরাগ উত্তরাধিকারস্বন্ধে পিতার কাছ থেকেই তিনি পেরেছেন। তাঁর পিতার ছাত্রজীবন ছিল
ক্ষতিত্বপূর্ণ— তারপর তিনি যখন আইনজীবীরূপে জীবন আরম্ভ করেন তথনও
তিনি অম্বরূপ ক্ষতিভ্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এরই ফলে কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে টেগোর ল প্রফেসর রূপে নিরোগ করেন; কিছু ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই পদে যোগ দেবার আগেই পর্লোকগমন করেন।

বহরমপুরে কুলের পাঠ সমাপ্ত করে রাধাকুমুদ কলকাতার আসেন। এখানে প্রান্ত তিনি প্রেসিডেন্ডি কলেজে পাঠ আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম গ্রেডের সরকারি ব্বান্ত লাভ করেন। তিনি একটি নৃতন রেকর্ডও স্থাপন করেন। ১৯০১ সালে ছটি বিষয়ে অনাস্সহ তিনি বি. এ. পাস করেন এবং ঐ সালেই ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রিও অর্থনীতিতে কবডেন পদক পান। এর পর বৎসর ১৯০২ সালে তিনি ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন। ১৯০৫ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন; এই বৃত্তির সাত হাজার টাকার সঙ্গে তিনি একটি স্বর্ণপদকও পান। ১৯১৫ সালে তিনি পি. এইচ-ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

সংক্ষেপে এই হল তাঁর ছাত্রজীবন। এই জীবনের মধ্যে তিনি যে স্থাধারণতা দেখাতে পেরেছেন, তার থেকেই তাঁর উত্তরজীবন সম্বন্ধে সে সময় স্থানেকের মনেই আশার সঞ্চার হয়। তিনি তাঁদের সে আশার অতিরিক্ত ভরদা দিতে পেরেছেন তাঁর জীবনের নিষ্ঠা ও শ্রমের দারা।

এবার কর্মজীবনে প্রকাশ করলেন রাধাকুমুদ। প্রেমচাঁদ-রার্য্যাদ বৃত্তি লাভ করার আগেই ১০০৩ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন কলকাতার রিপন কলেজে এবং কিছুদিন পরেই কলকাতার বিশপ কলেজে।

বছর তিনেক পরে তিনি বাংলার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে ছেমচন্দ্র বস্থমল্লিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতাধীনে বেন্দল স্থাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করেন।

বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে। এর পর তিনি যান কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৬ সালে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মহারাজা সার্ মণীক্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপকরূপে যোগ দেন; এ অধ্যাপক-পদটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। এর পর যান মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে।

এইভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি বিভাবিতরণ করে চলেছেন, বিভাবিতরণের সঙ্গেসঙ্গে তিনি বিভা-অর্জনও করে চললেন, জ্ঞান-আহরণও হতে লাগল দেই সঙ্গেনদে; নজের দেশকৈ জানতে হলে কেবল পুঁ থিপাঠের বারাই তা সজ্ঞব নয়, তার ধূলিকণার সলে এবং বিভিন্ন অঞ্লের সলে ও তার অধিবাসীর সলে নিবিড় পরিচয় থাকাও দরকার। রাধাকুমূদ অধ্যাপকরূপে স্থান থেকে স্থানাস্তরে গিয়ে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ ভিত্তি স্প্রপ্রতিষ্ঠিত করে ভূলতে লাগলেন। ভারতের মাটির ও মামুষের সলে তাঁর আদ্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল ক্রমণ। এই আদ্মীয়তার দ্বারা তিনি আদ্মন্থ কুরে নিলেন ভারতভূমিকে। তাই দেশ এবং বিদেশ তাঁকে আজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনী-গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত 'বাঘোগ্রাফিকাল এনসাইক্রোপিডিয়া অব দি ওয়ার্লড'এ পৃথিবীর সেরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী-সংকলনে তাই রাধাকুমূদেরও জীবনী সংকলিত হয়েছে।

মহীশ্র বিশ্ববিত্যালয়ে তিনি ছিলেন ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই বছরই তিনি আসেন লখনউ। লখনউ বিশ্ববিত্যালয়ে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং উক্ত বিভাগের প্রধানক্ষপে যোগ দেন। এইবার তাঁর জীবনে যেন এল স্থিতি। এখানেই তিনি অধ্যাপনা-জীবন অতিবাহিত করেন।

ভারতের ইতিহাসে ডক্টর রাধাকুমুদের দান অসামাশ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ও প্রসারের জন্যে তিনি বিশেষভাবে কাজ করেছেন। বর্তমানের পৃথিবীর কাছে ভারতের আজ যে মর্যাদা তার মূলে আছে ভারতের গৌরবময় অতীত এবং সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিশ্বং। সেই অতীতের সঙ্গে পরিচয়-সাধনের জন্যে বারা বিশেষভাবে প্রয়াস করেছেন রাধাকু মূদ তাঁদের মধ্যের একজন। তিনি যে আজে দেশে এবং বিদেশে অভিনন্দিত হচ্ছেন, তার হেতু তাঁর এই স্বদেশপ্রাণ্ডা।

তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার ধারা ও প্রণালী দেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভক্তর ভিনসেও শ্বিথ উচ্ছ্সিত প্রশংস। করে বলেছেন যে, ডক্টর রাধাকুমূদ কঠোর পরিশ্রমের দারা যেসব তথ্য উদ্ধার করেছেন, সেইসব তথ্য ভক্টর শিক্ষ্ তাঁর নিজের লেখা বই Early Historyর পরবর্তী সংস্করণে ভূক করতে পারলে ধক্ত হবেন।

বিদেশী ঐতিহাসিকের ষ্টিই নয়, স্বদেশের নায়কগণও তাঁর গবেষণার

খারা আকৃষ্ট হন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইছু ও অঞ্চাঞ্চ অনেকে ভূমদী প্রশংসা করেন রাধাকৃষ্দের।

তাঁর গবেষণায় প্রীত ও আরুই হয়ে বরোদা সরকার তাঁকে যে উপাধিতে ভূষিত করেন, প্রক্বতপক্ষে তাঁর পরিচয় দেখানেই। বরোদা সরকার তাঁকে 'ইতিহাস-শিরোমণি' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

লখনউতে তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু তথনো তারতের বিভিন্ন বিশ্ববিভালয় থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এলেছে ক্রমাণত। মহীশ্র কাশী পঞ্জাব কলকাতা বোম্বাই আন্নামালী মাদ্রাজ্ব নাগপুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের কলেজে ও বিশ্ববিভালয়ে বক্তৃতা দানের জন্তে আহুত হয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন :

তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের সঙ্গেদক্ষে চলেছিল আরও একটি জীবন। সে হচ্ছে তাঁর কমী-জীবন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারত যথন জাতীর আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে ওঠে ডক্টর রাধাকুমুদ তথন সেই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন ভারতের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের জন্মে। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং তথন তিনি জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রচারকরূপে বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিজ্ঞমণ করেন।

১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিড কাউন্সিলের (উধর্ব তন পরিষদ) সদস্থ ও বিরোধী পক্ষের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা সরকারের ফ্লাউড কমিশনের সদস্থ ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে FAO Preparatory Commission at Washingtonএ ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে ইনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্থ।

লখনউ বিশ্ববিভালয়ের রক্ষতজয়ন্তী উপলক্ষে উক্ত বিশ্ববিভালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দারা ভূষিত করেছেন।

বর্তমানে রাধাকুমূদ ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার প্রচারকর্মপেই বিশেষ-ভাবে পরিচিত ও পরিগণিত। তিনি অনলস গবেষণার দারা ষেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার জন্মেই তিনি আজ বন্দিত। অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর শনকক্ষ পাওরা ছক্কহ। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নৃতন দৃষ্টির সঞ্চার করেছেন, সেই নৃতন দৃষ্টিতে সেই ছাত্রবৃন্দ ভারত-ইতিহাস লক্ষ্য করে নৃতন জ্ঞানালোক দেখতে পেয়েছে। তাঁর অধ্যাপনা-জীবনকে তাই প্রচারক-জীবনও বলা চলে। দেশের ইতিহাসের এবং দেশের মাটির খবর রাখাই যে সর্বপ্রধান কর্জব্য এবং জীবনে মর্যাদালাভের প্রকৃষ্টতম পথ— এই সংবাদ বিতরণ ক'রে গিয়েছেন রাধাকুমুদ তাঁর কাজের দারা এবং কথার দারা।

অতি সহজ ও সাধারণ জীবন বাঁর, তাঁরই জীবনে মনন সম্ভব। রাধাকুমুদ তাঁর জীবনকে মননের উপযুক্ত করেই গড়ে তুলেছেন ধীরে ধীরে। বিনয়ে তিনি নম্র। এই নম্রতা দেখে মনে হয়, বুঝি-বা জীবনকে নমনীয় না করলে জীবন কমণীয়ও যেমন হয় না, তেমনি ফুতার্থও হয়ে ওঠে না। দেশের মাটির সঙ্গে আভাবিক যোগ না থাকলে এই কোমলতা অর্জন করা কঠিন। রাধাকুমুদ নিজের দেশের মাটিকে এবং দেশের মাম্বকে ভালোবাগতে জানেন ব'লেই তিনি ভারতবাসীর প্রিয়জন।

১৯৫৭ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার রাধাকুমুদকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ অথবা হয়তো ক্বস্তুজ্ঞতা জানাবার ক্ষয়েই তাঁর অনুরাগিগণ ১৯৪২ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনের সময় স্থির করেন যে, রাধাকুমুদকে তাঁরা একটি প্রস্থ (Volume of Studies) উপহার দেবেন এবং তাঁর নামে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে এক লেকচারশিপের ব্যবস্থা করবেন। এর জয়ে একটি পরিকল্পনাও রচিত হয়— তার জয়ে পাঁচান্তর হাজার টাকার দরকার এইরূপ স্থির হয়। এর জ্ঞে যে আবেদন প্রচারিত হয় ভাতে স্থাক্ষর করেন ভারতের সর্বক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এর ব্যারাই তাঁর সর্বভারতীয় মর্যাদা স্টেত হয়। বলা বাহল্য, এই টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে কাজও হয়েছে। তাঁর নামে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাঁকে 'ভারতক্ষীমুদী' নামে পাঁচ শ পাতার বৃহৎ একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়েছে—

এই প্রস্থে রচনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন দেশের ও বিদেশের বিষক্ষন। এই গ্রন্থ একটি সম্পদবিশেষ। সর্বভারতের বন্দনা যিনি লাভ করেছেন, তিনিই সত্যই ভারত-কৌমুদী। এই গ্রন্থটির নামও সেই জ্বন্থে সার্থক।

## রচিত গ্রন্থাবলী

The History of Indian Shipping
The Fundamental Unity of India
Local Government in Ancient India
Nationalism in Hindu Culture
Men and Thought in Ancient India
Hindu Civilization

Asoka

Harsha

Ancient Indian Education
Chandragupta Maurya and His Times

Gupta Empire

Early Indian Art

Asokan Inscriptions

India's Land System

A New approch to the Communal Problem

Akhand Bharat

The University of Nalanda

# সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মানুষের জীবন হচ্ছে একটি বহতা নদী। কোপাও এর গতি হয় ক্রত, কোষাও স্তিমিত। কখনোই বাঁধা-পুকুরের মত নিশ্চল হয়ে এ দাঁড়িয়ে খাকে না। কোনো কোনো নদী পাহাড় ডিঙিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রান্তরে, দেখান থেকেই সমতল প্রান্তর পার হয়ে গড়িয়ে গেছে সাগরে। কিন্তু এমন নদীর সংখ্যা কম, এর সার্থকতাও সামান্ত। পাথরের বিস্তর জাঙাল ভেঙে, সরু ঝরণার রূপে, উদ্দাম প্রাণবেগের তাড়নায় ঝিরঝির কবে নেমে এসেছে একটা অজানা জলের ধারা, পথ না পেয়ে পাছাড়ের चौटक भौटक भा करल, वाधा-वन्नन फिक्षित्र फिटक्ष्ट्रं चात्नक ख्रुज्ञह नाधनात्र অবশেষে পেয়েছে মাটির ছোঁয়া, পেয়েছে সমতলের স্পর্শ, তথন সে হয়েছে নদী, তখন দে পেয়েছে অক্বত্তিম স্রোত, এমন নদীর সংখ্যাই বেশি। কিন্ত এমন নদীকেও ব্যর্থ হতে হয়, পাহাড় থেকে প্রান্তরে আসার কঠোর সাধনাও निकल हास यात्र, कछ मद्रप्राथ अमन कछ नही जात थाता हातिरत कारणह । সমতলের বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে যেতে নব নব দেশের নব নব বাতাদের নব নব জীবনের সংস্পর্শে এসে যে নদী স্রোতে উদ্দাম এবং তরক্ষে উদ্ভাল হয়ে তুকুল উর্বর করে দিয়ে অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে লীন হয়, সেই নদীই সফল নদী, সেই নদীই সার্থক নদী। স্থারেন্দ্রনাথের জীবন ছিল এই নদীর মত। ২৩এ ডিসেম্বর ১৯৫২, ৮ই পৌষ ১৩৫৯ বন্ধান্দ। লখনউ এসে তাঁর জীবনের কাহিনী শুন্ছি। একটা অজ্ঞানা জলের ধারার মতই তাঁর জন্ম, অনেক বাধা স্থার অনেক বিপন্তি ডিঙিয়ে নিজের প্রাণবেগের তাড়নায় তিনি এগিয়ে চলেছেন, বাধা যতই প্রবল হয় তাঁর প্রেরণাও প্রবল হয়ে ওঠে সেই অমুপাতে। ভার পর জীবন হয়ে এল সহজতর তিনি সমতল প্রান্তর পার হয়ে এগিয়ে চললেন, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় দিনে দিনে এখর্যবান হয়ে— জীবনের সংস্পর্শে এসেচে যত ছাত্র, তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে চলেছেন স্বোপার্জিত कारिन्यर्पत्र मात- উर्वत करत पिरम्रह्म प्रकृत । এই তার জীবন।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি শেষজীবন লখনউতে অতিবাহিত করছিলেন। তাঁব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার হারা তাঁর জীবনের কাহিনী অবগত হয়ে তাঁর জীবনকথা রচনার অভিপ্রায় তাঁকে জানাই। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেদিন (১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫২, ৩রা পৌষ ১০০২ বলাক) আমাকে চিঠি দেন, ত্র্ভাগ্যবশত সেই দিনই অকমাৎ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর চিঠি ও মৃত্যুসংবাদ প্রায় একই সময় আমাদের কাছে পৌছয়। তাঁর লিখিত চিঠি হবহ এখানে তুলে দিলাম—

স্থলতালের বাংলো, বাদশাবাপ ২২, ক্যামেরন রোভ, ল্পন্ট ১৮১২।৫২

## শ্ৰদ্ধাস্পদেৰু,

আপনার ১৭।২২।৫২ তারিখের লিখিত পত্র পাইয়া প্রশী হইলাম।
আমি আজ প্রায় সাত বৎসর যাবৎ নানারোগে শ্যাগত হইয়া আছি এবং
এই অবস্থাতেও আমার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ৫ম থণ্ড লিখিতেছি। এই
অবস্থায় এখন আমার নিজের উচ্চোগে নিজের সম্বন্ধে কিছু লিখাইয়া রাখা
আমার পক্ষে রুচিকর নয় এবং ইছাতে আমি ক্লান্তিও বোধ করিব। তাছা
ছাড়া আপনাদের কাগজে আমার সম্বন্ধে কতটুকু স্থান দিতে পারেন এবং
আমার জীবনের কোন্ অংশগুলি আপনাদের কাগজের পক্ষে আদরণীয়
হইবে তাহা আমার পক্ষে অহুমান করা সম্ভব নয়। সেইজ্যু আপনি যদি
এখানে আসিয়া আমার সহিত গল্প-আলাপ করিয়া যান এবং তাহাই অবলম্বন
কারিয়া যাহা কিছু লিখিবার তাহা লেখেন এবং আমাকে তাহা শোনাইয়া যান,
তাহা হইলেই তালো হয় বলিয়া মনে হয়। আপনিও সেই প্রস্তাবই
করিয়াছেন। আপনারা যে উল্ভোগ করিতেছেন, তাহার প্রতি আমার
সম্পূর্ণ সহাস্তৃতি আছে এবং আমি যতটুকু পারি সে বিষয়ে সাহায্য করিব।
ভগবানু আপনাদের মঙ্গল কর্মন। ইতি—

মঙ্গলার্থী শ্রীশ্বরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত -পুনশ্চ—আমাদের বাসা একেবারে ইউনিভার্সিটির মধ্যে। ইউনিভার্সিটির অনেকগুলি গেট আছে। পোস্টঅফিসের সন্নিকটন্থ গেট দিরা আসিলে অন্ন দ্রেই আমাদের বাড়ীতে আসা যায়। এখানে ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়ী নাই। সাইকেল-রিকশা বা টোলাই প্রধান যানবাহন। ইউনিভার্সিটি লখনউ-স্টেশন হুইতে ৪ মাইল।

এইটেই সম্ভবত তাঁর জীবনের শেষ রচনা। এই পত্ত রচনার কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।। পত্ত পাওয়া-মাত্ত হির করি, লখনউ গিয়ে তাঁর জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁর জীবনকথা রচনা করেন। পরদিনই কাশী হয়ে লখনউ অভিমূখে যাত্তা করি। সেখান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে এই জীবনকথা রচনা করা হল।

১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ তারিথে তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক পাতা লিখেই সে রচনা স্থগিত রাখেন। তা'তে নতুন ক'রে হাত দিতে পারেন নি। সেই অসমাপ্ত আত্মচরিতের পাঞ্লিপির কপিও তাঁর জীবনকথা-রচনায় ব্যবস্থত হয়েছে।—

কৌশন থেকে আমিনাবাদের হোটেল। সেখান থেকে সাইকেল-রিকশা চেপে সটান চলে এসেছি ইউনিভার্সিটিতে। কড়া শীতের সকাল, তাজা রোদ্ধুর উঠেছে। ঝরঝরে পিচের রাস্তা দিয়ে মস্থা ফ্রুভভার এগিয়ে চলেছে রিকশা। গানের দেশ লখনউ, এবং বাগান-বাগিচার। বাঁ-পাশে ভাতখণ্ডের সংগীতভবন, এপাশে-ওপাশে বাগিচার নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। একটু এগিয়ে যেতেই চড়াই। নীচে গোমতী নদী। সাঁকো পার হয়ে ঢালু পথে নেমে গেল রিকশা। ইউনিভার্সিটির গম্মুজ দেখা গেল। কয়েকটা ফটক ডিঙিয়ে পোন্টাফিসের ফটকে এসে নামলাম। বাদশাবাগ। স্মলতানের বাংলো খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। তবু সহজেই হল বলতে হবে। স্মরেক্রনাথ যদি তাঁর চিঠিতে পথের নির্দেশ দিয়ে না দিতেন ভাহলে হয়তাং খুঁজে পাওরা হংসাধ্যই হত।

জীবনের কোনো কাজে কোনো খুঁত না রাখাই ছিল তাঁর জীবনে সাফল্য-লাভের মূলস্ত্র। তিনি তাঁর শেষ চিঠিতেও তারই প্রমাণ দিরে গেছেন। দ্রদেশ থেকে যে তাঁর কাছে আসবে তার কোনো অস্ত্রবিধে না হয়, এই আন্তরিকতাটুকু দেখায় ক'জন? তাঁর অবর্তমানে এই আন্তরিকতার অভাবটাই সবচেরে বড় লোকসান বলে মনে হল।

১৮৮৫ সালে কৃষ্টিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন ১৮৮৭, কিন্তু এটা নাকি ভূস। পিতা কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ছিলেন কাম্বনগো। মাসিক বেতন পেতেন পঞ্চাশ টাকা। পিতার এই সামান্ত বেতনে সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। অতি দরিদ্রভাবে জীবন আরম্ভ হয়। পিতা নানা জায়গায় বদলি হতেন। তাঁর সঙ্গে স্থরেদ্রনাথেরও স্থানবদল হত।

তাঁর বয়স যথন ছাই-তিন বংসর তথনই তাঁর জীবনে অস্বাভাবিক শক্তির লক্ষণ দেখা যায়। অক্ষরপরিচয় তথনো তাঁর হয় নি, কিন্তু এ সম্প্রেও রামায়ণ পাঠ করতে পারতেন। এমনকি 'কাঞ্চন' কথাটির অর্থ পর্যন্ত বলে তিনি সকলকে চমৎকৃত করে দেন। এই সময় তার খেলার জিনিস ছিল অতি কৃত্র একটি ক্লেয়র মূর্তি এবং সেই অমুপাতেরই একটি ছোট ভোগের পাত্র।

একটি শিশুর এই ভক্তিভাব দেখে এবং তার এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেখে 
সকলে আশ্চয় হয়ে যায়। একদিন বিজয়ক্ষ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করানো 
হয় এই শিশুটিকে। বিজয়ক্ষ এর সঙ্গে কথা বলে অভিভূত হন, বলেন, 'এ 
এক জাতিশ্বর বালক'। এর পর প্রব্রেন্দ্রনাথের নাম হল 'খোকা ভগবান'। 
থোকা ভগবানের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারদিকে। দলে দলেন লোকজন 
আগতে লাগল তাঁর কাছে। নানা জনের নানা প্রশ্ন। লোকের আনাগোনার 
বিরাম নেই। একটি শিশুর, জীবন একটা বিরাট জনতার দ্বারা জীর্ণ হয়ে 
থেতে লাগল।

নেহাত কাহিনী বলে এই ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো যেত। কিছ

এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আমলের সংবাদপত্তে এই কাহিনী প্রকাশিত

হয়েছে।

১৩০১ সনের ৭ই বৈশাধ, বৃহস্পতিবার, ১৯এ এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখের 'প্র্লভ দৈনিক' সংবাদপত্তে "অস্কৃত বালক" শিরোনামায় এইরপ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—

"ইংরাজি সংবাদপত্র 'হোপে' একটি অস্কুত বালক সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চয ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যথায়থ প্রকাশ করা গেল—

"মুরেক্সনাথ দাসগুপ্ত নামক একটি সপ্তম [নবম ?] ববীয় বৈদ্য বালকের অছুত ক্ষমতা দেখিলে আক্রাছিত হইতে হয়। বালক বিভালয়ে আখ্যান-মঞ্জরী ও ইংরেজি বর্ণমালা পাঠ করে, সংস্কৃত এখনও পড়িতে শিখে নাই; কিছ তাহাকে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে যে-কোনো প্রশ্ন করা যাউক-না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বড় বড় দার্শনিককেও বিশ্বিত করিয়া দেয়। সম্প্রতি বালককে বেক্সল থিয়সফি সোসাইটির গৃহে নানা লোকে নানাপ্রকার কুট প্রশ্ন করে, সেইসকল প্রশ্নের উত্তর বালক দিয়াছে—"

এর পর নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি বাহল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

অশেষ ক্ষমতা নিয়ে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এর থেকেই তা সহজে বোঝা যায়।

কিন্তু এই প্রশ্ন ও উন্তরের ভিড়ের মধ্যে যদি এঁকে ছেড়ে দেওয়া যায়
তাহলে লেখাপড়ায় বাধা হবে— তাঁর পিতার এই ভয় হল। তাঁর পিতা
বদলি হলেন ডায়মগুহারবারে। স্থরেন্দ্রনাথের জাবনের এল নৃতনতা। একটি
ক্রনতার দেশ থেকে তিনি এসে পৌছলেন যেন একটি ক্রনহীনতার রাজ্যে।
তিনি নাকি বলেছেন যে, তাঁর জীবনের এই সময়টা স্বচেয়ে নিঃসঙ্গ ও নিরুত্তাপ
ভাবে কেটেছে।

স্থরেক্রনাথের আদি নিবাস বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। তাঁর প্রণিতামহ কবীল্র মদনকৃষ্ণ দাসগুপ্ত বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পারিবারিক টোল ছিল। তার কাব্য সাংখ্য আয়ুর্বেদ ইত্যাদি সেখানে পড়ানো হন্ত। এই টোলে মুসলমান ছাত্রেরাও আয়ুর্বেদ পড়ত। গৈলা কবীল্র-বাড়ি বলেই এঁদের পৃত্রের পরিচয়। এই গৃহে সর্বদা চলত জ্ঞানযুক্ত। এই টোল সেদিন পর্যন্তপ্ত

টিকে ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পর পূর্ববন্ধ থেকে বহু লোক চলে আসায় বর্তমানে টোলের অবস্থা নিপ্রভ হয়েছে। এখন এই টোল কবীন্ত্র-কলেজ নামে অভিহিত। এই টোলে বরাবরই সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

স্থরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর প্রপিতামহের লোকান্তরের বছদিন বাদে তাঁর জন্ম। কিন্তু বালক স্থরেন্দ্রনাথের অন্তুত প্রতিভাদেখে অনেকেই সেকালে বলাবলি করতেন যে, কবীন্দ্র আবার বুঝি ফিলে এলেন।

ভাষমগুহারবারে অবস্থানকালে যখন তাঁর দিন নিঃসঙ্গ কাটছে, তখন তাঁর বয়স নয়-দশ। এই সময় বুত্তসংহারের অভুকরণে তিনি রচনা আরম্ভ করেন এক মহাকাব্য— প্রায় চারটি সর্গ রচনা করেন। তাঁর হাতের লেখা ভালো ছিল না বলে তিনি এই কাব্য মুখে মুখে বলে যান, আর তাঁর এক সহপাঠী লেখেন।

তাঁর পিতা বদলি হলেন ক্বফনগরে। স্থরেক্রনাথ এখানে এসে ভর্তি হলেন স্কুলে। নৃতন এই অস্তুত বালককে পেয়ে সহপাঠীরা জ্বালাতন করতে শুক্র করল, নানাভাবে তারা উপদ্রব আরম্ভ করল, কথায় কথায় তাঁর মাথায় চাঁটি মেরে মজা পেত তারা। এখান থেকেই ১৯০০ সালে প্রথম ডিভিশনে তিনি এনট্রান্স পাস করেন। এনট্রান্স পাস করে তিনি যান দেশে— গৈলায়। সেখানে গিয়ে টোলে যোগ দেন। এখানে তিনি পঞ্চী ও টীকাসহ স্কুরহ কলাপ-ব্যাকরণ ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ করলেন, নিজেও পড়তে লাগলেন।

পুনরায় আদেন কৃষ্ণনগরে। এখানকার কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন। এফ. এ. পড়ার সময় কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাধে। সুরেন্দ্রনাথ নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা অধ্যাপককে বিত্রত করে তোলেন। অধ্যাপক দেখলেন, ক্লাসে যা পড়ানো হয় সুরেন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। অগত্যা অধ্যাপক কলেজ লাইত্রেরি থেকে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' ছাত্রদের ইশু করা বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এই সময় তিনি সংস্কৃতে অহুষ্টুভ্ছন্দে একটি কাব্য রচনা করেন— তিলোজমা কাব্য।

এক বছর বি. এ. ফেল ক'রে পর বৎসর কলকাতার রিপন কলেজ পেকে তিনি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। নিস্তারিণী বৃত্তি পান। বি. এ. ক্লাসে ইংরাজী পড়াতেন টি. এল. ভাসানি। একদিন ভাসানি শেকৃস্পীয়ার পড়াচ্ছেন, স্বরেন্দ্রনাথ তাঁকে অনবরত নানা রকমের প্রশ্ন করছেন। সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভব হয় না. অধ্যাপক ভাসানি রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান। ছ্-একদিন পরে ভাসানি স্বরেন্দ্রনাথকে ডেকে সম্বেহে বলেন, তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সে প্রশ্ন সংগত প্রশ্ন।

সে সময়ে বি. এ.-তেও বিজ্ঞান পড়তে হত। স্বরেম্রনাথ কেমিন্ট্রি আভোপান্ত মুখহ করেন। ক্লাস-পরীক্ষার খাতায় তিনি কম্প-সেমিকোলন সমেত হবহ বইয়ের কথা লেখেন। অধ্যাপক খাতা দেখে চটে যান, বলেন, এ নিশ্চয় নকল করা। স্বরেম্রনাথ এ অভিযোগ অস্বীকার করলে অধ্যাপক বই খুলে তাঁকে মুখস্থ বলতে বললে তিনি অনর্গল মুখস্থ বলে অধ্যাপককে বিস্মিত করেন। এই ব্যাপারে তাঁর প্রতি অধ্যাপক এতটা আরুই হন যে, কোনোদিন স্বরেম্রনাথ ক্লাসে অমুপস্থিত থাকলে অধ্যাপক বলতেন, তাহলে আজু আমরা ক্লাস না নিলাম।

বি. এ. পাদ করে জীর্ণ বস্ত্রে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অর্থের খুব প্রয়োজন।
আনটন অত্যন্ত। এই সময় তিনি পেলেন একটি প্রাইভেট টিউশন। টানাটানি
ছিল, কিন্তু আত্মর্থাদাজ্ঞানও ছিল সেই সঙ্গে। টিউশনের বাড়িতে তিনি
দেখলেন, তাঁর মর্থাদায় আঘাত লাগছে তাদের ব্যবহারে। তিনি ছেড়ে দিয়ে
চলে এলেন।

সংস্কৃত কলেজে এম. এ. ক্লাগে ভতি হলেন স্থরেন্দ্রনাথ। অলংকার ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেকে এই সব শাস্ত্র আলোচনার জন্ত ভার কাছে আসত।

তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "কলেজে পড়িয়া কোনো দিন আনন্দ পাই নাই। টোলের পড়ুরাদের সরল জীবনযাত্তার দঙ্গে আমার জীবন সেই সময় এমনুই গাঁথিয়া গিরাছিল যে, আজও তাহার ছবি মনের মধ্যে জলজল করিতেছে।"

এম. এ. ক্লাদের পাঠ শেষ ক'রে তিনি পরীক্ষা দিলেন। "আমার পিতা তথ্য মুর্নিদাবাদ লালবাগে স্বল্প বেতনের একটি চাকুরি করিতেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ১০০৮এ সংস্কৃতে এম. এ. পাস করিয়া লালবাগে পিতার আশ্রমে বাস করিতেছি। আমাদের সে সময়ে কলেজে চাকুরি পাওয়া ভারী কৃঠিন ছিল। কলেজের সংখ্যা ছিল কম এবং তদ্মুপাতে পদপ্রার্থীও কম ছিল না। পাস করিয়া যে চাকুরির চেষ্টা করিব এমন কোনো স্থযোগ ছিল না। তথন পূর্ববন্ধ ও আসাম একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। আমাদের বাড়ি পূর্ববন্ধ, তাই পূর্ববন্ধে কোনো ভেপুটিগিরি চাকরি পাওয়ার জন্ম একটু চেষ্টা করিলাম।"

তাঁদের বাড়ির টোল পরিদর্শনের ও পারিতোষিক বিতরণের জন্মে প্রতিবংশর জেলা ম্যাজিস্টেট আসতেন। সেবার জেলা-ম্যাজিস্টেট ছিলেন রীড নামে এক সাহেব। "রীড সাহেবকে তাঁর মোটর-লঞ্চ হইতে আমাদের বাড়ি পর্যস্ত আনার ভার পড়িল আমার উপর। তাঁর লঞ্চ থামিত আমাদের বাড়ি হইতে তিন মাইল দ্রে। আমরা ছুইজনে এই পথ মাঠের মধ্য দিরা হাঁটিতে হাঁটিতে আসিলাম। রীড সাহেব বিলাতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। পথশ্রান্তি দ্র করিবার জন্ম সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধ অনেক আলোচনা করিলাম। রীড সাহেবও তাঁর পূর্ব-পঠিত 'নল-চরিতে'র নানা শ্লোক ইংরেজি রক্মের গদ্গদ্ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কি কারণে জানি না, আমাকে রীড সাহেবের বেশ ভালো লাগিয়াছিল। তিনি ছুইবার আমাকে বিলাত যাইবার জন্ম সরকার হইতে স্টেট স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।"

পিতার একমাত্র সন্তান তিনি। এই প্রস্তাবে তাঁর পিতা বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাঁকে এতদিন দ্র বিদেশে রাখার কল্পনার তাঁর পিতার মন অত্যস্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিলাত যাওয়ার কথার স্বরেন্দ্রনাথের মন উৎস্কুল হয়ে ওঠে, কিন্তু পিতার মানসিক অবস্থা কল্পনা করে তাঁর উৎসাহ দমে যায়। "বিলাত যাইয়া বড় হইব, অনেক অর্থ উপার্চ্চন করিব, এ রকম একটা উচ্চাভিলাব আমার মনের মধ্যে কখনোই জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। আমি দরিদ্রের পুত্র, দরিক্রভাবে লালিত-পালিত, বড় বড় সোভাগ্যের স্বপ্প আমার মধ্যে কখনোই আসিত না।"

বিলাভ যাওয়ার কথা চাপা পড়ে গেল। কিন্ত উপার্জনের অস্তে কিছ-স্থরেজনাথ। "যখন ডেপুটিগিরির চেষ্টার নামিলাম তখন আমার রীড শাহেবের কাছেই যাইতে হইল। তিনি জেলা ম্যাজিস্টেট হিনাবে আমাকে নির্বাচিত করিয়া ঢাকায় গিয়া কমিশনার হন এবং ঢাকা হইতে আমাকে প্রথম ব্যক্তি নির্বাচিত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত যখন আমার আলাপ-আলোচনা হয় তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি এখৰ বেকার হইয়া চাকুরির চেষ্টা করিতেছ, না, আর কিছু করিতেছ 🔥 ইংরেজি দর্শনে এম. এ. পড়িবার আমার একটা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তথাপি বেকার বসিয়া আছি এবং চাকুরি ধুঁজিতেছি, এ কথা বলিতে কেমন লব্জা করিতে লাগিল, আমি উাহাকে বুলিলাম যে, 'আমি এবার ইংরেজি দর্শনে এম. এ. দিব।' তিনি সম্ভষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমার লেখাপড়ার প্রতি যেরপ অমুরাগ তাহাতে তোমার শিক্ষাবিভাগের কাজ লওয়া উচিত। আমি বলিলাম, 'শিক্ষাবিভাগে কাজ দেয় কে?' তথন পূর্ববঙ্গে ডিরেক্টর ছিলেন শার্প সাহেব। রীড সাহেব তৎক্ষণাৎ শার্প সাহেবের নিকট আমাকে এক পরিচরপত্র দিলেন। শার্প সাহেবের সঙ্গে দেখা করায় তিনি বলিলেন. 'চাকুরি তো এখন কোণাও খালি নাই, তবে রাজসাহীতে অল্পদিনের জন্মে একটা কান্ত খালি আছে, বেতন ১০০ টাকা।' গামি বলিলাম, 'আমি ১०० र्डीकात ठाकृति नरेव ना, ১৫० ् ठाका रहेटल नरेट शांति।' स्मिन শার্প সাহেবের সঙ্গে আলোচনা এই পর্যন্তই হয়।" •

রীড সাছেবকে তিনি বলেন যে, দর্শনে তিনি এম. এ. দেবেন। এই কথা সত্য করার জন্মে বহরমপুর থেকে বই আনিয়ে পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯১০ সালে, পরীকা দিয়ে ইংরেজি দর্শনে এম. এ. পাস করেন।

এবার কর্মজীবন শুক্ষ হল স্থরেন্দ্রনাথের। তিনি তিন মাসের জন্ম রাজসাহী কলেন্দ্রে যোগ দেন। এখানে তিনি এলেন— পরনে প্রাতন দেশী পরিচ্ছদ। ছেলেরা তাঁর এই সাক্ষ দ্বেখে হাসতে লাগল।

তার পর অধিনীকুমার দভের আহ্বানে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে

যোগদানের জন্মে যান। বরিশাল ঘাটে এসে শার্প সাহেবের লঞ্চ থামে। খবর যায় স্থরেন্দ্রনাথের কাছে— অবিলম্বে তাঁকে চট্টগ্রাম কলেজে যোগদান করতে হবে।

ডেপুটিগিরি তিনি পান নি, এটা একটা আশীর্বাদ। তিনি শিক্ষকতার দিকে এলেন, এইটেই তাঁর পথ। এই পথ পেয়ে দ্রুত তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলেন দ্বাহাল দেশে পৌছে খবস্তোতে বয়ে চলল তাঁর জীবন-নদী।

১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম গবর্নমেণ্ট কলেচ্ছে সংষ্কৃত ও বাংলার সিনিয়র প্রফেসার দ্ধপে কাজ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিভালয়ের লেকচারার ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস-প্রিজ্ঞিপাল হন। ছই বছর পরে ১৯২৪ সালে ছাই. ই. এস. হয়ে কলকাতা প্রেসিডেজী কলেচ্ছে ইংরেজি দর্শনের প্রধান ছাগাপক ও কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের দর্শনের লেকচারার-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিজ্ঞিপাল হন। দশ বছর এই পদে তিনি সগৌরবে কাজ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের নীতিবিজ্ঞান ছাগাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এর পর তিনি বিদেশে যান। ১৯৫০ সালে বিদেশ থেকে ফিরে লখনউভে বাস কর্ছিলেন।

১৯১১ থেকে ১৯৪৫— একটানা পাঁরত্রিশ বংসর তিনি তাঁর জীবনকে লিপ্ত রেখেছিলেন কাজের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে জ্ঞানান্থেশ। তাঁর থামেনি। এর বিরাম ছিল না। অধ্যাপনার সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও সমানে চলেছে। ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে তাঁর ব্যাতি পৌছেছে দ্র বিদেশেও। পিতার মনোকত্তের হেতু না হবার জভ্যে যে বিলাত একবার প্রথমজীবনে বাতিল করেছিলেন, সেই ইক্স্মি তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছে।

১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় দর্শনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ-ভি. হন, ১৯২২ সালে ইংরেজি দর্শনে ভি. ফিল. হন কেম্ব্রিজের। ১৯৩৯ সালে রয়াল ইউনিভার্সিটি অব রোম তাঁকে ভি. লিট. উপাধি দান করেন। ভারতের বিচ্চিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কেছি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ ভাঁকে নানাবিধ উপাধি ছারা সম্মানিত করেছে— সে এক দীর্ঘ তালিকা।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গেসঙ্গে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন— ব্রাউনিঙ ও বেগসঁ, বেদান্তের বান্তবতা. নির্বাণের তাৎপর্য, তন্ত্রের দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতির অর্থ, ক্রোচে ও বৌদ্ধর্ম ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। চারটি খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীক্ষওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত অহুরোধে তিনি পঞ্ম খণ্ড রচনা আরম্ভ করেছিলেন, প্রায় অর্থেক লেখাও হয়েছে। এই বই তিনি আর শেষ করছে পারলেন না।

াংলা থেকে অনেক দ্রের মাটি। ছয় শ' মাইলের উপর। এত দ্রে এসেছি
বাঁর জীবনের কাহিনী জানতে, যদি তাঁর নিজের মুখ থেকেই সে-কাহিনী
শোনা যেত— তা হলে দীর্ঘপথের এই ফ্লান্তি আর ফ্লান্তি বলে মনে হত না
নিশ্চয়। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম রান্তায়। স্থ্য তখন সোজা মাথার উপর।
রোদ তব্ তাতে নি, কিন্তু মনটা যেন তেতে উঠেছে। একটা অজানা জলের
ধারা নিজের প্রাণের আবেরে কী ভাবে একটা বিশাল নদী হয়ে উঠতে পারে,
সেই কাহিনীর উপকরণ নিয়ে এলাম এক্সনি, মন তাই চালা ঠেকতে লাগল।

আবার সাইকেল-রিকশা, হোটেল অভিমুখে। .নীচে ওই গোমতী নদী নিস্তেক হয়ে পড়ে আছে, শীতের ছপুরে গা এলিয়ে যেন রোদ পোয়াছে। হাসি পেল, নামেই নদী, কিন্তু নদীত্ব নেই এতটুকু। বাদশাবাগ পিছনে ফেলে চলে এলাম। তাতে ক্ষতি নেই কিছু, পথের ছু ধারে ফুলবাগিচা, নানা রঙের পাখা মেলে দিয়ে তারা সর্বাক্তে রোদ মাথছে।

## ্বচিত গ্রন্থাবলী

मार्गनिकी। श्रवस

রবি-দীপিতা। রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনা

সাহিত্য-পরিচয়। প্রবন্ধ

কাব্য-বিচার। অলংকারশাস্ত্র

তত্ত্বথা। ধর্মশাস্ত্র-আলোচনা

আয়ুর্বেদ। ভারতীয় ভেষজশাস্ত্র আলোচনা

ক্ষণলেখা। কাব্যগ্রন্থ

নিবেদন। কাব্যগ্রন্থ

বিজয়িনী। কাব্যগ্রন্থ

চারণী। কাব্যগ্রন্থ

চারণ। কাব্যগ্রন্থ

সৌন্দর্যতত্ত। প্রবন্ধ

ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা। প্রবন্ধ

অধ্যাপক। উপন্থাস

#### ইংরেজ

A History of Indian Philosophy. 5 vols.

A Study of Patanjali.

Yoga Philosophy in relation to other Systems of Indian Thought.

Yoga as Philosophy and Religion.

Hindu Mysticism.

Indian Idealism.

A History of Sanskrit Literature (Classical Period).

Fundamentals of Indan Art, 1954

# শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

বস্থ-বিজ্ঞানমন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ধর আরক্ষ কাজ পরিচালনা করছেন এখন ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বন্ধ। ১৯৩৮ সালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুসারে দেবেন্দ্রমোহনের উপর এই বিজ্ঞানমন্দির-পরিচালনার দায়িত হাত হয়েছে।

বললেন, "ধুব ছেলেবেলায় আমার পিতৃবিয়োগ হয়। আমার লেখাপড়ার বিষয় তাই নির্দেশ দিতেন আমার মামা— আচার্য জগদীশচন্তে। তাঁরই নির্দেশক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আরম্ভ করি শিবপুরে। সেখানে গিয়ে ষ্যালেরিয়া হয়। অহস্ত হয়ে ফিরে আদি। আমাকে আর শিবপুরে না পাঠানোই ঠিক হয়; কেননা শিবপুর সে সময় ছিল ম্যালেরিয়ায় ভরা। ছির হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জ্বন্তে আমাকে পুনায় পাঠানো হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিথতে হলে জিয়োলজি জানা দরকার। তাই জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন, পুনায় যাবার আগে আমার জিয়োলজি পড়া উচিত। তাই প্রেসিডেন্সি কলেন্সে জিয়োলজি নিয়ে বি. এস-সি.তে ভতি হলাম। এ হচ্ছে ১৯০০ সালের কথা। জগদীশচন্দ্র এর কিছুদিন আগে চেতন ও অচেতন পদার্থ একই প্রকার সাড়া যে দেয়, সে সম্বন্ধে গবেষণা করে ত্রফল পেয়েছেন। ভার পুত্র ছিল না। তার আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাবার জন্মে তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন একজন উত্তরাধিকারী। তাই তিনি তাঁর মত পরিবর্তন ক'রে আমাকে পিয়োর সায়েন্স পড়ানো স্থির করলেন। আমি ফিজিক্স পড়া স্থারস্ত করলাম। সে আমলে বিজ্ঞানচর্চার এত প্রসার হয়নি, তাই তাঁর মনে সংশয় ছিল যে, হয়তো তাঁর অবর্তমানে তাঁর কাজ নিয়ে আর কেউ অগ্রসর হবে না। ১৯০৬ সালে আমি ফিজিক্সে এম. এ. পাস করলাম।"

এম. এ. পাদ করার পর এক বছর তিনি জগদীশচন্ত্রের অধীনে গবেষকর্মপে কাজ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কেমব্রিজে ক্রাইস্টস্ কলেজে যোগদান করেন, এবং কিছুদিন ক্যাভেণ্ডিশ স্যাবরেটরিতে জে. জে. টমসনের অধীনে

गटनवर्ग करतन। ১৯১২ সালে তিনি রয়ान কলেজ অব সায়াজ বেকে

कि जिल्ल लखन ইউনিভার্সিটির বি. এস-সি. অনাস ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে

ফিরে এসে এক বছর সিটি কলেজে অধ্যপনার কাজ করেন। এর পরেই

তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ফিজিয়্সের ঘোষ-অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
ঘোষ-অধ্যাপকরূপেই তিনি ছু বছর বার্লিন বিশ্ববিভালয়ে অধ্যয়নের জ্ঞা
১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানী যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়
তাঁর অধ্যয়নে বাধা পড়ে। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর অধ্যয়ন চালিয়ে

যাবার অহমতি পান, কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হলে ডক্টরেট-পরীক্ষা দিতে পারেন
না। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তিনি বার্লিন বিশ্ববিভালয়ের পি-এইচ. ডি.
উপাধি পান। সেই বছর জ্লাই মাসে তিনি লগুন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন
করেন। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ঘোষ-অধ্যাপক পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন
১৯০৫ সাল পর্যন্ত। এই সময় সার্ সি. ভি. রমনের জায়গায় তিনি পালিত

অধ্যাপক হলেন। ১৯৩৮ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রমোহন বন্ধ-বিজ্ঞানমন্দিরের ডিরেক্টর হয়ে এলেন জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক
উত্তরাধিকারী-রূপে।

वनलन, "त्ररे (थरक এই मिन्दत चाहि।"

এখানে যোগদানের পর থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ভিদের শারীর-বৃত্ত সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করার কাচ্ছে লিপ্ত। জীবের মত উদ্ভিদেরও যে চেতনা আছে, জগদীশচন্দ্র এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবর্তক; দেবেন্দ্র-মোহন বিজ্ঞানের এই দিকের এখন প্রসারক।

১লা আগস্ট ১৯৫৩, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৬ বঙ্গান্ধ। ৯৩ নম্বর আপার সাকুলার রোডে বস্থ-বিজ্ঞানমন্দিরের প্রকোঠে ব'সে দেবেন্দ্রমোহনের জীবনের কাহিনী শুন্ছি।

বললেন, "আমার জীবনের কাহিনী হচ্ছে এই পল্লীর উল্লয়নের কাহিনী-টাই। আমার চোখের সামনে গড়ে উঠেছে এই পল্লীটা।"

আপার সাকু লার রোডের এই এলাকাটি তিনি একটা বিজ্ঞান-কলোনি বলে মনে করেন। বস্থ-বিজ্ঞানমন্দির, সায়েন্স কলেজ, আর. জি. কর মেডিকাল কলেজ, ব্রাহ্ম গার্লন স্কুল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, নারী-শিক্ষা সমিতি, ডেফ্ অ্যাণ্ড ভাষ স্কুল--- সব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এইথানেই। সে-এক দীর্ঘ কাহিনী।

১৮৮৫ সালের ২৬এ নভেম্বর (১২৯২ বঙ্গান্দের ১২ই অগ্রহায়ণ) তারিখে কলকাতায় দেবেক্সমোহনের জন্ম। পিতা মোহিনীমোহন ছিলেন হোমিয়ো-প্যাথ ডাব্ডার, হোমিয়োপ্যাথির একটা স্কুলও তিনি চালাতেন।

ময়মনসিংহ জেলার জয়দিধিতে তাঁর দেশ। পিতামহের নার্ম পদ্মলোচন, এবং পিতামহী উমাস্করী। অল্পবয়দে তাঁর পিতামহের মৃত্যু হয়, তিনটি পুত্রের তত্তাবধানের ভার পড়ে পিতামহীর উপর। এই তিন পুত্র হচ্ছেন হরমোহন, আনক্ষমোহন ও মোহিনীমোহন। দিতীয় পুত্র আনক্ষমোহন বাংলার অনামধন্য সন্তান আনক্ষমোহন বস্থ— ইনি সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি কেমবিজ বিশ্ববিভালয়ের গণিতে র্যাংলার হন, ব্যারিস্টারী পাদ ক'রে ইনি দেশে ফিরে এদে সমাজদেবায় আজ্মনিয়োগ ক'রে অরণীয় হয়েছেন। স্থতীয় পুত্র মোহিনীমোহন দেবেল্রমোহনের পিতা; ইনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আমেরিকা ব্রুরাট্রে গমন করেন, সেখানে গিয়ে তিনি হোমিয়োপ্যাথি-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ক'রে দেশে ফিরে এসে ডাকারি করেন।

বললেন, "আমরা থাকতাম ৬৪।১ নম্বর মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। ১৮৮৮ সাল, যথন আমার বয়স তিন, সেই থেকে আমার বাল্যের যত শ্বর্তি তার সবই এই বাড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে। পাঁচ বিঘে জমির উপর খুব বড় একটা একতালা বাড়ি। বাড়ির মধ্যে পুকুর ছিল, খেলার মাঠ ছিল। এখানে আমার বাবা ও জগদীশচন্দ্র একত্রে বাস করতেন।"

তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এই বিজ্ঞান-কলোনি। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায়, জগদীশচন্দ্র কনভেণ্ট রোডে বান, তারপর বিলেত থেকে ফিরে এসে ৮৫ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে ওঠেন। মেছুয়াবাজারের বাড়ি ও এই বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা। ক্রমে ক্রমে ১১, ১২, ১২।০, ১০ ও ২১৪— আপার সার্কুলার রোডের এই কয়টি বাড়ি উঠল— বিজ্ঞানের ও শিক্ষার পীঠন্থান হয়ে উঠল এই এলাকা।

জগদীশচন্ত্রের পিতা ভগবানচন্ত্র, দেবেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠতাত আনন্ধমোহন ও লেডি অবলা বহুর পিতা তুর্গামোহন দাস একত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নানা কাজে লিগু ছিলেন। তাঁরা দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা করা, চা-বাগান পরিচালনা ইত্যাদি কাজেও একত্রে উত্যোগী ছিলেন।

তগবানচন্দ্রের ছই কঞা অর্ধাৎ জগদীশচন্দ্রের ছই ভগিনী স্বর্ণপ্রভাও স্বর্ণপ্রভার সঙ্গে দেবেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার বিবাহ হয়। এইভাবে এই ছই পরিবার নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হন। কেবল পারিবারিক সম্পর্ক নয়, একটা অক্কৃত্রিম সোহার্দ্য ভাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

বললেন, "বাবার কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না। ১৯০১ সালের ২৫এ আগদট তারিখে তিনি দার্জিলিঙে মারা যান— আমার বয়স তপন পনেরো।"

পিতার মৃত্যুর পর তিনটি পুত্রের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব পড়ে তাঁর মাতার উপর। ক্রনে তাঁরা বড় হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মার অথগু অবসর, তিনি সে সময় নিরাশ্রয় বা ছংস্থদের তত্ত্বাবধানে রত থাকতেন। অনেক আত্মীয় তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্মে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর মায়ের কাছে। বললেন, "মনে পড়ে পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী অস্তন্থ হয়ে এসে ক্রেকবার ছিলেন চিকিৎসার জন্মে।"

কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ভগবানচন্দ্র থাকতেন চন্দননগরের হুগলিনন্দীর উপরেই পুত্র জগদীশচন্দ্র ও অবিবাহিত কন্সাদের নিয়ে। দেবেন্দ্রমোহন প্রায়ই নৌকায় নদী পার হয়ে সেখানে যেতেন। সে কথা এখনো তাঁর মনে পড়ে। হুগলি নদীতে বান আসত, নোঙর-করা খড়-বোঝাই নৌকো সেই বানের ধাকায় নদীর পাড়ে ছলে ছলে উঠত।

এর পর মেছুরাবাজার স্ট্রীটের বাড়িটি দেবেন্দ্রমোহনের পিতা ও জগদীশচন্দ্র একত্রে ভাড়া নিলেন। এই সময়ের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে দেবেন্দ্র-মোহনের। বছদ্র অতীতের সে স্থৃতিটা। এডিনবার্গ থেকে ফিরে আচার্য প্রস্কুলচন্দ্র এই বাড়িতে কিছুদিন হিলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রকুলচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও বন্ধুক্ হর বিলেতে, সেই স্তেই তাঁর এখানে আসা। এর কিছুদিন পর প্রকৃষ্ণ ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে উঠে যান, এইখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেশল কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

বললেন, "মেছুয়াবাজারের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে প্রফুলচন্দ্র খেলায় যোগ দিতেন, কোলাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাগান তৈরি করতেন আমাদের সঙ্গে। বেগল কেমিক্যাল করার পরও তিনি সকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে আমাদের বাসায় আসতেন। তথনও তাঁর সেই বিখ্যাত ঘোড়া ও গাড়ি হয়নি— যে পাড়িতে চড়ে ময়লানে তিনি পরে রোজ হাওয়া থেতে যেতেন্স বিকেলে আমাদের বাগানে বেড়াবার পর পুকুরের ধারে একটা ইজিচেয়ারে তিনি আরাম করে বসতেন। এই সময় আমাদের অনেক টুকিটাকি ফরমাল তিনি করতেন। এ-সব কাজের ঘুষ বাবদ তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালে তৈরি রোজ-সিরাপ দিতেন আমাদের, আমরাও সেই লোভে তাঁর ফরমাল খাটতাম। জগদীলচন্দ্রও চন্দননগরের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বাইচ খেলার নৌকোটা নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছিলেন পুকুরটায়। এইভাবে বিজ্ঞানীরা সব দল বাঁধলেন।"

এই সময় জগদীশচল্লের আর-একটা শথ ছিল— ফটো তোলা। কানিংছামের বই প'ড়ে তাঁর ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পকলার প্রতি টান হয়।
একটা মন্ত ক্যামেরা তাঁর ছিল। জগদীশচন্দ্র ও লেভি অবলা বন্ধ ফটো
তোলার জন্মে হিমালয়ে এবং অজন্তা ইলোরা কুমায়্ন খুরে বেড়িয়েছেন।
বাড়ির মধ্যে একটা তাঁবু খাটিয়ে জগদীশচন্দ্র ভার্কর্ম তৈরি করেছিলেন।

বললেন, "অনেকগুলো ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। একটা চাকরের বোকামির ছব্যে। প্লেটে ধুলো জমেছে ব'লে সেগুলো তাকে পরিষ্কার করতে বলেছেন জগদীশচন্দ্র। ভূত্যটি বুঝতে না পেরে প্লেটগুলো চেঁছে একেবারে পরিষ্কার সাদা কাঁচ এনে হাজির। যে কয়টা বেঁচেছিল, তা এই বিজ্ঞান-মন্দিরের জানলায় লাগানো আছে।"

তাঁর শ্বতি মন্থন করতে করতে কত ঘটনার অমৃতই উঠে আসছে, তার শেষ নেই। বললেন, "আর-একটা মজা হচ্ছে সাইকেল চালানো। জগদীশচন্তের মাথায় তথন নতুন একটা প্রেরণা এসেছে— তিনি বিলেতে থাকা কালেই একটা বড় মনোসাইকেল কিনেছিলেন, দেশে ফিরে তিনি একটা ট্রাইসাইকেল ও একটা বাইসাইকেল কেনেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই তিনি সাইকেল চালানো শেখার জন্মে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এই দলে ছিলেন লেডি বহু, সার্ও লেডি নীলরতন সরকার ও প্রস্কুল্লচন্ত্র। এঁদের সাইকেলচালানো শেখাতেন আমার ছই মামা ও জ্যাঠতুতো দাদা।"

মেছুরাবাজারের বাড়িতে আর লোক ধরে না। জগদীশচন্দ্র কনতেন্ট রোডে উঠে গেলেন। তার পর বিলেত থেকে খুরে এসে ভাড়া নিলেন ৮৫ নম্বর আপার সারকুলার রোডের বাড়ি। পৃথক ছুই বাড়ি হলেও পার্থক্য কিছু ছিল না, পাশাপাশি বাড়ি, মাঝের দেওয়াল ভেঙে ত্ বাড়িতে যাতায়াতের পথ করে নেওয়া হয়েছিল।

"এর কিছুদিন পরে আমার বাবা ও মামা জগদীশচন্দ্র আপার সারকুলার রোডের উপর পাশাপাশি ছু প্লট জমি কিনে বাড়ি তুললেন, ১২।০ ও ১০ নম্বর হচ্ছে এই ছুই বাড়ির।"

মেছুরাবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জগদীশচন্দ্র কনভেন্ট রোডে উঠে গেলে বাড়ির ভিতরের মাঠে যেখানে তাঁবু খাটিয়ে ডার্করুম করা হয়েছিল, সে জারগাটা খালি হল। দেবেন্দ্রমোহন ও জনকতক ছেলে মিলে তখন সে মাঠ খেলাখুলার কাজে লাগালেন। দাত জন দদশু নিয়ে একটা ক্লাব হল, এক-একজন দদশু যেন এক-একটা গ্রহ— তাঁদের ক্লাব হল দপ্তর্যিমণ্ডল। ক্লাবের দদশুসংখ্যা বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। নববিধান-পল্লী থেকে ও ৬৮/১ নম্বর আপার দারকুলার রোডের কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি থেকে ছেলেরা এসে যোগ দিতে লাগল। আরও-দব ছেলে আসতে আরম্ভ করল ব্রাহ্ম বোডিং থেকে। ফুটবল ক্রিকেট ও হকি খেলা আরম্ভ হল। তাঁরে জ্যাঠানহাশয়ের বড় ছেলে—যাঁকে তাঁরা ঠাকুরদা ব'লে ডাকতেন, তিনি ছিলেন দলের পাণ্ডা। তাঁদের বল অনেক সময় পাশের বন্তীর চালে গিয়ে পড়ত।

বললেন, "এইজন্মে আমরা এ মাঠ ছেড়ে দিয়ে পাকাপোক্তভাবে একটা ক্লাব গঠন করে মার্কাস স্কোয়ারে খেলার ব্যবস্থা করলাম। এই ক্লাবের নাম ব্রেওয়া হল স্পোর্টিং ইউনিয়ন। এ ঘটনা ১০০০ সালের।" তারপর অর্থ শতান্দীর উপর গত হরেছে। তাঁদের গঠিত সে ক্লাব এখনো আছে এবং গড়ের মাঠে এখনো এই ক্লাব স্থলান্যের সঙ্গে খেলা করে চলেছে।

দেবেজ্রমোহনের পরিচয় এখন বিজ্ঞানীরূপে। এখন তিনি ল্যাবরেটরির নিভ্ত নেপথ্যে ব'লে গবেষণার কাজে লিগু। কিন্তু তাঁর প্রথমজীবন ছিল খেলাধ্লার জীবন। বললেন, "১৯০৫-৬ সালে আমি স্পোটিং ইউনিয়নের ছকি টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম। ক্রিকেট হকি ও সাইক্লিংএ প্রেসিডেন্সি কলেকে ছ'বার কাপ পাই। প্রেসিডেন্সি কলেকে যেবার ইলিয়ট নীল্ড পায় আমি সেবার ফরোয়ার্ডের একজন প্রেয়ার ছিলাম।"

বাড়ির মধ্যে যে বড় ছেলে তাকে ঠাকুরদা বলার রীতি পূর্ববঙ্গের। তাঁর জ্যাঠভুতো দাদা হেমেন্দ্রমোহন বস্থকে তাঁরা ঠাকুরদা বলতেন। দেবেন্দ্র-মোছনের জীবনে এই ঠাকুরদার প্রভাব সামান্ত নয়। গত শতাব্দীর শেষ দিকের কথা— সেই সময় তাঁর ঠাকুরদা সাবান স্নো সেণ্ট তৈরি করা আরম্ভ করেন। ঠাকুরদা ছিলেন তাঁদের নেতা। প্রথমে ঠাকুরদারা থাকতেন ২৪ নম্বর মুসুলমানপাড়া লেনে, পরে উঠে যান ৬ নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে। এই বাড়িতে যাত্রা হত, শখের দলের থিয়েটার হত। ভাইফোঁটার দিন মহা-ধুমধাম হত। ধান-দূর্বা ও চন্দনের সঙ্গে নতুন ধৃতি পেতেন তাঁরা। সেসক দিনের স্থৃতির চেয়েও সে দিনগুলি ছিল মধুরতর। ঠাকুরদা ছিলেন ধুব উচ্ছোগী পুরুষ। বৈঠকখানা বাজার থেকে লেন্স কিনে এনে পুরনো বাক্স দিয়ে তিনি ক্যামেরা তৈরি করতেন; এমনকি সাদা কাঁচ নিয়ে তার উপর ফটোর মশলা লাগিয়ে ফটোর প্লেট তৈরি করতেন। টেবিল আপাদমন্তক কমল দিয়ে ঢেকে নিম্নে তৈরি হত তাঁর ডার্কফ্রম— তাঁর গর্বেষণার ল্যাবরেটরি ছিল এইটে। তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। ক্রিকেট-থেলা, বেহাল:-বাজানো, माहेटकन-हर्षा, त्यां देशाष्ट्रि-हानात्ना, व्यनिक त्यात्नावाक ७ वात्यात्कान রেকর্ড তৈরি করার জন্মেও তিনি নানারকম পরীক্ষা করতেন, গবেষণা করতেন।

বললেন, "নেছুয়াবাজারের আমাদের বাড়িটা ছিল শহরের একটা নীচু জায়গায়। খুব বেশি বৃষ্টি হলে পুকুর উপচে জল মাঠে আসত। এই সময় আমরা মাছ ধরতে লেগে যেতাম। একবার খুব বেশি বৃষ্টি হর। রান্তাবাট ছুবে যায় জলে। শিবনারায়ণ দাস লেন থেকে বন্ধুবান্ধবদের সলে নিয়ে একটা নৌকো চেপে ঠাকুরদা এসে হাজির। আমরাও কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে মাঠে আর পুকুরের উপর খুরে বেড়াতাম।"

এই সময় তাঁদের বাসায় এসেছিলেন একজন বিদেশী অতিথি। স্থইডিশ ভদ্রলোক, নাম কার্ল হ্যামারগ্রেন। তিনি রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দেশে থাকতেই কিছু কিছু পড়েন। এতে তাঁর এবিষয় ভালোভাবে জানার উৎসাহ হয়। সেইজ্বন্থে তিনি এদেশে আসেন। ভদ্রলোক ধ্ব ভালো সাঁতার জানতেন। মেছুয়াবাজারের পুকুরে তিনি সাঁতারের নানারকম কসরৎ দেখাতেন। ভদ্রলোক বহুভাষাবিৎ ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় ভাষার ক্লাস নিতেন তাঁদের বাড়িতে। এই ক্লাসে অনেকে যোগ দিয়েছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হরিনাথ দে ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

বললেন, "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এঁকে নিয়ে আসেন আমাদের বাড়িতে। ইনি নরোয়েজিয়ান ড্বামাটিস্ট ইবদেনের খুব ভক্ত ছিলেন। সেসব নাটকের ইংরেজি অম্বাদ পড়ে পড়ে আমার মাকে শোনাতেন। ইবদেন গ্যেটে ও শিলারের তাঁর অনেক বই এখনো আমাদের কাছে আছে। আশপাশের দরিদ্র ব্যক্তিদের তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। অনেক সময় তিনি ভাব খাওয়ার জভে রাজাবাজার চলে যেতেন, একদক্ষে চার-পাঁচটা ভাব খেয়ে ফেলতেন। ভদ্রলোক হঠাৎ আমাশা হয়ে মারা যান। তাঁর আর-একটা মজার কাও মনে পড়ে। কোনোরকম ম্থবিকৃত না করে কিভাবে কডলিভার অয়েল খেতে হয়, তিনি আমাদের তার কায়দা দেখাতেন। এক চামচ-ভরতি কডলিভার অয়েল নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে চুষে নিতেন এবং প্রত্যেক চুমুকের পর জিভটা শব্দ করে চেটে নিতেন। তারপর আমাদের সেইভাবে খেতে হত।"

এমনি এক পরিবেশের মধ্যে মাহুষ হরে উঠেছেন দেবেজ্রমোহন। বাংলাদেশের জ্ঞানী ও গুণী থারা, তাঁদেরই গায়ের আঁচ লেগেছে তাঁর গারে। তাই জ্ঞান ও বিজ্ঞানই হরেছে তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বললেন, "আরো দেখেছি অনেককে। জগদীশচন্দ্র যথুন ৮৫ নম্বর আপার সারকুলার রোডে, তখন সেখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, সরলা দেবী, চারুচন্দ্র দত্ত, সিস্টার নিবেদিতা।"

তাঁর প্রথম বিভালয়ে শিক্ষা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে, তার পর সিটি
হুলে। ৺মেছুয়াবাজারের বাড়ি থেকেই তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন। এর
পরেই তাঁদের জীবনে আসে বড় রকমের পরিবর্তন। তাঁর পিতা তখন
অক্ষ্য। তাঁর মা তাঁর পিতাকে নিয়ে দার্জিলিঙে ও অভাভ জায়গায়
হাওয়া বদলের জভে যান। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে মেছুয়াবাজারের বাড়ি
ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের বাড়ি ৯২।০ আপার সারকুলার রোডে উঠে
আসেন। এর কিছুদিন বাদেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। প্রাতন একটা
পরিবেশ ভেঙে গিয়ে নৃতন পরিবেশের হুচনা হল।

বললেন, ''বাবা মারা যাবার পর মামার চিন্তা হল। যাতে তাড়াতাড়ি রোজগারের পথ পেতে পারি সেই রকম শিক্ষা দেওয়ার চেটা হল। তাই গিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে।''

রাস্তার এপারে বস্থ-বিজ্ঞানমন্দির, ওপারে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, ওখানে আগে ছিল আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ। ওটার নম্বর ২৯৪।

সায়েল কলেজও গড়ে ওঠে এখানেই, ৯২ আপার সারকুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বৃহৎ বিজ্ঞানশালা। এই বিজ্ঞানশালা গড়ে ওঠারও ইতিহাস আছে। পার্শিবাগানের গলির উপর একটি বাগানবাড়ি; এই বাড়িটা আপার সারকুলার রোড বরাবর চলে গেছে। অর্থাৎ এই ছটি রান্ধার কোণের এই বাড়িটিতে সার্ তারকনাথ পালিত ভাশনাল কাউন্ধিল অব এড়ুকেশন পরিচালিত বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালের কথা। সেই টেকনিকাল স্কুল ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। সার্ নীলরতন এই ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারা ছিলেম, তিনি এরই এক কোণের একটি আভাবলে একটা সাবানের কারখানা খোলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের মুগ। দেশে আদেশিকতার হাওয়া এসেছে। স্বদেশী শিল্প প্রসারের জন্তে তাই এই উল্ডোগ। সেই টেকনিকাল স্কুলটা শেষে যাদবপুরে উঠে যায় এবং

এখন সেটা বৃহৎ এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সার্ তারকনাথ এই বাগান-বাড়িটা বিজ্ঞানচর্চার একটা কেল্লে পরিণত করার জন্তে কলকাতা বিশ্ব-বিভালয়কে দান করেন। আজ তা-ই হয়ে উঠেছে এই বিরাট বিজ্ঞান-কলেজ।

বললেন, "এইভাবে গড়ে উঠল এই বিজ্ঞান-কলোনি আমাদের চোখের সামনে। গড়ে উঠল নারীশিক্ষা-দমিতি, ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব্রুল।"

ভক্টর দেবেন্দ্রমোহন বস্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় অতি জটিল। অবৈজ্ঞানিক ভাষায় তা প্রকাশ করাও সহজ নয়। লাল-নীল পেন্দিল দিয়ে এঁকে এঁকে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় ব্ঝিয়ে দিলেন। যেটুকু ব্ঝলাম, তার বেশিই অবোধ্য রয়ে গেল।

ভাঁর গবেষণার বিষয় মোটামুটিভাবে চারটি। প্রথম, বৈজ্ঞানিক সার চার্লস ভারউইন আন্ধিক পদ্ধতিতে গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, প্রমাণুর কেন্দ্রে य गाँन थारक, यारक निউक्रियान वरन, जात नरत्र नः पर्यात करन कूरन कूरन অণুকণিকার স্থানচ্যতি ঘটে। এটা ছিল কাগজে-কলমে হিসেব করা একটা প্রমাণ। দেবেক্সমোহন তার চাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করলেন। তিনি হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতি একটা কাঁচের নলের (সিলিণ্ডার) মধ্যে দিয়ে ক্রতগামী আলফা-রশ্মি ছু'ড়ে দিয়ে তার ছবি তুললেন। এই ছবিতে তিনি দেখাতে পারলেন, দেই রশার অণুগুলি হাইড্রোজেন-প্রমাণুর অভ্যন্তরের শাঁসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে। তাঁর ফটোপ্লেটে এই বিচ্ছুরণের গতিপ্রের চিহ্ন আঁকা হয়ে গেল। ১৯১৬ সালে তিনি এই প্রমাণ দাখিল করেন। তাঁর গবেষণার দিতীয় বিষয় হচ্ছে— আগলে চুম্বক নয়, কিন্তু চৌম্বক ধর্ম আছে এমন পদার্থের এবং বিরলমৃত্তিক- যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন রেয়ার আর্থ — পদার্থের ধর্ম ও রীতি নিরূপণ কর।। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি এই কাজে লিপ্ত। আলোক শোষণ করার ফলে এইদব বিরলমৃত্তিক ও চৌম্বক পদার্থের কি পরিবর্তন ঘটে তার পরিমাপ করা ছিল তাঁর গবেষণার অন্তর্গত। देवकानित्कता शत्वम्या कत्त शिक्षां कत्तन त्य, हेल्लकप्रतनता व्यावर्धिक हम । এর থেকে একটা কথা উঠল যে, তড়িৎযুক্ত পদার্থের ষদি বেগ থাকে তাহলে

তাতে চৌষকধর্ম দেখা যায়। ১৯২৫ সালে বৈজ্ঞানিক হন্ড বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন কক্ষে রেখে তাদের ইলেকট্রনের বেগ ছিসেব করে তাদের চৌম্বকাব্রুর পরিমাপ করলেন। কিন্তু ছনডের এই হিসেব সব কেত্রে প্রযোজ্য হল না---লোহা ও লোহগোষ্ঠার পদার্থের চম্বকশক্তি এতে নির্ণয় করা গেল না। ১৯২৭ गाल (परवस्ताहन श्रेमान करत (प्रशासन एर, कारना योनिक भूपार्थन বাইরের কক্ষে যে ইলেকট্রনেরা ঘোরে তার জন্মে চৌম্বক ধর্মের উৎপত্তি হয় না. তারা যে পাক খেতে খেতে ঘোরে দেই আবর্তনের জন্মই এই ধর্মের উৎপত্তি হয়। দেবেক্সমোহনের এই সিদ্ধান্তে একটা সমস্তার মীমাংসা হল। এর পরে বৈজ্ঞানিক ফোনার এইরূপ চৌম্বক ধর্মের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করলেন। এই দিদ্ধান্ত বর্তমানে বস্থ-কৌনার দিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। তাঁর ভৃতীয় গবেষণা কস্মিক রে অর্থাৎ নভোরশ্মি নিয়ে। ফটোগ্রাফিক ইমালশনের ভিতর দিয়ে নভোরশির কণিকা গেলে সেই ফটোপ্লেটে তার গতিপথ ধরা পডে। ১৯৬৮ गाला प्रतिस्पाहन यथन এই গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন সকলের ধারণা ছিল যে, ফটোগ্রাফ়িক ইমালশনে কেবল ক্রতগামী আণবিক নিউক্লিয়াসের গতিপথই ধরা পড়ে, প্রোটনের চেয়ে হালকা কণিকার গতিপধ ধরা পড়ে না। দারজিলিঙের নিকটবর্তী বারোহাজার ফুট সান্দাকফুতে দেবেন্দ্রমোহন কতকগুলি ফটোপ্লেট রেখে দেন ছয় মাস। এর পরে সেই প্লেট ডেভলপ করে দেখলেন যে কতকগুলি বক্ররেখা তাতে ধরা পড়েছে। এই রেখা প্রোটন ইত্যাদির জন্ম হতে পারে না। এই গতিপথ এঁকে গেছে যে রশ্মির কণা, তিনি তার ভর নির্ধারণ করার এক উপায় উদ্ভাবন করে দেখলেন যে, এই কণিকাগুলির ভর হল ২১৫। কয়েক বছর **আগে উইল্সন চেম্বারের সাহায্যে মেসনের ভর মাপা হয়েছিল। এই ছই ভর** প্রায় কাছাকাছি পাওয়া গেল। এতে সর্বপ্রথম প্রমাণিত হল যে, ফটোগ্রাফিক ইমালশনে মেদনের গতিপথ ধরা পড়ে এবং তার ভর মাপা যায়। দেবেন্দ্রমোহন তাঁর এই গবেষণার জন্ম যে ফটোপ্লেট ব্যবহার করেন, তা খুব উচ্চাঙ্গের নয়---সাধারণত বাজারে যে প্লেট পাওয়া যায় তাই তিনি ব্যবহার করেন। যদি তিনি আরো নিশু ত প্লেট পেতেন তাহলে তাঁর এই গবেষণা আরও অগ্রসর

হত। কেননা, তাঁর গবেষণার এই হত ধরে বৈজ্ঞানিক পাওয়েল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে পাওয়েল ইলফোর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত-গবেষণায় নৃতন ফটোগ্রাফিক ইমালশন তৈরি করিয়ে তার দারা এই গবেষণা চালিয়ে খান। এতে তিনি হফল পান। ভারী ও হাদ্বা এই ছুই প্রকার মেসনের গতিপথের চিচ্ছ তিনি পেয়ে যান তাঁর প্লেটে। দেবেল্রমোহন কেবল হাদ্বা মেসনের গতিপথই পেয়েছিলেন এবং তার ভর নির্ধারণ করেছিলেন। দেবেল্রমোহনের চতুর্ব গবেষণার বিষয় উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত। বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালন-ভার গ্রহণ করার পর থেকে তিনি এই বিজ্ঞানাগারটি উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি উচ্চপ্রেণীর গবেষণাকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার জন্তে আত্মনিয়োগ করেছেন।

মাহুবের গায়ে আঘাত করলে যেমন তার প্রতিক্রিয়া হয়, গাছেদেরও তাই হয় — জগদীশচন্দ্র তা প্রমাণ করে গেছেন। সেই কাজ সম্প্রদারিত করে এবং সে বিষয়ে গবেষণার ধারা আরো ব্যাপক করাই বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহনের বর্তমান কাজ। গাছকে (লজ্জাবতী লতা— Mimosa pudica) আঘাত করলে সে তার সাড়া দেয়, কিন্তু সাড়া দেয়র এই শক্তি সে আহরণ করে কোথা থেকে, এবং কোনো কোনো গাছের (বনচাঁড়াল—Desmodium) পাতা কোনো আঘাত না পেয়ে নিজে থেকেই কাঁপে, তারাই-বা কম্পনের এই শক্তি কোথা থেকে পায়, এইগব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছেন দেবেন্দ্রমোহন। জগদীশচন্দ্র তাঁর যে বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারী চেয়েছিলেন, সে উত্তরাধিকারী জগদীশচন্দ্র পেয়েছেন।

লতা-পাতা-গাছ নিয়ে গবেষণা করে তাঁরা লতাগুল্মের সংসারের মধ্যে অফুপ্রবেশ করেছেন বলা যায়। বৃক্ষবংশের খুঁটিনাটি বিষয় এখন তাঁদের নখদর্পণে।

বললেন, "হন্তিনাপুর-নগরীর দরজা-জ্ঞানালা নাকি পাওয়া গেছে। সে-কাঠ এখন আর কাঠ নেই, তার রকম বদলেছে, ধর্ম বদলেছে। কিন্তু সেই দরঞ্জা-জ্ঞানলা পরীক্ষা করলেই তাদের বয়স বলে দেওয়া যাবে। মহাভারতের কাল নিরূপণে তাহলে আর কষ্ট নেই।"

হন্তিনাপুরের দারুশিল্পীর। উাদের শিল্পের নিদর্শন রেখে গেছেন কতদিন আগে তা বর্তমান কালের দারুবৈজ্ঞানিকর। সহজেই হিসেব করে বার করে দেবেন।

দেবেন্দ্রমোহন ১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। সেই বংসরই তিনি ইটালীতে ভল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অফুটিত আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞানসম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে লক্ষোতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতির আসন অলংক্বত করেন। এই সময় তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাও এই চেতন ও অচেতন পদার্থের বিবর্তন সম্বন্ধে। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক অভিভাষণের ছত্ত্রে তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সাহিত্যিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-অর্জ নের পর ভারতের বিভিন্ন সমস্থার বিষয় এবং সেই সমস্থা সমাধানে কিভাবে বৈজ্ঞানিকেরা কাজে লাগতে পারেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি তাঁর স্থদেশচিস্তারও পরিচয় দিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্রের ছই ভগিনী স্বর্ণপ্রভাও স্বর্ণপ্রভার পরিচয় আমরা পেয়েছি। অপর ছই ভগিনীর প্রসঙ্গ উঠতে দেবেন্দ্রমোহন বললেন, "আমার এই ছই মাসিমার কথা মনে পড়ে। হেমপ্রভা বস্থ বটানিতে এম. এ. পাস করেন—তিনিই এদিকে সর্বপ্রথম মহিলা যিনি এক্প সন্মান পেয়েছেন। দিতীয় জন লাবণ্যপ্রভা সরকার— তাঁর রচনার সঙ্গে একালের লোকের হয়তো তেমন পরিচয় নেই, কিন্তু দেকালে তাঁর খ্যাতি ছিল; মেয়েদের হাতে এমন সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা বেশি দেখা যায় না।"

বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহন গবেষণাগারেই কেবল নিজেকে বন্দী রাখেন নি।
বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গেদকে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে
জড়িত রেখেছেন। সিটি কলেজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েল, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তিনি বোলো বছর বিশ্বভারতীর
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; ১৯৪৮ সালে তিনি এই পদ ত্যাগ
করেন।

বললেন, "বাংলাদেশের অনেক জারগার আমি খুরেছি। ভক্টর হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যার যখন ইজপেক্টর অব কলেজেদ্ আমি তখন টাটকা বিলেত থেকে ফিরেছি। সার্ আন্ততোষের নির্দেশে আমি তাঁর সঙ্গেদকে খুরি।. চট্টগ্রাম মর্মনসিংহ ঢাকা পাবনা বাঁকুড়া দার্জিলিং দৌলতপুর ইত্যাদি জারগার গিরেছি। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সহক্ষে অভিজ্ঞতা হয়েছে।"

দেবেন্দ্রমোহন কেবলমাত্র বিশেষ একটি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলেই পরিগণিত নন, তাঁর প্রতিভা কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই জন্মে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। তিনি তাঁর মন ও প্রতিভা প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থফল লাভ করেছেন।

## রচিত গ্রন্থ

J. C. Bose's Plant Physiological Investigation in Relation to Modern Biological knowledge.

# ত্রীগোপীনাথ কবিরাজ

কাশী। কাশীতেই চলেছি। কিন্তু কাশী স্টেশনে নামলাম না। নামলাম বেনারসে— বারাণসীতে। এক দিকে বরুণা, আর-এক দিকে অসী, এই নিয়েই বারাণসী।

একটু আগে কাশী দেখেছি। ট্রেন তখন ছিল গলার ব্রিজের উপর।
অংশ ব্রভাকার গলার স্বচ্ছ ধারার গা খেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মন্দিরের
মিছিল। মনে হয়েছিল এ শহর কেবলই হয়তো মন্দিরে গড়া। কিন্তু তা নয়।
এখানে আছে মন্দির, আর আছে মাহাষ।

এই বারাণদী। পোরবন্দর থেকে ব্রহ্মপুত্র, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা—
এই বিরাট ভারতভূমিতে কত বিভিন্ন ভাষা, কত বিভিন্ন অধিবাসী, কত
বিভিন্ন ধর্ম; সর্বসমন্বয়ের মহাতীর্থ এই মহাদেশ—এই ভারতবর্ষ। ভারতের
সর্বপ্রাস্ত থেকে নিজ ভাষা ও ধর্ম, প্রমাজ ও সংস্কার নিয়ে এই বারাণদীতে
এদে পাশাপাশি বাস করছে বিভিন্ন মতাবলম্বী মাসুষ। এ হচ্ছে ভারতেরই
সংহত সংক্ষিপ্রসার, এ হচ্ছে ভারতেরই নির্ঘাস— অণু-ভারতভূমি। ভারতের
পর্মধানী ও পাণ্ডিত্যের মহাত্বর্গ বলে কীর্তিত হয়েছে এই পীঠন্থান। যাবনিক
অত্যাচারে থর্ব হয় নি এর মহিমা, বিশ্বনাথের মন্দিরের পাশেই স্থান পেয়েছে
মগজিদের মিনার। উপকর্পন্থ সারনাথের মৃগদাব কানন একদা ভত্মীভূত
হয়েছে, পুনরায় সব ভত্ম সরিয়ে জেণে উঠেছে পুরাতন কীর্তি। যে উন্নত
মন্দিরচূড়া অত্যাচারীর আঘাতে চুর্ণ হয়েছে, সে চুড়া পুনরায় আকাশচুম্বী
হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্ত অমুন্নত চুড়াবলম্বী সেই মন্দির মর্যাদায় আজা
অত্রতেদী। সহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারাণসী, ভারতের
প্রতিনিধিক্রপে। এই পীর্ঠন্থানে এদেছি তীর্থে— মনীষী-সন্দর্শনে।

বেনারস স্টেশন থেকে টাঙ্গা নিলাম। শহরের দিকে চলেছি। কিছুক্ষণ যাবার পর ডানে দেখলাম, মন্দির নয়, একটা গীর্জা। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাঁয়ে একটি গৃহের ফটকের শুস্তের গায়ে শ্বেতপাধরের উপর কালো হরফে লেখা— ম্হামছোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ.। এইটে তাঁর বাড়ি। টাঙ্গা গড়িয়েই চলল সোনাপুরার দিকে। ওঁর বাড়িটা হঠাৎ চোখে পড়ে গেল, চিনে রাখলাম। স্নানাহার সেরে বিকেলের দিকে দেখা করব, আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।

'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীস্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের হয়ে আগেই শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাই বিকেলের দিকে ভেলুপুরায় গেলাম প্রথমে তাঁর কাছে। তাঁকে সঙ্গে পেয়ে অনেক স্থবিধে হল। তিনি উত্যোগী ও উৎসাহী পুরুষ। এসব কাজে তাঁর উৎসাহ আবার একট বেশি। গুণীর কদর যে করতে জানে, সেও যে একজন পরম শুণী, এই কথাই সনে হচ্ছিল বার বার।

২১এ ডিসেম্বর ১৯৫২, ৬ই পৌষ ১৩৫৯, রবিবার বিকেল। চারটে প্রায় বাজে। দোতলার একটি নিভূত ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন গোপীনাথ। প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব এই খবরটাই জানানো হয়েছিল; দিন স্থির করে কিছু বলা ছিল না।

বললেন, "আপনি যা-যা জানতে চান, তা বলতে তো অনেক সময়ের দরকার।"

বললাম, "আজ যতটা হয়, তাই হোক। কাল সকালে বাকিটা—"

কিন্তু পরদিন তার মৌন দিবস। এবং সেই দিনই আমারও লখনউ রওনা হবার কথা। স্বতরাং, তিনি একটু চিন্তা করলেন। তারপর কি কি জানতে চাই জিজ্ঞাসা করলেন।

শুনে বললেন, "আমার জন্ম ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে [বঙ্গাব্দ ১২৯৪ প্রাবেণ] ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে। ঐ স্থানে আমার মাতুলালয়। আমার পিতৃত্মি ময়মনিসিংহ জেলার টাঙাইলের মাইল তিন দ্রের দান্তা গ্রামে। আমার পিতার মাতুলালয় ঐ জেলাতেই কাঁঠালিয়া গ্রামে। আমার পিতা তাঁর মাতুলের কাছেই মাত্ম্য। আমারও বাল্যজীবন কাটে পিতার মাতুলালয়েই —কাঁঠালিয়ায়। আমরা বারেক্রপ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কৌলিক উপাধি বাগচী। কিবিরাজ' নবাবী আমলের থেতাব।"

তাঁর পিতৃত্মি দাস্তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ধ্ব বেশি না। ছুল-জীবনের বেশির ভাগ— অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত— কাঁঠালিরা ও ধামরাইতেই অভিবাহিত হর । ধামরাইরের কথা তাঁর মনে পড়ে আজও। কিশোর-জীবনের উপর যে ছাপ রেখে গেছে ধামরাই, আজ জীবনের এই প্রদোষেও সে ছাপ সামান্ততম অম্পষ্ট হয় নি। এখানকার রথ বিখ্যাত রথ। চৌষটি চাকার বিরাট রথ এখানকার । প্রীর জগল্লাথ-ক্ষেত্রের আনন্দবাজারে যেমন ভোগ বিক্রি হয়, এখানেও তেমনি হয়। এ স্থানটি অতি প্রাচীনকালে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল, বৌদ্ধদের তীর্থ-স্থান ছিল। এর নাম আগে ছিল ধর্ম-রাজিকা, সেই নাম এখন হয়েছে ধামরাই। এখন এটি পূর্বক্রের একটি বৈশ্বব তীর্থস্থান। এখানকার প্রধান দেবতা যশোমাধ্ব— চতৃত্র্জ নারায়ণ-মৃতি। গোপীনাথের মাতৃলবংশ এরই সেবায়েত। এই তীর্থস্থানে জন্মগ্রহণ করেন গোপীনাথ। দ্বিতীয় আর-এক তীর্থে— বারাণীতে— এখন তিনি জীবন অতিবাহিত কর্ছেন।

বললেন, "পিতাকে দেখি নি। আমার জন্মের কয়েক মাস আগে আমার পিতা লোকান্তরিত হন। কেবল দেখেছি আর চিনেছি আমার মাকে, তিনিই একাধারে ছিলেন আমার পিতা ও মাতা। মাতার নাম স্থ্যদাস্থলরী। তিনিও শৈশবে পিতৃমাতৃ-স্নেছ পান নি, জন্মাবার কিছুদিন পর থেকেই তিনিও অক্সগৃহে লালিড-পালিত।"

১৮৮৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে অনাস্প্রবর্তিত হয়। সেই বছর তাঁর পিতা বৈকুর্থনাথ কবিরাজ প্রথম-বিভাগে প্রথম হয়ে সংস্কৃত অনাস সহ বি. এ. পাস করেন। এরই বছর-তুই পরে অকালে তিনি মারা যান। পিতৃহীন গোপীনাথ মাতার স্নেহে ও মমতায় লালিত হতে লাগলেন। পিতার মাতৃলালয় কাঁঠালিয়াতে ও নিজের মাতৃলালয় ধামরাইয়ে তিনি তাঁর বাল্যের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

"ধামরাই থাকা কালেই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের একটি জীবন্ত আদর্শ প্রাপ্ত হই। ইনি ধামরাই-নিবাসী শ্রীঅক্ষরকুমার দত্তগুপ্ত। আমি বধন ধামরাই স্কুলে পড়ি, তথন ইনি ঢাকা কলেজে পড়তেন। মাধে মাঝে প্রারই বাড়ি আসতেন। তথন তাঁর সঙ্গম্থ অমুভব করতাম ও তাঁর কাছ থেকে বছ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতাম। বাংলা ইংরেজি ও সংশ্বত সাহিত্যে তাঁর প্রবল অমুরাগ ছিল, বৃৎপত্তিও ছিল অগাধ। সিদ্ধান্তকৌমূদী তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমি রবীক্রসাহিত্যের আস্বাদ প্রথমে তাঁর কাছে থেকেই লাভ করি। তিনিই আমাকে সর্বপ্রথম মোহিত সেনের সম্পাদিত রবীক্রনাথের 'কাব্যগ্রহ' কিনে দেন। আজ তিনি আমার ধর্মজীবনে গুরুলাতা। তারপর আসি ঢাকায়। সেখানে জ্বিলি স্কুলে ভতি হই। এখানে আমাদের হেডপণ্ডিত ছিলেন রন্ধনীকান্ত আমিন, ইনি আমার জীবনে সংশ্বত সাহিত্যে বিশেষ বৃৎপত্তির বীজমন্ত্র দেন। এঁর কাছে পড়ি পাণিনি ও দিদ্ধান্তকৌমূদী। আমার নৈতিক জীবনের আদর্শ লাভ বিশেষভাবে বাঁর কাছ থেকে, তিনি ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মথুরাবাব্—ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাহন চক্রবতী। তা ছাড়া, জ্বিলি স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নৈতিক জীবনের প্রভাবও আমার উপর কম পড়ে নি।"

ঢাকার জুবিলি কুল থেকে ১৯০৫ সালে তিনি এনট্রান্স পাস করেন। বাল্যজীবনেই সংস্কৃত শিক্ষার আকর্ষণ লাভ করা গিয়েছে এবং নৈতিক জীবনের আদর্শপ্ত; এবার প্রয়োজন উচ্চতর শিক্ষার। কিন্তু পিতৃহীন যুবকের জীবনে এবার দেখা দিল ক্টিনতর সংকট। উচ্চশিক্ষালাভ করার মত আথিক সংগতি নেই। পিতার মাতৃল ছিলেন কিছুটা সহায়, তিনিও কিছুদিন পূর্বে পরলোক-গমন করেছেন।

এনট্রান্স পাস করার পর পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ায় ভূগে তাঁর এক বৎসর সময় নষ্ট হয়। তাই ১৯০৫ সালে কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি।

বললেন, "পর বৎসর, ১৯০৬ সালে, কলকাতায় আসি। রামেন্দ্রস্থনর ত্তিবেদী আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে কলকাতায় পড়ার পরামর্শ দিলেন।"

কিন্ত তাঁর ভয় হল ম্যালেরিয়ার। বাংলা দেশটাই তথন ম্যালেরিয়ায় ভরা ছিল। তাই তিনি পশ্চিমে যেতে ইচ্ছা করলেন। কাছে-ভিতে কোথাও না, মধুপুর-জিদি বা সাসারম নয়।

বললেন, বাঁই জনপুরে। ছিলী জানি নে, কাউকে চিনি নে। জীবনে সে একটা জ্যাডভেঞ্চার। আর, আসলে এই অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকটাই আমাকে টেনে নিম্নে গিয়েছিল এত দ্রে। তা ছাড়া, রাজস্থানের প্রাচীন গৌরবের আকর্ষণ তো ছিলই। তখন যে স্বদেশী-আন্দোলনের মুগ।"

কিন্তু সহার একটা জুটে যায়ই। উদ্যোগী যে, তার জীবনের কোনো সংকটই সংকট নয়। এখানে এদেও গোপীনাথ সহায় পেয়ে গেলেন।

"রাও বাহাছর সংসারচন্দ্র সেন তথন জয়পুর-স্টেটের প্রধানমন্ত্রী। সংসারবাবুর বড় ছেলে অবিনাশবাবুর ছুই ছেলের প্রাইভেট টিউটার হয়ে সেখানে
থাকি এবং মহারাজা কলেজে ভর্তি হই। এখানে কলেজের পাঠ্য শেষ করি,
কাস্ট ইয়ার থেকে কোর্থ ইয়ার পর্যন্ত।"

এখানকার কলেজের ভাইসপ্রিজিপাল ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠ আতা মেঘনাথ ভট্টাচার্য। এঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল। মেঘনাথবাবু বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অমুরাগী ছিলেন— পুরাতন সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অর্চনা প্রভৃতিতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সেই অমুরাগ গোপীনাথের মধ্যে ক্রমশ সঞ্চারিত হল। আর তা ছাড়া ইতিহাসের প্রতি হল আকর্ষণ।

মেঘনাথবাবু পারস্থ-ইতিহাস খুব তালো জ্ঞানতেন। তাঁর কাছ থেকে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হই। আর, তাঁর কাছ থেকে পাই বন্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধ অনেক তথ্য এবং শুনি অনেক ব্যক্তিগত গল্প।

হগলী নদীর এপারে নৈহাটি, ওপারে চুঁচুড়া। জয়পুর যাওয়ার পূর্বে যথন মেঘনাথবাবু নৈহাটিতে থাকতেন, বিষ্কিম তখন চুঁচুড়ার ডেপুটি। মেঘনাথবাবু চুঁচুড়ায় মাস্টারি করতেন, যাতায়াত করতেন নৈহাটির বাড়ি থেকে। নৌকায় নদী পার হয়ে মেঘনাথবাবু বিষ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় বসে গল্প করতেন। সাহিত্যিক চর্চাই প্রায় হত। আনক্ষঠ রচনার প্রথম স্বচনা নাকি ঐথানেই হয়েছিল। বিষ্কিমবাবু বলে ফেতেন, মেঘনাথবাবু লিখতেন। গোপীনাথ সেইসব গল্প মেঘনাথবাবুর কাছ থেকে শুনেছেন।

স্থলজীবন থেকেই সাহিত্যাস্থরাগ গোপীনাথের ছিল। তার উপর মেঘনাথবাবুর সংস্পর্শে এসে সে অস্থরাগ গভীরতর হয়। বহিমের ব্যক্তিগড গল্প শুনতে এই কারণেই তাঁর প্রবল আগ্রহ হয়।

বন্ধিমের 'বঙ্গদর্শন' বের হয় ১২৭৯ বঙ্গান্ধে কাঁঠালপাড়া থেকে, তার ছই বছর পরে ১২৮১ সনে তার প্রতিষ্টি পত্তিকা কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বাদ্ধব' বের হয় ঢাকা থেকে। ছই পত্তিকাই মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর একই বছরে ১৩০৮ সনে পত্তিকা ছটি নবপর্যায়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়, 'বাদ্ধব' কালীপ্রসন্ধ ঘোষেরই সম্পাদনায় এবং 'বঙ্গদর্শন' রবীক্রনাথের সম্পাদনায়।

"এই সময় আমি বাদ্ধবে কবিতা লিখি। তখন আমি ছাত্র। বাদ্ধব কার্যালয়ের কাছেই আমাদের বাসা ছিল। কালীপ্রসন্নবাব্র দৌহিত্র স্থবোধ আমার সমবয়য় বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার দাদামশায়ের সঙ্গে দেথা করতে যেতাম। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর 'নিশীথ চিন্তা' ও 'নিভ্ত চিন্তা'র অনেক প্রবন্ধ আমার কণ্ঠন্থ ছিল। তারপর ধ্মকেত্তে কবিতা লিখি। এই পত্রিকা ঢাকা থেকে বের হত। ময়মনিসংহের আরতিতে লিখি কবিতা ও প্রবন্ধ। বন্ধুবাদ্ধবের অন্থরোধে বিবাহ-উপলক্ষ্যে প্রীতি-উপহার লিখে দিতাম। আদল কথা, সাহিত্যের প্রতি আমার টান প্রায় শিশুকাল থেকেই। জয়পুরে মেঘনাথবাব্র সান্নিধ্যে সেই আকর্ষণ প্রবলতর হয়।"

জয়পুর মহারাজা কলেজের ইংরেজি দাহিত্যের অধ্যাপক নবরুষ্ণ রায় গোপীনাথের ইংরেজির প্রতি অসুরাগ দেখে প্রীত হন। একদিন ক্লাদে ওয়ার্ডনওয়ার্থের The world is too much with us কবিতাটির ব্যাখ্যা লিখতে দেন। গোপীনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তাতে নবরুষ্ণবাবু তাঁর প্রতি আরুষ্ট হন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

এখানে এদেও কবিতা-রচনার প্রতি কোনোক্সপ শিথিলতা দেখা দেয় নি।
পূর্ণোগ্যমে কবিতা লিখতেন—স্টুডেন্টস ম্যাগাজিনে তার কিছু কিছু প্রকাশিত
ছত। তথন কবিতা লেখার শখ এমন প্রবল হয়েছিল যে বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিও
লিখতেন কবিতায়। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতার তাঁর এক বন্ধুর নাম করলেন
— শ্রীমণীন্দ্রনাথ, এর সঙ্গেই কবিতা-রচনা প্রসঙ্গে প্রালাপ বেশি হয়েছে।

গোপীনাথ সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলে খ্যাত হরেছেন। সংস্কৃতসাহিত্যসিন্ধু মন্থন করেছেন তিনি। কিন্ধু বাল্যজীবনে তাঁর অন্থরাগ ইংরেজ কবির রচনা পাঠ
করতেন। গভের মধ্যে এমারসন তাঁর প্রিয় ছিল।

"শেলি কীটন পড়ি, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়েই মেতে থাকি। সহপাঠীদের পড়ে শোনাই। স্কুল থেকেই
বায়রন স্কট শেলি কটিন সংগ্রহ করেছিলাম। চদার থেকে টেনিসন
অবধি— সব।"

সংকার্ণ শক্তির অধিকারী তিনি নন, তাই তাঁর আগ্রহ ও আকাজ্জা পাখা মেলে দিয়ে উড়তে চাইত। যথনই যেখানে পেতেন একটি আশ্রয়-প্রশাখা, তখনই তার উপর তর দিয়ে বিশ্রাম করে নিতেন। জয়পুরে মেঘনাথবাবুর সংসর্গে এসে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী অমুরাগী হয়েছেন, ঠিক তখনই নবক্বয়নাবুর সঙ্গে তিনি গভীরভাবে ইংরেজি সাহিত্যের রসাম্বাদনে ব্যস্ত। আবার এই সময়ই তাঁর দৃষ্টি পড়ে অন্তর্জও।

"জয়পুর সাধারণ গ্রন্থাগারে ও ভূতপুর্ব প্রধানমন্ত্রী কান্তি মুখোপাধ্যায়ের বিশাল গ্রন্থালয়ে বসে বসে পড়তাম। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভারতের প্রত্নতন্ত্বের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন নিভূত লাইব্রেরী-কক্ষে বসে আমি প্রত্নতন্ত্ব্যুদ্রেষণ করতাম। আর করতাম প্রাচীন বঙ্গুসাহিত্যের অস্থালন। কান্তিবারুর সংগ্রহ এই বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল।"

জরপুরে চার বছর কাটিয়ে সেখান থেকে তিনি বি. এ. পাস করলেন।
তারপর এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা
করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ গোপীনাথকে পালিতে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিলেন।
কিন্তু কলকাতা সম্বন্ধে গোপীনাথের আতম্ব আছেই— ম্যালেরিয়াতয়।
কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করায় তাই তিনি মনে মনে সায় দিতে পারলেন না।

১৯১০ সালে তিনি প্রথমে কাশীতে আসেন। এই কাশীই তাঁর জীবনের ধারা নিয়মিত করেছে বলা চলে। জীবনে তিনি মনোমত একটা গতি লাভ করলেন এধানে, যে গতি তাঁর জীবনে এধনো অব্যাহত। ঢাকায় জুবিলি স্থলের হেডপণ্ডিত মহাশয় তাঁর জীবনে বিভার যে বীক্ষ উপ্ত করেছিলেন সেই বীজ থেকে ইতিমধ্যে অঙ্কুরোকাম হয়েছিল, এবার কাশীতে এসে তা সফল মহীক্ষহে পরিণত হ্বার উপযুক্ত উর্বরক্ষেত্র লাভ করল।

ভক্টর আর্থার ভেনিস তখন কাশীর কুইন্স কলেজের সংস্কৃত ও ইংরেজিশাথার প্রিজিপাল। এই কলেজে এম. এ. পড়ার জন্মে গোপীনাথ এলেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে তিনি এম. এ. পড়বেন তা তিনি তখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি। তাঁর অমুরাগ তখন ছিল ত্রিধারায় বিভক্ত।

জন্মপুরের লাইব্রেরীতে বদে তিনি প্রত্নতত্ত্বের বই বেঁটে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অমুরক্ত হয়েছেন; আর ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর টান ছিলই; সেই সঙ্গে ঢাকা জুবিলি স্ক্লের হেডপণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষাটাও তাঁর মনে আছে। দুর্শনে অমুরাগ ছিল অব্রু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ।

এই তিনটি ধারার মধ্য থেকে একটি ধারা বেছে নেওয়ায় তাঁকে সাহায্য করলেন অধ্যাপক ভেনিস। তাঁর খাস-কামরায় গোপীনাথকে ডেকে নিয়ে তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন। গোপীনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি অবশুই বুঝতে পেরেছিলেন গোপীনাথের প্রবণতা কোন্ দিকে স্বচেয়ে বেশি। ভেবে-চিস্তে ভেনিস বললেন সংস্কৃত নিতে। আরো বললেন, বামাচরণ ভায়াচার্য (পরে মহামহোপাধ্যায়) তাঁকে পড়াবেন।

বামাচরণ বিচক্ষণ পণ্ডিত। তাঁর কাছে ন্যায় ও বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করবেন জেনে গোপীনাথ উৎসাহিত হলেন এবং ভেনিসের কথায় রাজি হয়ে সংস্কৃত নেওয়াই স্থির করে বসলেন।

যে স্রোত ছিল তিনটি ধারায় বিভক্ত, সেই মুক্তবেণী এবার একত্র এল যুক্তবেণীতে। গোপীনাথ জীবনে নৃতন আবেগের সঞ্চার ব্যতে পারলেন এবং সেইদিন থেকেই তিনি সেই বেগে জীবনকে অগ্রসর করে নিম্নে চলেছেন।

ভেনিস তাঁকে আরও পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, এম. এ.র ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে গবেষণা করতে হবে, সেইজন্মে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও দরকার, জার্মান ও ক্লেঞ্চ পড়াও কর্তব্য। সঙ্গেসক্ষে প্রাক্কত ও পালি শিক্ষারও ব্যবস্থা ছল। ভেনিসের উপদেশ শিরোধার্য করলেন গোপীনাথ। অধ্যাপক নর্যাল এ বিষয়ে তাঁকে বেশি সাহায্য করেছেন।

১৯১০ সালে প্রথম-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিভালয়ের তিনি নৃতন ইতিহাস রচনা করলেন। ইতিপূর্বে কেউ এই বিশ্ব-বিভালয়ের সংস্কৃত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ক্বতিত্ব অর্জন করে এম. এ. পাস করে নি। এম. এ. পাস করে এক বছর গবেষণাবৃত্তি লাভ করে তিনি কাশীর কুইন্স কলেজেই থাকেন।

এই তাঁর ছাত্রজীবন। স্থল-কলেজের সাধারণ ছাত্রজীবন এইখানেই তাঁর শেষ হল বটে, কিন্তু প্রকৃত ছাত্রজীবন যাকে বলা যায়, তার ইতি হল না। তার ইতি হল না বলেই গোপীনাথ কবিরাজ আজ স্থীমহলে সন্মানের স্থউচ্চ-স্থাসন লাভ করলেন।

কুইন্স কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরস্বতী-ভবন ১৯১৪ সালে গঠিত হয়। সেই সময় গোপীনাথ এখানে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। এই লাইব্রেরীকে রত্বভাগার বলা যায়। অজন্ম গ্রন্থের ভাগার তো বটেই, তার উপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার হাতে-লেখা পুঁথি এখানে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন গোপীনাথ। এবং এই গ্রন্থ ও পুঁথিপুঞ্জের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথ কেটে ক্রমশ এগিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর জীবনের প্রস্কৃত ছাত্রজীবন এই সর্ব্বতী-ভবনে। বললেন, "এখানে এসে পাঠের অনেক স্থবিধা হয়ে গেল।"

বাইরে থেকে তাঁর ভাক আদে, কিন্তু সরস্বতী-ভবন তাঁকে আর-কোথাও যেতে বাধা দেয়। এই বাধাই তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে সম্পদরূপে। এইখানে বদে বদে জ্ঞানের ও গুণের ঐশ্বর্যে তিনি নিজেকে কুবেরতৃল্য করে তুলতে লাগলেন।

কুইন্স কলেজের ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্ধিপাল-পদ থেকে ভেনিস অবসর গ্রহণ করার পর গোপীনাথ সংস্কৃত বিভাগ ও সংস্কৃত গ্রন্থাগারের প্রধান-রূপে নিযুক্ত হলেন। ভেনিস রইলেন সংস্কৃত-স্টাডিজের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট হরে। এর পর তেনিস হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গোপীনাধও সেই সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালির রীভার হলেন। প্রায় তিন বছর তিনি এই কাজ করেছেন।

১৯১৮ সালে ভেনিস মারা গেলেন। কুইন্স কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রিজিপাল হলেন তথন মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা।

গোপীনাথের জ্ঞানের দৌরত তথন চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সার্
আশুতোষ গোপীনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জ্বন্তে আহ্বান
করে পাঠালেন ; কিন্তু কাশী ছেড়ে আসতে তাঁর মন চাইল না।
সার্ আশুতোষের পরেও কলকাতা থেকে আবার ডাক এসেছে।
লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ডেকেছিলেন।
বললেন, "কিন্তু কাশীর এই গ্রন্থাগার ত্যাগ করে আমি যেতে চাইলাম
না।"

১৯২৩ সালে গঙ্গানাথ ঝা অবসরগ্রহণ করলেন। গোপীনাথ তথন সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত হলেন এবং সেই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃত স্টাডিজের স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সরকারী সংস্কৃত পরীক্ষাসমূহের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্ধিপালের পদে তিনি তেরে। বছর একটানা কাজ করেছেন। কিন্তু তেরো বছর একটা স্থদীর্ঘ সময় নয়। আরো দীর্ঘকাল তিনি এই পদে বহাল থাকতে পারতেন। কিন্তু মনের গতি তথন তাঁর বদলে গেছে। এতকাল বহু লোক নিয়ে বহু লোকের মধ্যে বসে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। এবার তাঁর জীবনে প্রয়োজন হল নিভ্তির। একাকী বসে নিবিড্ভাবে সাধনা করার অভিপ্রায় হল তাঁর। তিনি তাই এই পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন ১৯৩৭ সালে। বললেন, "তদবধি সাধনাতেই বিভোর আছি।"

১৯৩৪ সালে ভারত-সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দারা ভূষিত করেন, ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দারা সন্মানিত করেন।

১৯১০ সালে যখন তিনি প্রথম কাশীতে আসেন, তখন ইংরেজি সাহিত্যই ভাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছে এবং দেই সঙ্গে ইংরেজ কবিকুল। এই সময় তিনি 'প্রবাসী'তে ছটো প্রবন্ধ লেখেন ব্রাউনিং সম্বন্ধে। আর একটি বায়রন সম্বন্ধে— ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায়। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। ব্রচ্ছেন্দ্রনাথ শীলের কন্সা সর্যুবালা দাশগুপ্তার ত্রিবেণীসঙ্গম সম্বন্ধে আলোচনা করেন 'প্রবাসজ্যোতি'তে। বর্তমানে কাশী থেকে 'উত্তরা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উত্তরার প্রতিষ্ঠার আগে কাশী থেকে প্রকাশিত হত প্রবাসজ্যোতি। এই প্রবাসজ্যোতিতেই দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের সাগরসঙ্গীত সম্বন্ধেও গোপীনাথ আলোচনা-প্রবন্ধ লিখেছেন। তারপর লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের বলাকা সম্বন্ধে 'অলকা'য়। বৈত্রমাসিক পত্রিকা 'বঙ্গদাহিত্যে' রস ও দৌন্দর্য শিরোনামায় রসতত্ত্ব ও দৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। আর লিখেছেন কুণ্ডলিনীতত্ত্ব নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ; এই রচনা বছ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এর পর লেখেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ— কাশ্মীর-শৈবাগমমূলক প্রত্যভিজ্ঞাদর্শ্বনের বিস্তারিত আলোচনা। এই প্রবন্ধ বের হয় অলকায়। আর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে— গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভূমিকা; এই রচনায় রামামুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ ও প্রাচীন পাঞ্চরাত্র মতের বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং অপরটি তান্ত্রিক বৌদ্ধর্ম সম্বন্ধে স্থদীর্ঘ আলোচনা। এই ছুইটি রচনাই উত্তরাতে প্রকাশিত হয়।

উত্তরাতে আরও যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে কয়েকটির নাম— ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের সমালোচনা, প্রজ্ঞাদপুর শিলালেখ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন, ভত্ হরি ও ইচিং, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বুদ্ধের উপদেশ, পূর্ণত্বের অভিযান, দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত, ভারতীয় সংস্কৃতি, ঈশ্বপ্রাপ্তি ও তাহার সাধনজীবনের উদ্দেশ্য, তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে গুরুতত্ব ও সদ্গুরুরহন্ত, শক্তিপাতরহন্ত, তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা, নাদবিন্দু কলা, পূজার পরম আদর্শ, ভাগবতে ঈশ্বর ও জীবতত্ব ইত্যাদি। বেনারস থেকে প্রকাশিত পিছা' নামক পত্রিকায় বের হয়েছে শক্তি-সাধনা, লিম্বরহন্ত, অবতার-বিজ্ঞান, যোগ ও যোগবিভূতি প্রভৃতি প্রবন্ধ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মৃত্যুবিজ্ঞান

ও পরমণদ করেকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আনাদি সুষ্প্তি ও তাহার ভঙ্গ। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশিত হয় মন্ত্র ও দেবতাতত্ত্ব। 'উৎসবে' প্রকাশিত হয় বাসনা-নির্বাত্ত ও ধর্মের সনাতন আদর্শ। 'দেবযানে' প্রকাশিত হয় বামনামের মহিমা। 'স্থদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে দীকারহন্তা।

'সংস্কৃত রত্নাকর' 'অমরভারতী' প্রভৃতিতে তাঁর সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্, বৈন্ধবো দেহঃ, অম্পর্শ যোগঃ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধচরিত্র সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত নিবন্ধও তিনি লিখেছেন।

কাশী বিভাপীঠ রজত-জয়ন্তী সংখ্যায় ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছেন—Kaivalya and its place in Dualistic Tantric Culture। পুনার Annals of the Bhandarkar Research Institute-এ লিখেছেন প্রতিভা সম্বন্ধে, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ, তিনি বললেন, genius নয়, intuition। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্স্টিটিউট জার্নালে, ও মডার্ন রিভিউতেও তাঁর চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৫ সালে উন্তর প্রদেশ (ইউ. পি.) হিস্টরিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জার্নালে তিনি অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

এ ছাড়া হিন্দীতে রচনাও তাঁর আছে। গোরক্ষপুর গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত হিন্দী মাসিক পত্র 'কল্যাণে' বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব প্রবন্ধ এখন পত্রিকার পাতাতেই বিচ্ছিল্লভাবে পড়ে আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম— ঈশ্বরমেঁ বিশ্বাস, যোগকা বিষয়-পরিচয়, স্থ্বিজ্ঞান, ইউরহস্ত, ভক্তিরহস্ত, কাশীমে মৃত্যু গুর মৃক্তি, পরকায়া-প্রবেশ, দীক্ষারহস্য, ভগবদ বিগ্রহ। কল্যাণ ব্যত্তীত 'অচ্যুত', 'মানবধর্ম' (দিল্লী থেকে প্রকাশিত), 'রাষ্ট্রধর্ম' (লখনউ থেকে প্রকাশিত), 'গীতাধর্ম' 'বিত্যাপীঠ' 'মানব' প্রভৃতি হিন্দী পত্রিকাতেও বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিত্যাপীঠ' পত্রিকায় মধুস্থান সরস্বতী ও সংস্কৃত সাহিত্যকা ইতিহাসমেঁ কাশীকা ভাগ উল্লেখযোগ্য।

ভক্টর ভেনিসের সময়েই তিনি নিজেদের একটি জার্নাল প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রামর্শ অহসারে প্রিজেস অব ওয়েলস্ সরম্বতী-ভবন টেকসট্স্ ও প্রিজেস অব ওয়েলস্ সরস্বতী-ভবন স্টাভিজ নাম দিয়ে ছটি জার্নাল বের হয়। টেকসট্স্-এ প্রায় বাহাত্তরখানা প্রৃথি প্রকাশিত হয়। তার সাধারণ সম্পাদক গোপীনাথ। তা ছাড়া নিজেও তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। স্ট্রাভিজে ইংরেজিতে তিনি অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ লেখেন— যথা, ভায়-বৈশেষিক সাহিত্য ও দর্শন, গোরক্ষনাথ, নয়া ভক্তিস্ত্র, নির্মাণকায় (বৌদ্ধ দর্শন), শৈব দর্শন, বৈশেষিক স্ত্র, নাথপন্থ, সংশ্বত পাঙ্গলিপির বিবরণ, বেদের রহস্যবাদ ইত্যাদি। স্টাভিজে প্রকাশিত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধগুলির নাম—

(1) The view-point of Nyaya-Vaisesika Philosophy.
(2) Nirmana Kaya, (3) The System of Chakras according to Gorakshanatha, (4) A new Bhaktisutra, (5) Gleanings from the History and Bibliography of Nyaya-Vaisesika literature, (6) Mimansa Mss in Government Sanskrit Library: Banaras, (7) Theism in Ancient India, (8) Parasurama Misra alias Vani Rasala Raya, (9) Date of Madhusudan Saraswati, (10) Some Variants in the readings of the Vaisesika Sutras, (11) Gleanings from the Tantras, (12) Satkaryyavada: the problem of causality in Sankhya, (13) The philosophy of Tripura Tantra, (14) Some aspects of Vira Saiva Philosophy, (15) Some aspects of the History and Doctrines of the Nathas, (16) Notes on Pasupata Philosophy, (17) Mysticism in Veda, (18) Conception of physical and super-physical organism in Sanskrit Literature Exitivity

ভক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত ছলে 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক বইটি মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানৃথি ঝাকে সমালোচনার জ্বন্থে দেন। গঙ্গানাথ ঝার অমুরোধে বইটির বিস্তারিত সমালোচনা করেন গোপীনাথ। গঙ্গানাথ ঝার ভূমিকা-সহ ১৯২৩ সালে সমালোচনাটি হিন্দুস্থান রিভিউতে প্রকাশিত হয়। বললেন, "ভারত-সরকার Philosophy—East and West নামে যে বিরাট গ্রন্থের আয়োজন করেছেন তাতে আমি শাক্তদর্শন বিষয়ে অধ্যায়টি লিথেছি। গ্রন্থসম্পাদক ডক্টর রাধাক্তম্বনের অমুরোধই ছিল এই রচনার প্রবর্তক।"

১৯১৮ সালে ইনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কাছে যোগ-দীক্ষা গ্রহণ করেন। "তথন থেকেই মন সাধন-পথে চলে যায়, ১৯৩৭ সালে অবসর নিয়ে সাধনায় প্রোপ্রি ময় আছি।"

কেবল অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নয়, সাধনা ও রচনাতেও তিনি তাঁর জীবন ড্বিয়ে রেখেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর এত বিভিন্ন রকমের রচনা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু লাভ করার আশা সম্ভবত ছিল—তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের ধারা বদলে নিয়েছেন। অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়, তিনি যেন অথ আত্মজিজ্ঞাসা— এই প্রশ্নে নিজেকে বিব্রত রেখেছেন; আত্মবিশ্লেষণের মাঝখান দিয়েই তো ব্রহ্মলাভ করা যায়। তিনি সেই প্রমত্ম জ্ঞানের অনুসন্ধান করে চলেছেন এখন।

তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় থেকে যেমন আরও অনেক পাওয়ার আকাজ্জা অপূর্ণ থেকে গেছে, তেমনি তাঁর জীবনের কাহিনীও আরও অনেক জানার ছিল, যেন তাও অপূর্ণ রয়ে গেল।

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। দোতলার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি কাশীর আকাশপট থেকে মুছে গেছে বড় বড় বাড়ির গম্বুজ ও মিনার এবং দ্রের জলকলের বড় চোঙাটা। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। গোপীনাথ তাঁর জীবনালেখ্য এঁকে গেলেন তাঁর কথার তুলি দিয়ে। সেই ছবির ছাপ মনের মধ্যে পুঁজি করে বেরিয়ে এলাম। তবু মনে হল, আরও বুঝি জানার ছিল। কিন্তু আর জানা হবে না— কাল ওঁর মৌন দিবস।

রিকশায় উঠে বসলাম। সোজা গোধুলিয়া অভিমুখে, সেখান থেকে সোনাপুরায়।

স্থরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বললেন, "কাশীতে এলেন, তীর্থ করে যান।" বললাম, "তীর্থ মানে? তীর্থ করা কি হল না?" স্থরেশবাব্ একটু চূপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, বললেন, "তা বটে।"

রচিত গ্রন্থাবলী

শ্ৰীশ্ৰীবিশুদ্ধানন্দ-প্ৰসঙ্গ। পাঁচ খণ্ড অখণ্ড মহাযোগ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

কিরণাবলী ভাস্কর (বৈশেষিক)—পভানাত-কৃত
কুস্থমাঞ্চলি-বোধিনী (ভার)—উদয়ন-কৃত
রসদার (বৈশেষিক)—বাদীন্দ্র-কৃত
যোগিনীশ্বদয়দীপিকা (শাক্ত আগম)। তৃই খণ্ড—অমৃতানন্দ-কৃত
ত্তিপুরারহদ্য—জ্ঞানখণ্ড (শাক্ত আগম দর্শন)। চার খণ্ড—হারিতায়ন-কৃত
ভক্তিচন্দ্রিকা (ভক্তিশাস্ত্র)—নারায়ণতীর্ধ-কৃত
দিদ্ধান্তরত্ব (গৌড়ীয় বৈশ্বব দর্শন)—বলদেব-কৃত

### সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

A Descriptive Catalogue of Mimansa Mss in Govt.
Sanskrit Library, Banaras.
Annual Catalogue of Mss acquired for
Sarasvati-Bhavana, Banaras.

## অন্তের লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা

গন্ধানাথ ঝা ক্বত বাৎস্থায়ন ভাষ্যের ইংরেজি অহ্বাদের ভূমিকা গন্ধানাথ ঝা ক্বত তন্ত্রবার্তিকের ইংরেজি অহ্বাদের ভূমিকা তুর্গাচৈতক্ত ভারতী ক্বত দেবীযুদ্ধে চিস্তনীয় গ্রন্থের ভূমিকা তারামোহন বেদান্তরত্ব ক্বত অগন্ত্যচরিত নামক গ্রন্থের ভূমিকা
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ক্বত ব্রশ্বচর্য্য-শিক্ষা নামক গ্রন্থের ভূমিকা
বলদেব উপাধ্যায় ক্বত বৌদ্ধদর্শন নামক গ্রন্থের ভূমিকা
শ্রীমদ্ভাস্করানন্দজীর গুরুদেব রচিত উপেন্দ্রবিজ্ঞান স্ব্রের ভূমিকা
মেহের পীঠের সর্ববিভাচার্য সর্বানন্দ রচিত সর্বোল্লাসতন্ত্রের প্রাক্কথন
হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী-রচিত কালসিদ্ধান্ত্রদর্শিনী নামক গ্রন্থের ভূমিকা
উমেশমিশ্র রচিত Conception of Matter নামক গ্রন্থের ভূমিকা
গুরুপ্রিয়াদেবী রচিত অথশুমহাযজ্ঞের ভূমিকা
রাজবালাদেবী রচিত শ্রীশীদিদ্ধাতা প্রবন্ধ নামক গ্রন্থের ভূমিকা
নাথমল টাটিয়া রচিত Studies in Jain Philosophy গ্রন্থের ভূমিকা
হরদন্ত শর্মা সম্পাদিত শ্রীশঙ্করাচার্য ক্বত সাংখ্যকারিকার জন্ত্রমঙ্গলাটীকার ভূমিকা

# শ্ৰীযোগেন্দ্ৰনাথ বাগচী বেদান্ততীৰ্থ

খাড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে প্রায় রাস্তার কিনার থেকে একেবারে তেতলা অবধি। মাঝে ছ-তিনটি বাঁক। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেকটা উপরে উঠে এলাম, বাঁক নিয়ে আরও উপরে উঠলাম, তার পর ভৃতীয় ঝাঁক নিয়ে আরও ক্ষেকটা সিঁড়ি ভাঙার পর পেলাম একটা উন্মুক্ত দরজা।

দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, ঘরের মেঝেয় মাছর বিছানো
—তারই একপাশে বসে আছেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী
বেদাস্ততীর্থ মহাশয়। ঘরের শুক্রপাশে ত প করা কতকগুলো বই আর পুঁথি,
তার কাছেই দেয়ালে একটা বড় ছবি টাঙানো। ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল
ছিল না, মনে হল ছবিটা বুঝি তাঁর নিজেরই।

বললেন, "ও ছবি আমার পিতার। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র বাগচী।"

সন্ধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তাঁর বাড়ির নম্বরটা জানা ছিল না। তাই আমহান্ট স্ট্রীট আর পটলডাঙার মোড়ে এসে ফুটপাতের ধারের একটা রঙের দোকানে তাঁর নাম বলতেই দোকানী চিনিয়ে দিলেন বাড়িটা।

১,১ই নভেম্বর ১৯৫২, ২৫এ কাতিক ১৩৫৯, মঙ্গলবার। তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি। আগে কোনো খবর দেওয়া ছিল না, তাই আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে বলতে হল।

বললাম, জানতে এসেছি তাঁর জীবনের কাহিনী। কিভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজেকে, কিভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন, বাধাবিপজ্ঞি ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছেন কিভাবে। জ্ঞানাদ্বেশনের জ্ঞে ছোটখাট অভিযান তাঁকে করতেই হয়েছে, সেই অভিযানের গল্প শুনতে এসেছি। —এতে লাভ ? লাভ আছে। তুর্নহকে আয়ত্ত করতে হলে কঠোর শ্রম ও দীর্ঘ তপস্থা যে আবস্থক, তা সকলে জ্ঞেনে প্রেরণা লাভ যদি করে তাহলে সেটা লাভ ছাড়া কী?

ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশরের নিকট তিনি অধ্যরন করেছেন।
আর্জ শাস্ত্রী মহাশর স্বর্গত। তাঁর কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। আবেগ-রুদ্ধ
গলায় তিনি বলতে লাগলেন তাঁর কথা, কেবল লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশরের
পাণ্ডিত্যেই তিনি মুগ্ধ নন—তাঁর হৃদয়ের পরিচয়েও তিনি যে অভিভূত তা
স্পষ্ট বোঝা গেল। সম্ভবত এই রকমই ছিল সেকালের গুরুশিয়ের সম্পর্ক।
ভাদয়ে হৃদয়ে এই রকমই ছিল নিবিভ বন্ধন।

১২৯৪ বন্ধান, খ্রীস্টার ১৮৮৭, সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। "মরমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার স্থান-ছ্বর্গাপুরে আমার জন্ম। এই স্থান গারো পাহাড়ের অতি নিকটে। গ্রাম থেকে পাহাড়ের সমুদ্র দৃষ্ঠ দেখা যায়। এই পাহাড় থেকে লোমেশ্বরী নদী প্রবাহিত হয়ে আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গিরেছে।"

স্বসঙ্গের রাজারা স্থদীর্ঘ কালের রাজা। এই গ্রাম একটি বন্দর। এখান থেকে নদীপথে বছরে প্রায় ছুই লক্ষ মণ চাল বাইরে চালান হত। এটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

বললেন, "আমার পিতার আদি নিবাস পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত জামিরতা গ্রামে। সেখান থেকে এসে আমার পিতা স্থসঙ্গ- মুর্গাপুরে বাস স্থাপন করেন। তিনি স্থসঙ্গ-রাজসরকারে চাকরি করতেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন।"

তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ স্থপণ্ডিত, কিন্তু তাঁদের বংশে কেউ সংস্কৃতচর্চা করেছেন বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর মাতামহ ভূবনেশ্বর বিশারদ সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এর নিবাস পাবনার সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়িতে। তাঁর টোল ছিল। টোলে ছাত্র ছিল অসংখ্য। এবা বাংশাহ্রুমে পণ্ডিত— পণ্ডিতের ধারা।

বললেন, "আমার বাল্যকালেই সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি এবং এই শাস্ত্রের প্রতি রুচি জন্মে। কেন জানি নে, মনে হয় মাতামহ থেকেই এই প্রবণতা এসেছে।"

বাল্যকালে অ্বঙ্গ মাইনর স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করে তিনি সংস্কৃত পড়তে

আরম্ভ করেন। মাইনর পরীক্ষা দেওয়ার জ্বন্থে গ্রাম থেকে ময়মনিসংহ শহরে থেতে হয়। পরীক্ষা দিতে এখানে এসে তিনি ক্রেয় করেন ঈশ্বরচক্স বিদ্যাসাগর প্রণীত উপক্রমণিকা। ময়মনিসংহ থেকে ত্মঙ্গ যেতে হত নৌকা-পথে—

ছয় দিনের পথ। এই ছয় দিনে নৌকায় বসে তিনি উপক্রমণিকা আলোপাস্ত-পাঠ শেষ করেন।

এর পর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়। ৄতিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁর বংশের কেউই যখন সংস্কৃতচর্চ। করেন নি, তখন তাঁর এই আগ্রেইটা সকলের কাছে অস্বাভাবিক বলে ঠেকে থাকবে। তাই আস্বীরস্বজনেরা রীতিমত বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। হয়তো তাঁকে পরাত্ব
স্বীকার কয়তে হত এবং জীবনে সংস্কৃতচর্চা করা সম্ভব হত না, যদি অস্তত একজনও তাঁর সহায় না হতেন।

বললেন, "আমার এই সংকল্পে উৎসাহ পেলাম যাঁর কাছ থেকে, তিনি আমার পিতা।"

তাছাড়া নাম বললেন আর-এক জনের— তি।ন স্থসঙ্গের মহারাজ কুমুদসিংহ। ইনিও তাঁকে উৎসাহ দান করেন। কেবল মৌখিক উৎসাহ নয়, প্রয়োজনীয় অনেক পুস্তকও তিনি দেন।

"সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা ছিল না, আরও অস্থবিধা এই ছিল যে, আমাদের নিকটবর্তী কেউই এ বিষয়ে রুচিসম্পন্ন ছিলেন না। এ জন্তে প্রথমজীবনে সংস্কৃতশিক্ষায় বিশেষ সহায়তা পাই নি। স্থসঙ্গের মহারাজ্যার সভাপণ্ডিত কুপানাথ তর্করত্ব মহাশন্মের কাছে আমি প্রথম কলাপ-ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করি।"

বাড়িতে থেকে পাঠে বিদ্নু ঘটবে মনে হওয়ায় তিনি সিরাজগঞ্জে মাতুলালয়ে চলে যান। তাঁর মামা তারকেশ্বর চক্রবর্তী কবিশিরোমণি অতি প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। বললেন, "আমি তাঁর কাছে কলাপ-ব্যাকরণ পড়তে থাকি। নানা কাজে তিনি ব্যন্ত থাকায় তাঁর কাছে পাঠ উত্তমক্সপে হতে পারবে না বিবেচনা করে তিনিই আমাকে তাঁর

খুড়ামশারের কাছে ভাঙাবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। ইনি রাজনাথ তর্কতীর্থ।
এখানে তাঁর টোল ছিল। ইনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। অতিশয় স্নেহ ও
আগ্রহের সঙ্গে ইনি আমাকে কলাপ-ব্যাকরণ পড়ান। আমার ধারণা, সংশ্বত
গাহিত্যে আমার যদি কিছু বৃয়ৎপত্তি থেকে থাকে তাহলে তা তাঁরই কুপায়।"

এর পর তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর সতীর্থের কথা। ইনি কলকাতা বৈভাশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ ধরণীধর গুপ্ত। তাঁর বহুদিনের সঙ্গী ছিলেন ইনি। বন্ধুবিয়োগের বেদনা আজও তিনি ভূলতে পারেন নি, সতীর্থদের প্রতি প্রীতির কথা তাঁর মনে থাকবে, কঠস্বর বাঙ্গাকুল হয়ে এল, বললেন, "ধরণী আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনাতে সে ছিল আমার চিরসঙ্গী। অল্লদিন হল তার স্বর্গবাদ হয়েছে। তাকে হারিয়ে মন ভেঙে গেছে। একলা আছি, আর কেউ নেই।"

কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের কথা।—
ব্যাকরণের পাঠ শেন করে ভাঙাবাড়ি থেকে সিরাজগঞ্জে তিনি ফিরে
আসেন। এই সময় তাঁর বয়স আঠারো বৎসর। তাঁর মাতৃল তারকেশ্বর
কবিরাজ মহাশয় উত্থোগ করে তাঁকে টাঙাইলের অন্তর্গত হালালিয়া গ্রামে
খ্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্মে পাঠিয়ে দেন। এখানে এসে তিনি
গোপালনাথ তর্কতীর্থের কাছে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর
গোপালনাথ বগুড়ার শেরপুরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে সেখানে যান। "সেইসক্ষে
আমিও বগুড়ায় গিয়ে তাঁর কাছে অধ্যয়নে রত থাকি। মহামহোপাধ্যায়
চণ্ডীদাস খ্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় সেই সময় ছিলেন মৃশিদাবাদ জ্বিলি-টোলের
অধ্যাপক। বগুড়া থেকে মৃশিদাবাদে গিয়ে আমি এর কাছে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন
করে তর্কতীর্থ পরীক্ষায় উন্তীর্ণ হই।"

তর্কতীর্থ-পরীক্ষা পাদ করার পর তিনি যান রাজদাহীতে। সেখানে হেমস্তকুমারী কলেজে মহামহোপাধ্যায় শুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের কাছে পক্ষতা প্রভৃতি নব্যক্তায়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পুনরায় ফিরে যান মূর্শিদাবাদে এবং চণ্ডীদাদ স্থায়তর্কতীর্থের কাছে পূর্ববৎ অধ্যয়নে রত হন। এখানকার পাঠ দমাপ্ত করে তিনি চলে আদেন কলকাতায়। বল্লেন, "এখানে এসে সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যার লক্ষণ শাস্ত্রী জাবিড় মহাশরের নিকটে ও পূর্ব-অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ভক্ষচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশরের নিকটে সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি।"

এর আগেই তিনি মীমাংসাদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যান করেছেন
মূর্নিদাবাদে। মূর্নিদাবাদ জুবিলি-টোলের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ছুর্গাস্থলর
ক্ষতিরত্ব এই বিষয়ে তাঁর গুরু। এঁরই কাছে তিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বর পাঠ করেন।
বললেন, "ইনি ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হলেও সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর র্জাগাধ পাণ্ডিত্য
ছিল। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, আমি যে মীমাংসা ও অলংকারশাস্ত্র পড়তাম তা তিনি মুখে-মুখেই পড়াতেন, কোনো গ্রন্থ দেখার তাঁর
আবশ্রুক হত না। এইসব ছুরুহ গ্রন্থরাশি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমার পৃত্তকের
অশুদ্ধ পাঠও তিনি সংশোধন করে দিতেন। এঁর নিবাস ময়মনসিংছের
শেরপুরে।"

কলকাতার এসে ১০ নম্বর পটলডাঙা নিবাসী কবিরাজ শরৎচন্দ্র সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময়ে আরও ছজনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, তাঁরা হচ্ছেন বিনয়কুমার সরকার ও শ্রীরাধাকুম্দ ম্থোপাধ্যায়। বিনয়কুমার সরকার তথন মুদলমানপাড়া লেনে থাকতেন, তাঁর গৃহে তিনি কিছুদিন বাস করেন।

বললেন, "আমার পরমন্ত্রদ ও আমার গুরু-সদৃশ শ্রীযুত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশরের সঙ্গে এই সময় আমার দেখা হয়। আমি হালালিয়াতে যখন অধ্যয়ন করি তথনই কাঁঠালিয়া-নিবাসী কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর লোকাতিশায়ী গুণরাশিতে আমি অতিশয় আকৃষ্ট ও মৃগ্ম হই। কলকাতায় এদেও তাঁর সঙ্গলাভ হওয়ায় আমার বিশেষ উপকার হয়। এককথায় তিনিই আমার জীবনের সমস্ত কল্যাণের মূল। ভ্রেছ অধ্যান্ধ শাস্ত্রসমৃহের রহস্ত তিনিই আমাকে শিষ্যের মত পড়িয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেইসমন্ত উপদেশ এখনো আমার হৃদয়ে জাগত্রক

সাংখ্যতীর্ণ মহাশয় এই সময় ভাশনাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

কারণবশতঃ তাঁকে এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করতে হয়। "তাঁর স্থানে আমাকে তিনি ভাশনাল কলেজে কাজ গ্রহণ করিয়েছিলেন।"

এইভাবে কলকাতায় অধ্যয়ন করতে করতে তিনি পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রীর কাছে বেদান্তের ও সাংখ্যের উপাধি-পরীক্ষায় উন্তর্গি হন।

লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয় যথন কাশী থেকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় আসেন তথনই তাঁর কাছে ইনি পাঠ আরম্ভ করেন। "এই সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বেদাস্তশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করেন। এঁরা সকলেই আমার সতীর্থ।"

বেদান্ততীর্থ-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ্রে তিনি স্থাকিয়া স্ট্রীটে বিনয়কুমার সরকার ও শ্রীরাধাকুমৃদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের বাসায় অবস্থান করেন এবং তাঁদের সঙ্গেই কিছুদিন পুরীতে ও রাঁচীতে বাস করেন। রাঁচী থাকাকালে তাঁর ডাক আসে হরিদ্বার থেকে।

বললেন, "হরিদার গুরুকুল বিশ্ববিত্যালয় থেকে একখানি পত্র পাই। সেই পত্রে উক্ত বিত্যালয়ের একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের কথা বলা হয়। চিঠি পেয়ে আমি গুরুকুল যেতে সন্মত হই। এ ঘটনা ১৯১৪ সালের ত্র্গাপ্জার কিছ আগের ঘটনা।"

সন-তারিথ তার ঠিক মনে নেই, বললেন, "১৯১৪ই হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তথন সব বেধেছে।"

কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থের সম্বন্ধে তিনি আগেই বলেছেন, তিনিই তাঁর জীবনের সকল কল্যাণের মূল বলে তাঁর উদ্দেশে ক্বতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করেছেন। ছরিদ্বার থেকে তাঁর যে আহ্বান এল এর মূলেও আছেন কেদারনাথ। কেদারনাথের ভাগিনেয় তখন গুরুকুলে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বললেন, "তাঁর পরিচয়েই আমি গুরুকুল যাই। সাত বৎসর নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করি।"

হরিছার গুরুকুল বিশ্ববিভালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্বামী শ্রহ্মানন্দ। এঁর নিবাস পাঞ্জাবের জলন্ধরে। প্রথমে এঁর নাম ছিল লালা মুনশিরাম। কিছুদিন পরে লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয় কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদ পরিত্যাগ করেন। তথন ওই শৃ্ত পদের জন্ত ইনি প্রার্থী হন। তথন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের গবর্নিং বডির অধ্যক্ষ। লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশরের স্থানে নিযুক্ত হলেন তাঁরই শিশ্য যোগেন্দ্রনাথ।

এইভাবে তাঁর জীবনে উন্নতি ঘটতে লাগল। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার স্বীকৃতি লাভ ঘটতে লাগল এই ভাবে।

তিনি যথন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকর্মপে যোগ দেন তথন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী, এর পরে অধ্যক্ষ হন শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তার পরে স্থরেক্সনাথ দাসগুপ্ত।

"শীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথের সময়েই আমি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হই।
এই সময়ে আমি অবৈতিসিদ্ধির টীকা ও বঙ্গাহ্নবাদ রচনা করি। ভায়ামৃত গ্রন্থের
বঙ্গাহ্নবাদও আমার এই সময়ের রচনা। স্বর্গত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার
অতিশয় অহ্বক্ত হন, অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করে অতি উৎসাহের
সক্ষে তিনি প্রতিদিন এই গ্রন্থভূলি লিখে নেন এবং নিজ ব্যয়েই তা
মৃদ্রিত করেন। ছই খণ্ড অবৈতিসিদ্ধি মৃদ্রিত হওয়ার পর তিনি সয়্যাস
গ্রহণ করেন। সয়য়াস গ্রহণ ক'রে তিনি স্বামী চিদ্ঘনানন্দর্রপে পরিচিত
হন।"

১৯২১ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইনি বেদান্তের অধ্যাপক-পদে
নিযুক্ত ইন। এই সময়ে তিনি স্বৰ্গত মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে
অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। বললেন, "আমার প্রতি তাঁর প্রাধিক স্লেহ
আমার হৃদয়ে চিরজাগক্ষক রয়েছে।"

১৬২ নম্বর বহুবাজার স্ট্রীটে মজুমদার-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত উৎসব-সৎসদ কার্যালয়ে প্রত্যেক শনিবারে ধর্মের আলোচনার জন্মে একটি অধিবেশন হত্। এই অধিবেশনে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী স্থানের বহু বিশ্বান গুণী জ্ঞানী জনগণের সমাগম হত। "আমি এই প্রতিষ্ঠানে বিশ বৎসর নিয়মিতভাবে ধর্মোপদেশকের কার্য করেছি। এই সভার আমার সঙ্গে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৬।১ নম্বর

উইলিয়মদ্লেন নিবাদী স্বৰ্গত মহাপ্ৰাণ ক্ষিতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।
তিনি আমার অক্কল্রিম বান্ধব, সংরক্ষক ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর দর্ববিধ
সহায়তা না পেলে আমি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না। তাঁর
অমায়িক মধুর ব্যবহার ভাষায় প্রকাশ্ত নয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কল্যাণীয়
শ্রীমান বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত আমার পূর্ববৎ
ব্যবহার আছে। মেডিকাল কলেজের প্রফেদর স্বর্গত ডাক্রার টি স্ব মহাশয়ের
সঙ্গেও আমার উৎসব সৎসক্ষেই পরিচয় হয়। এর যোগ্য প্রগণ পিতার সহন্দ্র রক্ষা করেন।"

উৎসব-সৎসঙ্গে আরও বহু ক্তব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কিন্তু সকলের নাম তিনি বাহুল্য ভয়ে আর উল্লেখ করলেন না। এঁরা সকলেই তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এইজ্যু তিনি তাদের প্রতিক্ষতজ্ঞ। সেই ক্বতজ্ঞতা তিনি অকপট ও অকুষ্ঠভাবে প্রকাশ করে যেন পরিভৃথি লাভ করলেন।

তাঁর অধ্যাপনা-জীবনে তাঁর সংসর্গে এসেছেন অনেক ছাত্র। উত্তর-জীবনে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্বতিপুরুষ হয়ে উঠেছেন। এ দের ক্বতিশ্বের জন্ম তিনি যেন নিজে গৌরব বোধ করেন। তিনি নাম বললেন তাঁদের—পাটনা বিশ্ববিত্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ভ্রীকামাখ্যানাথ শ্বতিবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, আসাম নলবাড়ি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনোরপ্তনা পঞ্চতীর্থ, বাংলা সরকারের টোল-বিতাগের ইন্সপেক্টর শ্রীমান পঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান পঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান প্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ, হাওড়া নিম্বার্ক আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমান শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ, হাওড়া নিম্বার্ক শর্মানের অধ্যাপক শ্রীমান বিনোদ্বিহারী পঞ্চতীর্থ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমান বিনোদ্বিহারী পঞ্চতীর্থ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমোন তিনাদ্বিহারী পঞ্চতীর্থ, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর নলনীকান্ত ব্রেন্ধ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভক্টর সদানক্ষ

ভাছড়ী, বিশ্ববিভালরের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যার। বললেন, "এ ছাড়া কলকাতা গদাধর আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমান রামছবিলা। শাস্ত্রী ও স্থদামা শাস্ত্রী প্রভৃতি অবাঙালী ছাত্রেরাও আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ক্রতিত্ব অর্জন করেছেন।"

একটি উৎস থেকে উৎপত্তিলাভ করে যেমন শতধারার ছড়িয়ে পড়ে জলধারা, এই জ্ঞানধারাও তেমনি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। বিভিন্ন দিকের ভূমি উর্বর করে চলেছে সেই ধারাবলী। তিনি তাঁর ছাত্রদের নাম উল্লেখ করে যেন সেই উর্বরক্ষেত্রসমূহের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলেন।

১৯৪২ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদ থেকে ইনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসর গ্রহণের মাস ছই আগে কলকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিচ্চালয়ের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করে তাঁকে একটি নিয়োগপত্র দেন। তদমুসারে ১৯৪৩ সালের ২রা জামুয়ারি তিনি ঐ কাজে যোগদান করেন। সেই পদে এতদিন বহাল ছিলেন। বললেন, "দেড় বছর পূর্বে পশ্চিম-বাংলা সরকার কর্তৃক কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রেগবেষণা-কার্যের জন্ম নিযুক্ত হয়েছি।"

মুর্শিদাবাদে যথন তিনি অধ্যয়ন-রত তথন পরম ভাগবত বৈশ্ববকবি বিল্প-মঙ্গল-বিরচিত বিল্পমঙ্গলম্ নামে একথানি খণ্ডকাব্য অন্থবাদ করে প্রকাশ করেন। এইটেই তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

এর পর কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কাজ করার সময় তিনি আর্যদর্শনশাস্ত্রসমূহের অবিরোধ দেখাবার জন্মে ও আর্যদার্শনিকগণের বিচার-রীতি প্রদর্শনের
জন্মে ছুইখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি আরও কয়েকখানি
বই লিখেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিত্যালয় শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

তাঁর জীবনের কাহিনী শুনে এবার বিদায় নেওয়া গেল। দৃষ্টির নেপথ্যে থেকে যাঁরা জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিতরণ করে চলেছেন ইনি তাঁদের অন্থতম। বিনয়ে নম্র এবং অতি সরল অভাব এইসব ক্বতী প্রশ্বদের সামিধ্যলাভ করতে হলে মাটি থেকে অনেক উপরেই উঠে আসতে হয়।

সেই উপর থেকে এবার ধীরে ধীরে নেমে এলাম রান্তার—স্কুটপাথে। এখানে শহরের কর্মকোলাহল ও কলরব। কিন্ত ঐ উপরে রেখে এলাম একটি শাস্ত পরিবেশ। সমূদ্র যেখানে গভীর সেখানে নাকি তরঙ্গের উচ্ছাস কম। জনসমুদ্রের এই উচ্ছলতার মাঝখানে পড়ে এই কথাই মনে হতে লাগল।

রচিত গ্রন্থাবলী
বিশ্বমঙ্গলম্
প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি
জন্মান্থসারে বর্ণব্যবস্থা
মহামতি বিহুর

## ঞ্জীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাক্য ও কাব্য— এই ছুইটির মধ্যে তফাত কী। কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি দিয়েই তো আসলে কাব্য তৈরি। কিন্তু বাক্য পরপর সাজালেই তা কাব্য হয়ে ওঠে না। কেন? এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন বিভিন্ন কালের বিভিন্ন আলংকারিক। কিন্তু তব্ও জিজ্ঞাসার শেষ হয়নি। মান্থবের মনে এমনি অজ্ঞ জিজ্ঞাসা আছে বলেই মান্থ্য বাক্য সাজিয়ে কাব্য করার চেষ্টান্ম রত এবং এইজ্যেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মান্থ্যের অন্তহীন অভিযান।

জীবন থাকলেই তা জীব হতে পারে, কিন্তু মাহ্মব হতে পারে না ; মাহ্মব হতে হলে জীবন ছাড়াও বাড়তি একটা পদার্থ চাই, সেটি হচ্ছে— মন। কথা থাকলেই তা বাক্য হতে পারে, কিন্তু কাব্য হতে হলে বাড়তি আর-একটা পদার্থ চাই, সেটাও হচ্ছে ওই— মন। যে বাক্যে মন আছে, সেই বাক্যই তাই কাব্য।

কাব্যের মোটামূটি এই সংজ্ঞা হয়তো কেউ মানবেন, কেউ মানবেন না। বস্তুতপক্ষে এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত।

শ্রীঅত্লচন্দ্র শুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞানা' গ্রন্থে আলংকারিকদের এই সব মত নিম্নে আলোচনা করেছেন। তাঁর মন কবি-মন, সেইজন্মে তাঁর এই আলোচনার মধ্যেও কবিজের ব্যঞ্জনা আছে।

তাঁর এই বইটিকে বলা যায়, অলংকারশান্তের সমূদ্র মন্থন করে রত্ত্ব-উদ্ধার। কাব্যের প্রতি অগাধ মমতা ও আকর্ষণ নিয়েই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বলা চলে। প্রথমজীবনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, রংপুর শহরে অতুলচন্দ্রের জন্ম। পিতা উনেশচন্দ্র গুপ্ত রংপুরের একজন স্বনামধন্ত ও সর্বজনমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এঁর নাম অমুসারে রংপুরের একটি পাড়ার নাম হয়েছে— গুপ্তপাড়া।

অতুলচন্দ্রের আদিবাড়ি ময়মনসিংহ জেলার টাঙাইলের অন্তর্গত ছোট-বিস্তাফৈর গ্রামে। অসচ্ছল অবস্থায় তাঁর পিতার দিন এখানে অতিবাহিত হচ্ছিল। তাই তিনি ছোট-বিফাফৈরের এক তাঁতির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ভাগ্য-অন্থেষণে বহির্গত হন, তিনি ময়মনসিংহ শহরে এসে সস্তোব-জাহ্নবী স্কুলে পড়াগুনা করে এনটান্স পাস করেন। তারপর ভাগ্য-অন্থেষণেই তিনি আসেন রংপুরে এবং সেখানেই ওকালতি করতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই অভিযানে তিনি সফল হন, ভাগ্য ভাঁর প্রতি প্রসন্ম হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকে ক্রন্থল রংপুরের গুপুপাড়ায় উমেশচক্রের বাড়ি। এখানে বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমৃদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিচেরীর স্থরেশচক্র চক্রবর্তী আসতেন। অতুলচক্তের জীবন আরম্ভ হয় এই পরিবেশের মধ্যে।

তারপর যথন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তথন অতুলচন্দ্র সে-আন্দোলনে মন-প্রাণ সমর্পণ করেন বলা যায়। এই আন্দোলনের সময় কার্লাইল সাহেব এক পরোয়ানা জারি করেন। উক্ত পরোয়ানায় বলা হয় যে, 'কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষণণ ছাত্রদিগকে যদি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান হইতে নিবৃত্ত না করেন কিংবা তথাকথিত স্থদেশী আন্দোলন সংস্টু বিদেশী পণ্য ক্রম-বিক্রয় নিবারণ ইত্যাদি অপকার্য হইতে বিরত না রাথেন, তাহা হইলে উক্ত স্থল ও কলেজসমূহ গবর্নমেন্টের সাহায্য হইতে বিরিত করিতে করিতে হইবে: উহারা আর গবর্নমেন্টের বুত্তিলাভার্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।' এই পরোয়ানা ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবরের স্টেটস্ম্যান পত্রে প্রকাশিত হয় এবং জানানো হয় যে, কোনো কোনো জেলার ম্যাজিস্টেট পরোয়ানাথানি স্থল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছেন। 'শিক্ষা' পত্রিকায় এর বঙ্গাছ্বাদ প্রকাশিত হয় এবং রংপুরে ছাত্রনিগ্রহের সংবাদও বের হয়।

অতুলচন্দ্র এ সময়ে প্রেসিডেলি কলেজের ছাত্র। সে সময়ে 'শিক্ষা'য় (১৩১২ বন্ধান্ধ) প্রকাশিত একটি সংবাদ এখানে মুক্তিত হল—

'প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত বি. এ. নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

'মফস্বলের ছাত্র ও অভিভাবকগণের অবগতির জন্মে এইসকল প্রস্তাব প্রধান প্রধান সংবাদপত্ত্রে প্রকাশিত হউক এবং রংপুরের উৎপীড়িত ছাত্রগণের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ও তাহাদিগকে কর্তব্যে দৃঢ় থাকিতে অন্থুরোধ করিয়া এক টেলিগ্রাম প্রেরিত হউক।

'এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, যদিও তিনি বর্তমান বিশ্ব-বিভালয়ের শিক্ষা প্রায় শেষ করিয়াছেন তবুও যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে তাহা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গবর্নমেন্ট যে কখনোই আমাদের আশা ও আকাজ্ঞার অহুরূপ শিক্ষা আমাদিগকে দিতে পারেন না, তাহা তিনি নিজের দৃষ্টাস্ত হইতে অক্ষররূপে বুঝাইয়া দিয়া জাতীয় বিশ্ববিভালয়ের আবশুকতা প্রতিপাদন করেন।'

তথন তাঁর মনে কাব্যজিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু এই পরিবেশ তাঁর মনে এনে দেয় আর-একটি বিষয়, সেটি হচ্ছে— স্বদেশচিস্তা। বঙ্গতঙ্গ-আন্দোলনের সময় অতুলচন্দ্র তাই তফাতে থাকতে পারেন না, তিনিও জড়িয়ে পড়েন। জীবনে এটা তাঁর যেন দাগ, এইজন্মে ১৯০১ সালে তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি-পদের জন্মে নির্বাচন করেও তদানীস্তন ইংরেজ সরকার শেষবেশ তাঁকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হতে দেন না। ঘরে ঘরে বিভীষণ থাকেই। এও নাকি তদ্রপ কোনো বিভীষণেরই কীর্তি। তাঁর নির্বাচন বাতিল করে দেবার জন্মে আমাদের দেশেরই লোক ইংরেজের চোথে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, অতুলচন্দ্রের জাবনে দাগ আছে, তিনি স্বদেশচিস্তা ক'রে থাকেন এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্মে বঙ্গতঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

বিচারপতি-পদ না পাওয়ার বিচার হয়ে গেল তাঁর এইভাবে। এতে তিনি যেন গৌরবান্বিতই। তিনি দেশের চিম্ভা করেছেন, তাঁর উপর আরোপিত এই অপবাদটাই তাঁর গৌরব।

রংপুর জেলা স্থল থেকে অতুলচন্দ্র এনট্রান্স পাস করে কলেজে পড়ার জন্মে আসেন কলকাতার। কলকাতার হ্যারিসন রোডের উপর একটি মেন্এ তিনি বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে— এখান থেকেই এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন। বি. এ.-তে তাঁর ছিল ইংরেজি ও ফিল্জফি— তিনি ফিল্জফিতে প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তারপর

ফিলজফি নিয়ে এম. এ. পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। তার পর তিনিল পাস কবেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত ক'রে তিনি কিছুদিন স্থাশনাল স্কুলে মান্টারি করেন। এর পর রংপুর আদালতে ওকালতি করা আরম্ভ করেন। বছর তিন এখানে প্রাকটিস করার পর ১৯১৪ সালে অতুলচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে এসে যোগ দেন।

এর কিছুদিন পর, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার সঙ্গেসক্ষে অধ্যাপনার কাজও গ্রহণ করেন। ১৯১৭-১৮ সালে তিনি যোগ দেন ইউনিভার্সিটি ল কলেন্ডে, রোমান ল ও জুরিস্প্রুডেন্ডের অধ্যাপকর্মপে। বছর দশ তিনি অধ্যাপনা করে তারপর সে কাজ ত্যাগ করেন।

বলেছি, অতুলচন্দ্রের মন কবি-মন। কাব্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে আরুই করে কাব্যবিচারের প্রতি। কলকাতায় কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি রংপুরের বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে ধর্মশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, কলেজের পাঠ শেষ হওয়ার পরেও তাঁর এই অলংকারশাস্ত্র পাঠ শেষ হয় না। কলেজের পরবর্তী জীবনেও তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিতের ছাত্রক্ষপে তাঁর কাছ থেকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর এই পাঠ ব্যর্থ হয় না। পরবর্তী জীবনে এই অধ্যয়নই তাঁকে উৎসাহ দেয় গ্রন্থ-প্রণয়ন— 'কাব্যজিক্তাসা'-রচনায়।

১৯১৪ সালে অতুলচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে এসে যোগ দেন। প্রায় সেই
সময়েই বন্ধান্দের ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রথম আত্মপ্রকাশ
করে। কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে অতুলচন্দ্রের সাহিত্যিক মনের মিল ছিল।
কিরণশঙ্কর অতুলচন্দ্রকে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অল্প দিনের
মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অতুলচন্দ্রের সৌহার্দ্য হয় এবং অতুলচন্দ্রপ্র
সবুজপত্র-গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রতি অতুলচন্দ্র কৃতজ্ঞ
—অকপটে তিনি স্বীকার করেন এ কথা। বলেন, "তাঁর তাড়া না হলে হয়তো
স্থামার লেখা হত না।"

সবুব্দপত্তে অভুলচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ হচ্ছে— অমচিস্তা। পরে সবুজপত্তে

প্রকাশিত প্রবন্ধ একত্র করে বের হয় অতুলচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'শিক্ষা ও সভ্যতা'। এর পর ১৫৩০ সালের সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে অতুলচন্দ্র লেখেন অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধ ; এই প্রবন্ধাবলী একত্র করেই বের হয় তাঁর গ্রন্থ 'কাব্যজিজ্ঞানা'।

'পরিচয়' পত্রিকাতেও অভুলচন্দ্র অলংকারের বই লেখা আরম্ভ করেন. কিন্তু তা শেষ হয় না।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'বিচিত্রা' 'উন্তরা' 'প্রবাসী' 'আর্থ্মণিক্তি' 'অলকা' 'বিজলী' ইত্যাদি পত্রিকাতে অতুলচন্দ্র অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, এর মধ্যে বিজ্ঞলীতেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি এবং এই লেখাগুলির প্রায় সবগুলিই রাজনৈতিক প্রবন্ধ ।

প্রমণ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অতুলচন্দ্রের অস্তরন্ধতা একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁদের হৃত্ততা এতই নিবিড় ছিল যে, তাঁরা নিয়মিত মিলিত না হয়ে পারতেন না। প্রথম প্রথম শনি ও রবি বার প্রমণ চৌধুরী আসতেন অতুলচন্দ্রের কাছে, তার পর সেই আসা আরম্ভ হয় রোজ। এমনও দেখা গিয়েছে যে, অতুলচন্দ্র হাওয়াবদলের জন্তে বা অতা কোনো কাজে গেছেন বাইরে, তখনও প্রমণ চৌধুরী একবার এসে ঘণ্টাখানেক এর গৃহে বসে তার পর চলে যেতেন। এটা একটা অভ্যাসেই যেন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ প্রমণ চৌধুরী নেই, আজ্বতাই মনের অনেকটা জায়গাই যেন কাঁকা কাঁকা

কলকাতায় এসে তিনি ছাপানো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন । কিছ বাল্যকাল থেকেই পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর ঘনিষ্ঠ। বংপুর থেকে তাঁরা 'ফুল' নামে হাতে-লেখা পত্রিকা বার করতেন। যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময় থেকে কলেজ-জীবন পর্যন্ত সমানে এই কাগজ তাঁরা প্রকাশ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ-এগারো তখন তিনি এই কাগজে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন—'মধুপুর-ভ্রমণ'। এ ছাড়াও তিনি এতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং লিখেছেন কবিতা— সনেট।

১৩০৭ বঙ্গাব্দ। অভুলচন্দ্রের বয়স তথন বারো-তেরো। এই সময়ের লেখা

তাঁর একটি কবিতা 'ফুল' পত্তিকায় পত্তস্থ হয়। এই কাগজগুলি এখনো তিনি স্থত্নে রেখেছেন। 'ফুল' কাগজে তাঁর এই লেখাটি বের হয়—

#### কোকি ল

হে কোকিল, নিতি নিতি শুনি লোকম্থে
শীত নাই বর্ষে তব, ছংখ নাই স্থেথ।
মাঝে-মাঝে তিক্ত হাসি, সিক্ত নাহি ক'রে
দেয় তোমার অমৃত নব মধ্ভারে।
ছুল, ফল, রৌদ্রঢাকা অনস্ত বসস্ত
তব, কভু নাহি ঢাকি দারুণ হেমস্ত
শিশিরের আবরণে, তারে চিরদিন
ক'রে রাখে স্থনির্মল অনন্ত নবীন।
আহা, তবে তুমি পৃথিবীর অভিশপ্ত
জীব। ছুর্দিনের অবসান কি যে তপ্ত
স্থে, হেমন্তের শেষে কি তীব্র মদিরা
বয়ে যায় বসস্তের শিরা-উপশিরা
ভেদ করি, তার তুমি পাও নি আস্বাদ;
স্থে তব স্থা নয়, তপ্তু অবসাদ।

কবিতাটি পাঠ করিলেই বোঝা যায়, ছন্দের দিক থেকে এর উপর মাইকেল মধুস্থদনের প্রভাব আছে, এবং ভাষার দিক থেকে আছে রবীন্দ্রনাথের। কৈশোরের কবিতায় এ ধরনের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

ছেলেবেলা থেকেই সভা-সমিতিতে যাওয়া অতুলচন্দ্রের অভ্যাস। আজ-কাল বেশি কাউকে সভা-সমিতিতে যেতে না দেখে তিনি আশ্চর্য হন। এইসব জায়গায় যোগ দিলে নানা জনের নানা মত যেমন জানা যায়, মনের প্রসারতাও তেমনি বৃদ্ধি হয় বলে তাঁর বিশ্বাস।

খুব বৈঠকী এবং খুব আদরী বলা যায় অতুলচন্দ্রকে। তাঁর মন যে প্রেসর মন, তা বোঝা যায় তাঁর অভ্যাস ও শথ দেখে। অভিনয় দেখার তাঁর খুব

শধ বরাবরের। এখনো এই শখ অব্যাহত আছে। এখনো তিনি ভালো ভালো মঞ্চাভিনর দেখতে যান। মাঝেমাঝে ভালো সিনেমাও দেখেন। বিদেশ থেকে কোনো অভিনৱের দল এলে তাঁর যাওয়। চাইই। বাক্যকাল থেকেই থিয়েটারের প্রতি তার এই ঝোঁক আছে। অতি বালক-কালে তিনি নিজেদের শখের দলে রংপুরে অভিনয়ও করেছেন। বছদিন থেকে তিনি হাইকোর্ট ড্রামাটিক ক্লাবের প্রেসিডেট।

ছাত্রজীবনের কথা তাঁর মনে পড়ে এখনো। এখনো মনে পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক পার্সিভ্যালের কথা এবং ফিলজফির ডক্টর পি. কে. রাম্বের কথা। এই ছুইজন অধ্যাপক তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন।

এফ. এ. পড়ার সমর সার্ যছনাথের কাছে অভুলচন্দ্র ইংরেজি পড়েছেন।
মছনাথ কুপার'স লেটারস্ পড়াতেন, খুব নোট দিতেন।

সবুজপত্তের যুগে বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থর সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হর।
তার পর সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না। এর পর সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসার পর আবার
সেই বন্ধুত্ব দানা বাঁধে।

দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অতুলচক্র বরাবর উৎসাহী। বলেন—
ছেলেদের মান ও শিক্ষার মান এখন আগের চেয়ে অনেক উন্নত হরেছে।
সার্ আগুতোবের প্রতি এজন্মে তাঁর অগাধ শ্রেদ্ধা; কেননা, আগুতোবই
দেশের শিক্ষার ধারা পরিবর্তন ক'রে দিয়েছেন এবং তারই ফলে ধীরে ধীরে
তার এই উন্নতি ঘটেছে; এবং সম্ভবত তবিয়তে আরও উন্নত হবে।

অতুলচন্দ্র এখনো একজন মনোযোগী পাঠক। বাংলা বই যা প্রকাশিত হয়, তা তিনি সবই পাঠ করে থাকেন। ইংরেজি বই পড়েন বেশির ভাগই পলিটিক্স ও ইতিহাস সম্পর্কিত। গল্প উপন্থাস ও কবিতা পাঠে তাঁর খুব উৎসাহ— ইংরেজি ও বাংলা।

এ ছাড়া আছে ডিটেকটিভ উপন্থাস পাঠের শধ। অবশ্র, কেবল কোনান

ভরেলের ডিটেকটিভ বই ছাড়া অন্থ বই নয়। আর পড়েন **জুলিয়ান হাক্স**লির পিতামহ টমাস হাক্সলির বই।

মহাভারতের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে এর বাইরে মাহুষের আর
অক্স কোনো চরিত্র নেই। অর্থাৎ নরনারীর যত রকমের চরিত্র সংসারে
আছে, মহাভারতে তার সব রকম চরিত্রই চিত্রিত হয়েছে। অতুলচক্রের
জীবনের বড় রকমের একটা ইচ্ছে ছিল, মহাভারতের এক-একটি চরিত্র নিয়ে
লেখার। বিচিত্রায় তিনি লেখাও আরম্ভ করেছিলেন— 'সাবিত্রী-উপাখ্যান'।
কিন্তু নানা কারণে আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

প্রমণ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অস্করঙ্গতার ও তাঁর প্রতি তাঁর ক্বতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রমণ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ' পুস্তকের স্থদীর্ঘ ভূমিকা লিখে অভূলচন্দ্র দেই ক্বতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন বলাচলে।

### রচিত গ্রন্থাবলী

শিক্ষা ও সভ্যতা
কাব্যজিজ্ঞাসা। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ
নদীপথে। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ
জমির মালিক। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ
সমাজ ও বিবাহ। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
ইতিহাসের মুক্তি। ১৮৭৯ শকাব্দ: ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

# **শ্রীরমেশচন্দ্র মজু**মদার

প্রীস্টজন্মের অনেক আগেই ভারতবর্ষ ছিল একটি সমৃদ্ধ এবং স্থসভ্য দেশ। এই দেশের অধিবাসীরা ভারতের পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় আধিপত্য বিস্তার করে। ভারতের সেই স্বর্ণযুগের বহু স্বাক্ষর এখনো এইসব দ্বীপাবলীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ঐতিহাসিক ভক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টি ভারতের এই স্বর্ণযুগের উপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। তিনি অতীত মন্থন করে স্থসভ্য প্রাচীন ভারতের পূরাতন ইতিহাস উদ্ধারেই বিশেষভাবে লিপ্ত।

মালয় জাতা স্থমাত্রা বোর্নিয়ো বলি ইত্যাদি দেশে ও দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, রমেশচন্দ্র তার আমুপুর্বিক ইতিহাস উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষ করে এই কারণেই তাঁকে সক্কতজ্ঞ নমস্কার জানায়।

সর্বকালে এবং সর্বদেশে যা ঘটে থাকে ভারতেও তাই ঘটেছিল। ধনঅর্জনের আকাজ্জার অভিযানে বহির্গত হয়েছিল ভারতীয় সন্তানেরা। তার
নিজের দেশের সীমানার বাহিরেও কোণায় আছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, সেই
অক্সক্ষানে রত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের বণিক। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন
ভারতের পূর্বদিকে ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত যে অগণিত দ্বীপ আছে, সেইসব
দ্বীপ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের এবং মহার্ঘ খনিজ পদার্থের আধার। এইজন্মে
তাঁরা এইসব দেশের নাম দেন স্থবর্গভূমি বা স্থবর্ণদ্বীপ। ধন-অর্জনের স্পৃহা
ব্যতীত অহ্য কারণেও সেকালের ভারতবাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়ে। সে কারণ
হচ্ছে ধর্মপ্রচার করা। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যাজকেরা ধর্মের বার্তা নিয়েও ক্রমে
ক্রমে দ্রপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে উপস্থিত হন। এইভাবে ভারতীয় প্রভাব
বিস্তৃত হতে থাকে প্রাচ্যের এই দ্বীপপুস্কে। এসব ঘটনা আজের নয়,
ঐীস্টজন্মেরও আগের। খ্রীস্টীয় অন্ধ আরম্ভ হবার বহু পূর্ব থেকে যেসব
বৌদ্ধ জাতকের গল্প প্রচলিত আছে, সেইসব গল্পেও ভারতবর্ষ ও এই স্থবর্ণ-

ভূমির মধ্যে নৌ-চলাচলের কাহিনী পাওয়া যায়। এইসব গল্প পুরোপুরি ইতিহাস না হলেও এবং নেহাত কিংবদন্তী হলেও এদের ভিত্তি একটা আছে। সে ভিত্তি হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারেরই ঘটনা। বোনিয়াে ভাভা মালয় ইত্যাদি স্থানে যেসব সংস্কৃত শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে তার থেকেই ভানা গিয়েছে যে, দ্রপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ও সমাজনীতি কি ভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং স্থানীয় আচার-আচরণকে কিভাবে আত্মন্থ করে নিয়েছিল। বোর্নিয়োতে ও মালয়ে ভারতীয় দেবদেবীর বিস্তর মৃতি উদ্ধার করা হয়েছে— বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব গণেশ নন্দী স্কন্দ মহাকাল ইত্যাদি। এই মৃতির গঠনপদ্ধতিতে ভারতীয় প্রক্মার-কলার নিদর্শনও স্বন্দাই। কয়েক শতান্ধী ধরে এই প্রভাব ছিল অক্ষ্ম, তার পর ধীরে ধীরে দে প্রভাব তিরোহিত হয়, কিন্তু তার নিদর্শন এখনো আছে মন্দিরগাত্রে, পাষাণ-ফলকে এবং মৃতিতে মৃতিতে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র খাঁটি ভারতীয়, তাই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার দারা এতটা আরুষ্ট হয়েছেন। যে স্থবর্ণভূমির প্রতি আরুষ্ট হয়েছিলেন পুরাতন ভারতের বাণিকেরা, ভারতের সংস্কৃতির সেই স্থবর্ণভূমির প্রতি ঠিক তেমনি আরুষ্ট হয়েছেন রমেশচন্দ্র। তাই তাঁর এই নৃতন ঐতিহাসিক অভিযান দ্রপ্রাচ্যের এই দ্বীপাবলীর দেশে।

১৯২৮ সালে তিনি বিলেত যান। সেখান থেকে ফ্রান্স জর্মানি ইটালি মিশর ঘুরে জাভা স্থমাত্রা স্মান্নাম কম্বোডিয়া মালয় শ্রাম ও বর্মা যান।

বললেন, "জাভা ছিল ডচ দাম্রাজ্যের অন্তর্গত। জাভার অনেক ঐতিহাদিক নিদর্শন ডচরা তাদের দেশে নিয়ে গেছে। তাই হল্যাণ্ডে গিয়ে ডচ ভাষা শিথে কার্ন ইনস্টিটিউটে কিছুটা তথ্যাদি ঘেঁটে জাভা দম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে তার পর জাভা যাই। এইভাবে তথ্য জোগাড় করি। তারপর ফিরে এদে বই লিখি।"

আজ তিনি ইতিহাসে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি যে ঐতিহাসিক হবেন, এ কথা বাল্যকালে তিনি নিজেও জানতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের একটি সামান্ত ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে তিনি শেষবেশ ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন, বললেন, "আমার মেজদা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন, আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাই আমাকে বি. এ.-তে ইতিহাস নিতে বললেন— ছ ভাই যাতে একই বিষয় না পড়ি, এইজ্যে । তথন বি. এ.-তে কেবল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসই অনাস নেওয়া যেত। তাই নিলাম। আমার মেজদা হয়ে গেলেন ইঞ্জিনীয়ার, আর আমি হলাম ঐতিহাসিক।"

এর আগে তিনি বরিশাল বজমোহন কলেজে এফ. এ. পড়েন লজিক ও স্থানিটারি সায়েল নিয়ে। প্রথমে ইতিহাস নিয়েছিলেন, কিছ পরে ছেড়ে দেন। বললেন, "বরিশালে পড়তে গিয়েছিলাম অখিনীকুমার দত্তের আকর্ষণে, তার পর কলকতায় রিপন কলেজে পড়তে আসি আর-একটি আকর্ষণে— স্থরেন্দ্রনাথের কাছে পড়ব, এই ছিল আগ্রহ। তথন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নিয়ে দেশে সকলের মুখেই স্থরেন্দ্রনাথের নাম। তাই তাঁর প্রতি আকর্ষণটা প্রবল হয়েছিল।"

১৫ই এপ্রিল ১৯৫০, ২রা বৈশাথ ১০৬০। বালীগঞ্জের বিপিন পাল রোডে তাঁর গৃহে বদে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। ভালো লাগছিল, ভারতের একজন জননায়কের নামে যে-রান্তা চিহ্নিত তাঁর গৃহটি সেই রান্তার উপরেই। প্রথমজীবনে তিনি অখিনীকুমার ও স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি আরুই হয়েছিলেন, উত্তরজীবনে সেই আকর্ষণটাই সম্ভবত তাঁকে এনে উপস্থিত করেছে বিপিন পালের স্থতির সান্নিধ্যে । মাহ্ন্যের অক্কৃত্রিম আকাজ্জা কথনো নাকি বিফলে যায় না।

১৮৮৮ প্রীস্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৯৫) ডিসেম্বর মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খণ্ডপাড়া গ্রামে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর বয়স পর্যন্ত ম্ব্রামের মধ্যইংরেজি বিভালয়ে ইনি শিক্ষালাভ করেন। তার পর কলকাতায় এসে ভবানীপুর সাউপ ম্বার্বন স্কুলে পঞ্চম মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। এর পর কিছুদিনের জ্বন্তে তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (বর্তমানের স্কটিশ চার্চ) স্কুলে পড়েন। ১৯০২ সালে তিনি ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন, তার পর হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন, এর পর পড়েন কলকাতায় হিন্দু স্কুলে এবং শেষবেশ ১৯০৫ সালে এনট্রাজ পাস করেন কটকের র্যাভন্শ

কলেজিরেট স্থল থেকে। এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন।

বললেন, "অনবরত কুল-পরিবর্তন করার দরুন কুলের কোনো শিক্ষকের' কথা তেমন মনে পড়ে না, কারও ছাপও আমার মনের উপর পড়েছে বোধ হয় না। কেবল একজনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তিনি খণ্ডপাড়ার গ্রাম্য-কুলের শিক্ষক ব্রজেন্দ্রকুমার সেন।"

স্থুলের পাঠ সাঙ্গ করে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে গিয়ে ভতি হন। এখানে মাত্র কিছুদিন পড়েই চলে আসেন কলকাতার রিপন কলেজে। ১৯০৭ সালে রিপন কলেজ থেকে এফ. এ. পাদ করেন বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে এবং বৃত্তি লাভ করেন। এর পর বি. এ. ক্লাদে ভতি হন প্রেদিডেন্সি কলেজে—ইতিহাদে অনার্স নিয়ে। ১৯০৯ সালে পোস্টগ্র্যাজ্যেট স্থলারশিপ পেয়ে অনার্স -সহ বি. এ. পাদ করেন। ১৯১১ সালে ইতিহাদ নিয়ে এম. এ. প্রথম বিভাগে পাদ করেন।

রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন শেষ হল এখানে। এর পর শুরু হল কর্মজীবন।
১৯১৩ সালে তিনি প্রেমচাদ-রায়চাদ বৃদ্ধি পান। এবং ঢাকার গবর্নমেন্ট
ট্রেনিং কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে এই পদ ত্যাগ করে
তিনি লেকচারার রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে
তিনি একটানা সাত বংসর কাজ করেন। এই সময় তিনি পি. এইচ-ডি.
উপাধি পান ও গ্রিফিপ মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা
বিশ্ববিত্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হয়ে ঢাকা যান। ঢাকায় তিনি ফ্যাকালটি
অব আর্টিসের তীন ও জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট নির্বাচিত হন। এ ছাড়া
সেখানকার অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য-পদেও বৃত হন। ১৯৩৭ সালে
রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন, প্রায় পাঁচ বছর
এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অবসর
গ্রহণ করেন।

কর্মের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি কর্মের সমূত্রে ঝাঁপ দিয়েছেন বলা যায়। এই সমূত্রের নীচে যে অসংখ্য ঐতিহাসিক রত্ন লুকানো আছে, অহুসন্ধানী তুবারির ঐকান্তিকতা নিয়ে তিনি সেইসব রম্বের সন্ধানে এখন ব্যাপ্ত। বিশ্বতভাবে ভারতের ইতিহাস সংকলনের জন্তে বোদাইরের ভারতীয় ইতিহাস-সমিতি যে উভোগ আরম্ভ করেছেন, কর্মের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে রমেশচন্দ্র সেই ইতিহাস-সম্পাদন-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দশ খণ্ডে এই সংকলন প্রকাশিত হওয়ার কথা' ইতিমধ্যে তার হুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত-ইতিহাস-সংকলনের যে পরিকল্পনা করেছেন, তার এক খণ্ড এবং ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেস পরিকল্পিত ইতিহাসের হুই খণ্ড সম্পাদনা করেছেন রমেশচন্দ্র।

ইংরেজিতে নিখিত বাংলার ইতিহাসের যে প্রথম খণ্ডটি ঢাকা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়, রমেশচন্দ্র সেই বিরাট গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি অধর মুখার্জি বক্তৃতা দেন এবং মাদ্রাক্র বিশ্ববিভালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সার্ উইলিয়ম মেয়ার বক্তৃতা দেন। তাঁর এই ছুইটি বক্তৃতাও পৃত্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, সে ছুটির নাম —মহারাজা রাজবল্পত ও কম্বোজ্বদেশ।

এইসব ঐতিহাসিক পুঁথি সংকলন ও সম্পাদন ছাড়াও তিনি অন্তান্ত কাজও করেছেন। অন্তান্ত সহকর্মীদের সহযোগিতার তিনি ছুইটি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন— রামচরিত ও রাজা-বিজয়-নাটক।

বিক্তির গ্রন্থ সম্পাদন ও সংকলনের কাঁজ তিনি করে চলেছিলেন। এর মধ্যেই বিবিধ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। এইসব রচনার সংখ্যা এক শতেরও অধিক। বিভিন্ন পত্রিকার সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি ছচ্ছে— অল ইণ্ডিয়া হিন্টরি কংগ্রেস ও অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্ফারেজ। এই ছইটিরই তিনি সভাপতি ছিলেন। অল বেঙ্গল টিচাস কনফারেজ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচাস কনফারেজ, এই ছইটিতে রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছেন। রয়াল এশিয়াটিক সোগাইটি অব বেঙ্গল ও বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের ইনি সহসভাপতি। বোঘাইয়ের ভারতীয় বিভাভবনের শিক্ষকদের মধ্যে তিনি একজন অবৈতিনিক সভ্য। এ ছাড়া আরও বেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল

সেগুলি হচ্ছে— সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব আর্কিয়োলজি, ইপ্তিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন, ইণ্টার-ইউনিভারসিটি বোর্ড।

১৯৫০ সালে রমেশচন্দ্র কাশী বিশ্ববিভালয় কর্তৃ ক আহুত হয়ে সেখানে যান। সেখানে কলেজ অব ইণ্ডোলজির প্রিজিপাল রূপে ইনি ১৯৫২ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত ছিলেন।

বরোদা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক তিনি ১৯৫০ সালের জন্ম সয়াজি রাও গায়-কোয়াড় লেকচারার নিযুক্ত হন— বললেন, "ভারতের প্রতিরোধ-ক্ষমতা অত্যস্ত বেশি। এই ক্ষমতার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে, আস্থাও আছে। ইতিহাসেও এর প্রমাণের অভাব নেই। মুসলমানেরা তাদের অভিযান আরম্ভ করার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্পেন পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়, কিন্তু তাদের ভারত-অধিকার অত সহজে হন নি। এই দেশ অধিকার করতে তাদের লেগেছিল ছয় শ বছর। বরোদা বিশ্ববিভালয়ে আমার বক্তৃতার বিষয় এই— ভারতবাসীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা।"

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্ম ভারত-সরকার উদ্যোগী হরেছেন, রমেশচন্দ্র এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বললেন, "ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেই আমি একটি প্রবন্ধ লিথি। এই প্রবন্ধে আমি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করি যে, অনতিবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি ইতিহাস রচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্টের কাছে আমি একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করে বলি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা কতটা অংশ গ্রহণ করেছে তার একটা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা দরকার। ছঃথের বিষয়, পশ্চিম-বাংলার গবর্নসেণ্ট আমার এ প্রস্তাবে বিশেষ কোনো কান দেন না। অবশেষে জনকয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তি আমার প্রবন্ধটির নকল ভক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে পাঠান। এর পর এ বিষয়ে সাড়া পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান হিন্টরিকাল রেকর্ডস কমিশনের কাছেও আমি অম্বন্ধপ প্রস্তাব দাখিল করি। অবশেষে ভারত সরকার এই কাজের জন্ম কয়েকটি কমিটি গঠন করেন এবং বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্মে একটি সম্পাদক-মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। আমি এই সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য।"

বলেছি, রমেশচন্দ্র পাঁটি ভারতীয়। কেবল ভারতভূমিতে জন্মলাভ করলেই ভারতীয় হওয়া যায় না, ভারতের আত্মার এবং ভারতের মৃত্তিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকলেই অক্তরিম ভারতসন্থান হওয়া যায়। ক্তরিমতায় ভরা এই পৃথিবীতে এইরূপ অক্তরিম মাহ্ম্য পাওয়া কঠিন। রমেশচন্দ্রকে পেয়ে তাই আমরা আনন্দিত ও গবিত। তিনি পুরাতন ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্টেই তাঁর জীবনের কর্তব্য শেষ করতে চান না, তিনি তাই নবভারতের ইতিহাসে নৃতন পৃষ্ঠা যোজনার জন্ম এত ব্যগ্র।

বছ দেশে পর্যটন করেছেন রমেশচন্ত্র । ভারতের বাইরে তিনি গিয়েছেন আনক স্থানে। কিন্তু সেখানেই তাঁর পর্যটন শেষ হয় নি। তিনি স্বদেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পীঠস্থানেও ভ্রমণ করেছেন। সর্বতীর্থসার ব'লে তিনি নিশ্চমই মনে করেছেন এই ভারততীর্থকে, তাই তিনি ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে এগিয়ে চলেছেন— লখনউ দিল্লা আগ্রা মধুরা বৃন্দাবন পুনা নাসিক কটক ভূবনেশ্বর সাঁচা উদয়গিরি মান্ত্রাজ তাঞ্জোর মাত্ররা ত্রিচিনোপলি কুমারিকা ত্রিবাঙ্কুর মহীশ্র বাঙ্গালোর কাশ্মীর এবং খাইবার পাস। ভারতের সব জায়গা দেখে বেডিয়েছেন তিনি, ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছেন, আর গিয়েছেন পুনার নিকটবর্তী ভাজা-গুহায় ঐতিহাসিক গবেষণার উদ্দেশ্যে। এখানে বিশুর ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে।

১৯২৮ সালেই ভারতের বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন তিনি। পুনরায়
১৯৫০ সালে যান ইটালীর ফ্লোরেন্সে— ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে
ইউনেস্কোর বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জ্বন্ত। ১৯৫১ সালে যান
ইস্তাঘুলে— ইন্টারন্তাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েন্টালিন্ট-এর বাইশতম
অধিবেশনে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জ্বন্ত, সেখানে
তিনি ইণ্ডোলজি-শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫২ সালে ইন্টারন্তাশনাল
ইউনিয়ন অব ওরিয়েন্টালিন্ট্স-এর প্রতিনিধিরূপে যান প্যারিসে—ইন্টারক্রাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজপি অ্যাণ্ড হিউন্যানিন্টিক ন্টাভিজ্বের বিতীয়
সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জ্বন্ত।

ইন্টারক্তাশনাল কংগ্রেম অব ওরিরেন্টালিন্টসের কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি

সদত্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ইন্টারন্থাশনাল ইউনিয়ন অব ওরিয়েন্টালিস্টের সংগঠনের জন্মে উক্ত কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করেন, রমেশচন্দ্র তার সদস্য ছিলেন।

ইণ্টারন্থাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজফি অ্যাণ্ড হিউম্যানি দিক দ্টাভিজের তিনি সদস্থ নির্বাচিত হয়েছেন, 'সামেণ্টিফিক অ্যাণ্ড কালচারাল হিন্দিরি অব ম্যানকাইন্ড' নাম দিয়ে ছয় খণ্ডে যে গ্রন্থ প্রণয়নের ও প্রকাশের জন্ত ইউনেস্কো পরিকল্পনা করেছেন, তার আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্থ নির্বাচিত হয়েছেন রমেশচন্দ্র এবং এর সম্পাদনা-সমিতির সদস্থও নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁর উপর একটি কর্তব্যভার হাস্ত করেছেন।
স্থভাষদন্দ্র বস্থ গত মুদ্ধের সময় যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার যে উদ্বৃদ্ধ
অর্থ এখন থাইল্যাণ্ডে জমা আছে, তার দ্বারা সম্প্রতি একটি ট্রাস্ট গঠিত
হঙ্গেছে। এই ট্রাস্টের উভ্যোগে ব্যাংককে কয়েকটি বক্তৃতাদানের যে ব্যবস্থা
হঙ্গেছে, ভারত সরকার রমেশচন্দ্রকে সেই বক্তৃতা দিবার জন্ম নির্বাচন করেছেন।

তাঁর জীবনের কথা হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসেরও কথা। এর মধ্যে ঐতিহাসিক পুরুষদের কথাও আরম্ভ হল। তিনি বললেন, "ঐতিহাসিক পুরুষদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেন অশোক, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে আমি অভিভূত হই। এরই প্রভাবে আমি আমার পুত্রের নাম রাখি অশোক।"

একটু থেমে বললেন, "আর-একজন হচ্ছেন শিবাজি। নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় শিবাজি নেপোলিয়নের চেয়েও বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রকাষ ছিলেন। নেপোলিয়ন পারিপার্শিক অবস্থার সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্ত শিবাজী? শিবাজীকে নিজের শক্তির দারা পারিপার্শিক অবস্থা স্থিটি করে নিতে হয়। মোগল-সাম্রাজ্যের তথন কি প্রবল প্রতাপ, সামান্ত একটি জায়গীরদারের ছেলে সেই মোগল-সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।"

বললেন, "আর-একজন হচ্ছেন বৃদ্ধ। তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বেশি করে মনে হয়। বিশের প্রতি তাঁর যে মমতা, তার তুলনা নেই।"

ভারতের প্রতিরোধ-ক্ষমতার কথা তিনি বলেছেন। এবার বললেন

ভারতের দুর্বলতার কথা। আমাদের দেশের জাতিবৈষম্য এবং অস্পৃশুতার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এ ছাড়া হিন্দুসমাজে নারীদের অধিকারও দিনে দিনে সংকৃতিত হচ্ছে দেখে তিনি ক্র। বললেন, "এই ছুইটি বিষয়ে আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি, সেইসব প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, তারতের স্বর্ণযুগের যে ইতিহাস আমরা পাই, তাতে দেখা যার সে-সময়ের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এই ব্যবস্থা ছুটি কখনো অন্থমোদন করে, নি। আসল কথা এই, এসব বৈষম্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঘোরতর বিরোধী। এর অবসান অচিরে আবশ্রক।"

কেবল দেশের কথা নয়, দশের কথাও চিস্তা করেছেন রমেশচন্দ্র। তাঁর এই উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টি বেশির ভাগই ছিল ভারতের বাইরে প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জের দিকে, এরই মধ্যে তিনি নিজের ঘরের কথা ভূলে যান নি, বাংলার কথা। তাই তিনি বংলাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার কোনো ইতিহাস ছিল না, সেই লুগু ইতিহাস উদ্ধার করেছেন রমেশচন্দ্র।

নীচে নেমে এলাম। বিপিন পাল রোডে রাত্তি নেমেছে। সামাশ্য একটু এগিয়ে গেলেই দেশপ্রিয় পার্ক। পার্কের গা খেঁষে দাঁড়ালাম বাস্এর প্রতীক্ষায়।

### রচিত গ্রন্থাবলী

বাংলার ইতিহাস

Corporate Life in Ancient India

Early History of Bengal

Outline of Ancient Indian History & Civilization

Ancient Indian Colonies in the Far East-3 Vols

Hindu Colonies in the Far East

Greater India

Ancient India

Inscriptions of Kambuja

# শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

যে গাছের শিকড় মাটির গভীর পর্যন্ত পোঁছতে পারে এবং মাটির রস টানবার উপযুক্ত শক্তি রাখে, সেই গাছই হয়ে ওঠে মহীরহ। অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অনেক গাছের খবর আমরা পাই। বটগাছ থেকে অজ্জ্র ফল ঝরে পড়ে মাটিতে; সব ফলেই যদি গাছ জন্মাত তা হলে পৃথিবী বটের অরণ্যে ছেয়ে যেত। তা হলে বটগাছের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেত, বটের বটত্ব খর্ব হয়ে যেত। কিন্তু সব ফল থেকে অঙ্কুর গজায় না, সব অঙ্কুর বৃক্ষ হয়ে ওঠে না। মাটি থেকে রস টানবার উপযুক্ত বলিষ্ঠ মূল নিয়ে না নামলে মাটির ক্ষেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামের অতি সামান্ত একটি বালক উত্তরজীবনে ঐতিহাসিক স্থরেন্দ্রনাথ সেন রূপে যে প্রখ্যাত হলেন, তার মূলে আছে
একটি বলিষ্ঠ মূলের কাহিনী। যে-দেশে তাঁর জন্ম সেই ভারতভূমির
মাটির গভীরে তিনি তাঁর মননের শিকড় চালনা করতে এবং সার সংগ্রহ
করতে পেরেছিলেন, এইজন্মই তিনি আজ পরিপূর্ণ মহীক্তহে পরিণত হতে
পেরেছেন।

সমন্ব্যের ভূমি এই ভারতবর্ষ। ভারতের এই আন্থার বাণীর সংক্র থিনি পরিচিত হতে পেরেছেন, দেই ঐতিহাসিকই সার্থক ঐতিহাসিক। কেবল তথ্যের ও সন-তারিখের ভূপ রচনা করাই ঐতিহাসিকের কাজ নয়। স্থরেক্রনাথ ভারতের আন্থার প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছেন। ধর্মবিজয়ী অশোক ভারতের সর্বর্গ গুহালেখ গিরিলেখ শিলালেখ ও স্তম্ভলেখ ছড়িয়ে রেখে গেছেন। দেই লেখমালার পাঠোদ্ধার ক'রে যা জানা গেছে, দেই হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রঘোষ। ছই সহস্রাধিক বর্ষ গত হয়েছে, অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তবুও ভারতের এই বাণীর বদল হয় নি। ঐতিহাসিকক্রপে স্থরেক্রনাথ এই বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাই তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন সার্থক।

দিলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্দেলার রূপে প্ররেম্রনাথ কাজ করেছেন ১৯৫৩ সালের কেব্রুলারি মাস পর্যন্ত। করেক-বছরের প্রবাসজীবন কাটিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। বালীগঞ্জ কার্ন রোডে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে, বাড়ির নাম রেখেছেন নিজের গ্রামের নাম অনুসারে— মাহিলাড়া। সে বাড়িতে ভাড়াটে। তাই তাঁকে উঠতে হয়েছে রসা রোডে।

৩০এ মার্চ ১৯৫০, ১৬ই চৈত্র ১০৫৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার। সুন্ধ্যের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। বললেন, "এখানে আছি। বই-পত্তর সব আনতে পারি নি। জারগা কম। অর্থেক বই আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রেখেছি।"

মাঝের একটা ঘরে আমরা ব'সে। ছুপাশে ছটো দরজা— ছটো ঘর। দেখলাম, ছাত পর্যন্ত উঁচু কাঠের ব্যাক বইতে বোঝাই। তবু অর্থেক আনতে পারেন নি। সব বই নিয়ে এলে হয়তো নিজেদের চলাফেরার বা থাকারই জায়গা হবে না।

বললেন, "এখানে তবু তো আছি কোনো রকমে। দিল্লী পেকে প্রথমে এসে যখন পৌঁছই, তখন এর চেয়েও একটা ছোট ঘরে উঠি। ভারি অস্থবিধে হয়েছিল। কোনো রকমে ছিলাম। রান্নারই জায়গা ছিল না।"

কিছুকণ চুপ করে থাকার পর আমার জিজ্ঞান্ত কি কি উনে বললেন, "বাংলার ১২৯৭ সনের ১৩ই শ্রাবণ, থ্রীফীয় ১৮৯০ সালের ২৯এ জুলাই বিরশাল জেলার মাহিলাড়ায় আমার জন্ম। বাল্যজীবন কাটে টাঙাইলে। সেখানে আমার পিতা স্বর্গত মধুরানাথ দেন জমিদারি স্টেটে কাজ করতেন। সস্টোবের ইস্কুলে আমার প্রথম পাঠ আরম্ভ। সেখানে ত্ব বছর পড়ি।"

তার পর ফিরে আদেন দেশে। মাহিলাড়ার কাছেই বাটাজোড় গ্রাম। এখানে অশ্বিনীকুমার দত্তের ইস্কুলে ভর্তি হন— বাটাজোড় হাই ইংলিশ স্কুলে। ১৯০৬ সালে এখান থেকে এনট্রাজ্য পরীক্ষায় পাস করেন ভূতীয় বিভাগে। ১৯০৮ সালে এফ: এ. পাস করেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে— এ পরীক্ষাও ভূতীয় বিভাগে।

পর পর ছটো পরীক্ষাই স্থৃতীয় বিভাগে পাস করেন। ছাত্রজীবনে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। এদিকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়াও অস্থবিধে। তাই ছাত্রজীবনে ইন্তফা দিয়ে তিনি কাজ নিলেন— শিক্ষকতার কাজ। ব্রজমোহন স্কুলে মান্টারি করতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন ব্রজমোহন স্কুলে, কিছুদিন নদীয়ার শিকারপুরে তিনি শিক্ষকতা করেন। কিন্তু শিক্ষকতা করেই জীবন কাটবে কি না হয়তো এ সম্বন্ধে মনে সংশয় ছিল। কেননা শিক্ষকতা করার মত উপযুক্ত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত নন, তৃতীয় বিভাগে পাস করা একজন এফ. এ. মাত্র। এই জন্মে তিনি এই সময় প্লিভারশিপও পড়েন। বছর তিন মান্টারি করার পর তিনি সে কাজ ত্যাগ করেন। প্লিভারশিপ পরীক্ষাও দেওয়া হয় না।

তিনি এলেন ঢাকায়। ১৯১১ সালের কথা। তিন বছর যে-ছাত্রজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, পুনরায় গ্রহণ করলেন সেই ছাত্রজীবনই। বললেন, "১৯১৯ সালে ইতিহাস অনাস নিয়ে বি. এ. পাস করি, এবং ১৯১৫ সালে ইতিহাসে এম. এ. পাস করি— প্রথমশ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পাই; কলকাতা বিশ্ব-বিভালয়ে প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হন প্রথম।"

মাটি থেকে রস সংগ্রহের উপযুক্ত শক্তি ছিল না যে শিকডের, তিন বছর ছাত্রজীবন থেকে দূরে থেকে সম্ভবত সেই শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এলেন স্থরেন্দ্রনাথ। তাই নতুন উগুমে আরম্ভ হল তাঁর পাঠ। তাই স্থতীয়শ্রেণীর ছাত্র উন্নীত হলেন প্রথমশ্রেণীতে। বাঁর জীবনে কোনো সম্ভাবনার লক্ষণমাত্র ছিল না, সেই জীবন পুশিত হয়ে উঠল বর্ণময় সম্ভাবনাতে। কিন্তু মনে উৎসাহ এলেও পথ তথনো সম্ভবত প্রস্তুত হয় নি। এম.এ. পাস করেই তিনি তাই জীবনে অগ্রগমনের পথে পা বাড়াতে পারলেন না। নতুন কাজের সন্ধান করলেন। অথচ মনের মত কাজ সহজে সংগ্রহ হয় না। তিনি গতাহুগতিক একটি কাজ গ্রহণ করলেন। বলদার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী তথন ঢাকায় থাকতেন; স্থরেক্সনাথ তাঁর গার্ডিয়ান টিউটার হলেন।

বছরখানেক এই গৃহশিক্ষকতা করার পর তাঁর অগ্রগতির পথ যেন উন্মুক্ত হল। ১৯১৬ সালের জুলাই মাদে জব্মলপুর গভর্নমেণ্ট কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাদের অধ্যাপক হয়ে তিনি দেখানে গেলেন। এক বছরের কিছু বেশি সময় তিনি জব্মলপুরে ছিলেন। পর বংশর অক্টোবর মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালনের বের্কচারাত্রের পদ পেরে কিরে এলেন বাংলাদেশে। ১৯১৭ বেকে ১৯৭১ নাল পর্বন্ধ লেকচারার থাকার পর ১৯৩১ নালে বিশ্ববিভালনের আন্ততোব-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ নাল পর্বন্ধ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বললেন, "এর পর যাই দিলীতে। স্থাশনাল আর্কাইবস্এ (ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে)। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্যস্ত এখানে থাকি। এই বছরই পাঁচ মাসের জন্ম দিল্লী বিশ্ববিত্যালয়ের রেক্টর হই। স্থাশনাল আর্কাইবস থেকে রিটায়ার করে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লী বিশ্ব-বিস্থালয়ের অধ্যাপক হই। ১৯৫০এর এপ্রিলে আবার রেক্টর হই; জুলাইজে দিল্লী বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস-চ্যাজ্যেলার হই। ১৯৫০র ফেব্রুয়ারি মাস পর্যস্ত ভাইস-চ্যাজ্যেলার ছিলাম। সে কাজ ত্যাগ করে বছদিন বাদে ফিরে এসেছি বাংলাদেশে।"

স্বন্ধভাষী লাজুক-প্রকৃতির মামুষ স্থরেক্সনাথ। নিজের কথা বলতে তিনি যেন সন্থুচিত ও কুন্তিত বোধ করতে লাগলেন। বললেন, "আমার সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার এক বন্ধুর নাম বলতে পারি। তিনি আমার যাবতীয় খুঁটিনাটি জানেন।"

বললাম, "বাঁর কথা বলছেন তাঁকে আমি চিনি, তাঁর কাছ থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

কেবল কর্মজীবনের কথা বললেন এতক্ষণ। তাঁর জীবনের ইতিহাস-প্রবণতা ও গবেষণার বিষয় উল্লেখ ক'রে এবার বললেন, "জব্দলপুর থাকা-কালে মারাঠা ভাষা শিক্ষা করি। তারপর মহারাষ্ট্র ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। এই গবেষণার ফলে একটা থিসিস লিখি পেশোয়ারের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে। এই থিসিসের উপরই ১৯১৭ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃদ্ধি পাই। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ইতিহাসের লেকচারার থাকা-কালে ১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রীয়দের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার ফলে পি.এইচ-ডি. ডিগ্রি পাই।"

ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করায় রত হয়েই তিনি জীবনের ধারার সন্ধান পেয়েছেন। এই ধারা অমুসরণ করে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন বলেই আজ ভিনি বরেণ্য ও বরনীয় হয়ে উঠেছেন। ভারতের মাটির অভ্যতরে বিভিন্তর জীবনের মূল চালনা করা সভ্তবত একেই বলে। তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম দিক্ষে কেউই তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে নি; তিনি নিজেও হয়তো নিজের উপর কোনো ভরসাই রাখতে পারেন নি। তাই জীবনে যদি কোনো ধারা পাওরা যায় তারই চেটায় তিনি প্লিভারশিপ পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু সে পথ তাঁর পথ নয়। তাঁর পথ ইতিহাসের পথ।

় কিন্তু, এ পথ তাঁর পথ কেন 🤊

বললেন, "ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার টান ছিল। তখন আমার বয়দ আট। আমি রজনীকান্ত শুপ্তের আর্যকীর্তি পড়ে মুগ্ধ হই। এই কীর্তিকাহিনী আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। এ-বিষয়ে আরো দম্যকভাবে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্ত আমার প্রবল আগ্রহ হয়। এরপর আর একটা বই পড়ি— বাংলায় অনুদিত টডের রাজস্থান। দেই থেকে ইতিহাসের দিকে ঝোঁক ছিল।"

বাল্যকালের এই ঝোঁক ছাত্রজীবনের নানান্ধপ পাঠ্যপৃস্তকের চাপে হয়তো সাময়িকভাবে চাপা পড়ে থাকবে। ইতিহাস হয়তো গণিতের দ্বারা পীড়িত হয়ে থাকবে। তাই হয়তো এনট্রান্ধে এবং এফ.এ.-তে তাঁর পরীক্ষার ফল তাঁর এবং তাঁর পরিজনদের পক্ষে উৎসাহজনক হয় নি।

অখিনীকুমার দত্তের প্রতি ক্বতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বললেন, "ব্রঙ্গমোহন কলেজে যখন পড়ি, তখন অখিনীবাবু আমাকে খুব স্নেছ করতেন। এফ.এ. পাস করার পর আমার পডাশুনা যখন বন্ধ ছিল, তখন অখিনীবাবু আমাকে উৎসাহ দেন ও ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে বই লিখতে বলেন।"

স্বেক্সনাথের জীবনে অখিনীকুমার দত্তের প্রভাব তা হলে নিশ্চয়ই আছে।
ফুতীয় বিভাগে পাস করা একটি ছাত্রের প্রতি তাঁর মমন্থবাধ থেকেই অমুমান
করা যায় যে, এই ছাত্রের প্রতিঅখিনীকুমারের আস্থা ছিল। এর দারা যে
কাচ্চ হতে পারে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তা না হলে অতি
সাধারণ একটি ছাত্রের উপর তাঁর এতটা দাবি হয় কী করে? কি করে
ভাঁকে বলা যায়, একটি দূরদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী রচনা করতে?

অরেন্দ্রনাথ বললেন, "অখিনীকুমার দত্তের প্রভাব আমার জীবনে আছে। তিনিই আমার জীবনে আত্মপ্রত্যের এনে দিয়েছেন। একটা কথা তো বোঝেন — আমি যে ভৃতীর বিভাগে এফ. এ. ও এনটাজ্য পাস করি। তার পর আবার নতুন করে পড়াঙ্কনা আরম্ভ করব, তার জন্মে দরকার ছিল কেবল উৎসাহের নর, আত্মবিশাসের। অখিনীকুমার আমাকে এই বিশাসটি দিয়েছেন।"

এই প্রসঙ্গে নাম করলেন আর-এক জনের— তিনি ঢাকা কলেজের তদানীস্তন অধ্যাপক র্যাম্স্বোথাম। অখিনীকুমার ও র্যাম্স্বোথাম তাঁর জীবনের ছটি নক্ষত্র।

ব্রজমোহন কলেজে পড়ার সময় তিনি বাল্যকালের ইতিহাস-প্রবণতায় নৃতনভাবে উৎসাহ পান রজনীকান্ত গুহের কাছে, তার উপর রজনীকান্তের মেগাম্থেনিসের ভারত-বিবরণ পাঠ ক'রে ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। আর-এক জন হচ্ছেন বরিশালের স্থনামধন্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায়—ইনিও স্বরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত ও অমুপ্রাণিত করেন।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবাদ্বিত হয়ে একটি সাধারণ জীবন অসাধারণতার পথে যাত্রা শুরু করে। সেই যাত্রা কথনো মন্থর কথনো ক্রত-গতিতে অগ্রসর হয়ে এগিয়ে চলল দিনের পর দিন।

বদলেন, "ইতিহাসের উপর ঝোঁকের কথা বলেছি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই শিবাজীর উপর আমার আকর্ষণ। রমেশচন্দ্র দত্তের উপস্থাস মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত পড়েই এটা হয়েছে।"

গৃহশিক্ষকতা করতে করতে জব্দলপুর কলেজে গিয়ে অধ্যাপক হবার পরই তাই তিনি প্রথমেই আরম্ভ করেন মারাঠা ভাষা শিখতে এবং তাই তাঁর প্রথম গবেষণাই হয় মহারাষ্ট্রের ইতিহাস নিয়ে এবং এই গবেষণার দারাই পি.এইচ-ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। শিবাজী সম্বন্ধে তিনি বললেন, শিবাজীর আইডিয়ালিজ্ম ও ইমাজিনেশন আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।"

কৃতজ্ঞতা জানলেন তিনি সার্ আশুতোবের উদ্দেশে। এঁরই চেষ্টায় হারেশ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালে অধ্যয়ন ও গবেষণাদি কার্যের বিশেষ স্থবিধে পেয়েছেন। বললেন, "ইউনিভারসিটি লাইবেরিতে ইতিহাসের বই ছিল না। যথন আমার যে বই দরকার হত, তাঁকে জানানো মাত্র তিনি সেই বই লাইত্রেরিতে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন, তথনই তিনি পুনায় প্রফেসার লিময়েকে চিঠি লিখেছেন বই পাঠাবার জন্মে। তাঁর কাছ থেকে কিভাবে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি আশুতোষ-প্রয়াণের সময় মাসিক বস্নমতীতে এক প্রবন্ধে তা বিস্তারিতভাবে বলেছি।"

ইতিহাস নিমে পড়ান্তনা ও গবেষণা ইত্যাদি করতে একাধিক ভাষা জ্ঞানা দরকার। এই জ্বন্থে স্থরেন্দ্রনাথকে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছে। তিনি ইংরেজি বাংলা ও ভারতীয় আর ছ্-একটি ভাষা বাদে ফরাসি ও পোতৃ গীজ জ্ঞানেন। সংস্কৃতও কিছুটা জ্ঞানেন।

বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
গ্রন্থগুলি বছপ্রচলিত ও বছসমাদৃত। স্থরেন্দ্রনাথের রচনার ভাষায় লালিত্য ও
দরলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশের প্রতি তাঁর যে মমন্থবাধ আছে,
তা তাঁর জীবনেই প্রকাশ করেছেন, তাঁর রচনার মধ্যেও তাঁর জীবনের সেই
প্রতিফলন পাওয়া যায়।

দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। পুনা ভারত-ইতিহাস-সংশোধকমণ্ডল, ইণ্ডিয়ান হিন্টরি কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান হিন্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন, অ্যাকলুইড সোসাইটি ইত্যাদির তিনি সদস্ত; ইণ্ডিয়ান হিন্টরি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন একবার। এ ছাড়া ইংলণ্ডের রয়াল হিন্টরিকাল সোসাইটির ফেলো, ফ্রান্সের Ecole Francaise D. Extreme-Orientএর অনারারি সদস্ত ও Institute Historique et Heraldique -এর অনারারি করেস্পণ্ডিং মেছার।

১৯৫৮ সালে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অনারারি ডক্টরেট উপাধি গ্রহণের জন্ম আমেরিকা হয়ে লগুন যাত্রা করেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে দিল্লী থেকে তিনি চলে এসেছেন। কর্মের জীবন শেষ হ্যেছে, কিন্ত জীবনের কর্ম শেষ হয় নি। বললেন, "এখন প্রথম কাজ হচ্ছে— মাজাজের সার্ উইলিয়ম মেয়ার-এর জ্বন্থে প্রবন্ধ রচনা করা। সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রেছি কিছু দিন হল।"

তার পর আপাতত আছে আরও ছটি কাজ—হিফীরি অব ইণ্ডিয়ার নবফ ভলিউম লেখার ভার পড়েছে তাঁর উপর। "এটা হবে ভারত-ইতিহাসের period of transition সম্বন্ধ—১৭১৩ থেকে ১৭৭৮ সালের ইতিহাস।"

আর দিতীয়টি হচ্ছে—মহারাষ্ট্রীয় নৌবাহিনী সম্বন্ধে। বাল্যে শিবাজীর প্রতি যে টান হয়, সেই আকর্ষণ এখন পর্যন্ত শ্লুপ হয় নি নিশ্চয়। শিবাজীর দেশের কথা তাই এখনো তিনি ভোলেন নি, বললেন, "মহারাষ্ট্রীয় নৌবাহিনী! সম্বন্ধে লিখবার ইছে। আছে।"

দিল্লীর স্থাশনাল আর্কাইবস্ আগে ছিল রেকর্ড রাখবার একটা শুদাম বিশেষ। এখানে নথিপত্র জ্বসা করা হত, কিছু সেসব ব্যবহারের স্থবিধা ছাত্ররা বিশেষ পেত না। স্থরেন্দ্রনাথের হাতে এর ভার পড়ার পর তিনি এটিকে নতুন ভাবে গঠন করেন। তিনি একে স্টোরের স্তর থেকে ইন্স্টিটিউটের স্তরে উল্লীত করেন। বললেন, "ছেলেরা আগে এখানে চুকতে পারত না। এখন ওখান থেকে পাবলিকেশনস হয়। তার একটা পরিকল্পনা আমি রচনা করি।"

ক্ষম্বারকে তিনি অবারিত করে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের ও চরিত্রের সঙ্গে এই কাজের সামঞ্জত যেন আছে। তিনি নিজেও এমনই অবারিত ও উদার।

সেই উদার-জীবনের সান্নিধ্য থেকে এবার বিদায় নিয়ে নেমে এলাম সংকীর্ণ গলি পথে। সেখান থেকে প্রশন্ত রসা রোডে। রসা রোডে তখন রাত্তি নেমেছে। নীচে কালো পীচের পথ, উপরে কালো আকাশ। মাঝে মাঝে নক্ষত্রের মত জ্বছে ইলেক্ ফ্রিকের আলো।

রচিত গ্রন্থাবলী

অশোক
হিন্দুগৌরবের শেষ অধ্যার
প্রাচীন বাংলা পত্ত-সংকলন
পেশোষারদিগের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি

পাখীর কথা

কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তক

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ। পোর্তুগাল থেকে পাণ্ডুলিপি এনে সম্পাদন

Shiva Chatrapati.

Administrative System of the Mahrattas.

Military System of the Mahrattas.

Foreign Biographies of Shivaji.

Studies in Indian History.

Early Career of Kanhoji Angria and other papers.

Off the Main Track.

Indian Travels of Thevenot and Carery.

Sanskrit Documents in the National Archives of India.

Calender of Persian Correspondence, Vol. VII & XII.

Eighteen Fifty Seven

## প্রীসুশীলকুমার দে

আসলে মাম্বের জীবন একটি ক্ষণস্থায়ী বুদুদ। কিছ এজন্মে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই। জীবনের এই ক্ষণস্থায়িত্বকে উপেক্ষা ক'রে পৃথিবী মছন ক'রে চলেছে মামুষই। মাটির পৃথিবীকে দোনার পৃথিবী ক'রে গড়ে তোলার জঞ মান্থবের উত্তমের শেষ নেই। পৃথিবীর তুর্গমতম সর্বোচ্চ পর্বতশীর্ষে মান্থবই ভার পদচিহ্ন এঁকে রেখে এল, আবার গভীরতম সমূদ্রের তলদেশ স্পর্শ করার ব্দত্তে চলেছে উত্তোগ। এই উত্তোগ আর উত্তম যদি পৃথিবীর প্রতিটি মাছবের মধ্যে থাকত, তাহলে হয়তো রাতারাতি পৃথিবীর চেহারা পালটে যেত। কিন্তু এ উন্নয় সকলের মধ্যে থাকে না, যাদের মধ্যে থাকে, প্রকৃতপক্ষে মন আছে তাদেরই এবং হয়তো অঞ্জুত্রিম মামুষও তারাই। এই উল্লুম আর উত্যোগের, সাধনার আর আরাধনার, নিষ্ঠার ও চেষ্টার উচ্ছল আলোকপাতে জীবনের বুদ্বদ সপ্তরঙের স্থয়ায় মণ্ডিত ক'রে তোলাই তাই প্রকৃত মামুষের কাব্দ। বারা এইভাবে নিজেদের জীবনকে এই ইন্দ্রধত্বর ছটা দান করতে পারেন, আমরা তাঁদেরই কথা অরণ করি: যদি তার বারা আমরা আমাদের ষ্দীবনে কোনো প্রেরণা লাভ করতে পারি— এই আমাদের ইচ্ছে। ডক্টর স্থশীশকুমার দে তাঁর জীবনকে ফুটে উঠেই ফেটে পড়তে দেন নি, নানা সাহিত্যের ও নানা ভাষার আলোক আহরণ ক'রে তিনি তা যেন নিজের জীবনের উপর নিক্ষেপ ক'রে সে-জীবনকে বর্ণচ্ছটায় ভরে তুলেছেন। এইজ্ঞে কেবল বাংলার বা ভারতের অধিবাসীই নয়, ভারতের সীমানার বাইরেও স্থাী-সমাজ তাঁর নাম স্মরণ করে।

সুশীলকুমারের জীবনকে বলা যায় ত্রিভাষার যুক্তবেণী। ইংরেজি বাংলা ও সংশ্বত— এই তিনটি ভাষাই তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে অসুশীলন অধ্যয়ন ও অর্জন করেছেন এবং এই তিন ভাষার সাহিত্য তিনি সমান উত্তমের সঙ্গে মন্থন করেছেন। এইজন্মেই তাঁর খ্যাতি ভারতের সীমানার মধ্যেই বাঁধা নেই, সে খ্যাতি বাইরেও বিশ্বত। বাংলা বা সংশ্বত সম্বন্ধে অজিত তাঁর জ্ঞান তিনি আন্তর্জাতিক ভাষার সাহায্যে সর্বজ্ঞাতির মধ্যে বিতরণ করতে পেরেছেন।

স্থালকুমার কলকাতা ও লগুন বিশ্ববিভালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ ক'রে প্রথমে কলকাতা ও পরে ঢাকা বিশ্ববিভালয়ে সর্বসমেত প্রাত্তীশ বংসর কাল ইংরেজি বাংলা ও সংশ্বতের অধ্যাপক-পদ অলংকৃত করে ১৯৪৭ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন।

স্থালকুমারের পিতা ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তার সতীশচন্দ্র দে দীর্ধকালের কর্মজীবনের পর ৫ই নবেম্বর ১৯৪৯ (১৯এ কার্তিক ১৩৫৬) পরলোক-গমন করেন। সতীশচন্দ্র ডাক্তার হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, অশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন; কিন্তু এই সঙ্গে সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অমুরাগ ছিল— ইংরেজি বাংলাও সংক্ষৃত সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন। স্থালকুমার সাহিত্যের প্রতি ওঁরে অমুরাগ পেয়েছেন পিতারই কাছ থেকে।

বললেন, "বাংলা ও সংষ্কৃত সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই। এ আকর্ষণ আমি লাভ করি আমার পিতামহের কাছ থেকে, বিশেষ ক'রে আমার পিতার কাছ থেকে। আমার প্রতিটি রচনা আমার পিতা স্বত্ত্বে দেখে এবং সংশোধন ক'রে দিয়েছেন— এ-কথা জানিয়ে আমি বিশেষ গর্ব বোধ করছি। আমার পিতা সারাজীবন ছাত্রের মত অধ্যয়ন করতেন।"

প্রদিদ্ধ দেশনায়ক লেথক ও সমাজ-সংস্থারক কিশোরীচাঁদ মিত্রের নাম বর্তমানে হয়তো সকলের জানা নেই; কিন্তু সেকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বহুবিবাহপ্রথার নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার প্রভৃতি নানা কল্যাণকর বিষয়ে তৎকালান হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ইণ্ডিয়ান-ফিল্ড পত্রিকার সম্পাদক কিশোরীচাঁদ বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এবং পরে কলকাতার অগ্যতম ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাগত নিরাশ্রয় মাইকেল মধুস্থান দন্ত এঁরই তবনে প্রথমে আশ্রয়লাভ করেন এবং এঁরই আদালতে কিছুদিন ইণ্টারপ্রেটার নিযুক্ত হন। কিশোরীচাঁদের অগ্রজ ডিরোজিয়োর শিশ্য 'আলালের ঘরের ত্বলালে'র প্যারীচাঁদের বিত্তান, ''আমার পিতামহী কুমুদিনী এই কিশোরীচাঁদের

একমাত্র কন্তা। আমার বরস যখন সাত, তখন আমার পিতামহী লোকান্তরিতা হন।"

১২ই জুন ১৯৫০, ২৯৫ জাষ্ঠ ১০৬০ বলাক। শ্রামবাজারের চৌধুরী লেনে বসে স্থালকুমারের সঙ্গে কথা বলছি। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। চারদিক ন্তর। মনে হচ্ছে যেন ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা উন্টে উনবিংশ শতাকীতে পৌছে গিয়েছি, যে শতাকী বাংলাদেশের ও বাংলাসাহিত্যের স্বর্ণযুক্ত বলে চিছ্তিত। বললেন, "এক নম্বর দমদম রোডের বাগানবাড়িতে সে-গাছটা আমি দেখেছি, যার নীচে বসে প্যারীটাদ আলালের ঘরের জ্লাল লিখেছিলেন।"

স্থালকুমারের পিতা সতীশচন্দ্র ভাক্তারী পাস করার পর করেক বছর কলকাতার মেডিকাল কলেজে ও সাউপ স্থবার্বন (বর্তমানের শস্তুনাথ পণ্ডিত) হাসপাতালে রেসিডেণ্ট সার্জেনের কাজ ক'রে কটকে বদলি হন। স্থালীল-কুমারের ছাত্রজীবন তাই শুক হয় কটকে।

১৮১০ সালের ২৯এ জাহুয়ারী (বঙ্গান্ধ ১৭ই মাঘ ১২৯৬) বুধবার, স্থালকুমার কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কটকের র্যাভেন্শ কলেজিয়েট ক্লে থেকে ১৯০৫ সালে বৃত্তিগহ তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্থ পাস করেন; ১৯০৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা পাস করেন এবং বৃত্তি পান; ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথমশ্রেণীর জনার্স সহ বি এ. পাস করেন এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তি পান। সংস্কৃত ও দর্শন ছিল বি. এ তে তাঁর সাবসিডিয়ারী সাবজেক্ট; ১৯১১ সালে ইংরেজিতে প্রথমশ্রেণীতে এম. এ. পাস করে বিশ্ববিচ্ছালয়ের পদক ও প্রস্কার পান। পর বংসর পাস করেন বি. এল.।

১৯১২ সাল বি. এল. পাস করার সঙ্গেসসেই তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৩ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ইংরেজির লেকচারার ছিলেন, এবং ১৯১৯ সালে ভারতীয় ভাষার এবং ১৯২৩ সালে সংস্কৃতের লেকচারার হন।

ভাঁর জীবন যে ত্রিভাষার যুক্তবেণী, তা স্বীকৃত হয়ে গেল যেন এখানেই। একই বিশ্ববিভালয়ে ভিনি বিভিন্ন ভাষার অধ্যাপক-পদে বুত হলেন। ১৯১৫ সালে তিনি গ্রিফিপ মেমোরিয়াল প্রস্থার পান এবং উনবিংশ শতালীর বাংলা সাহিত্যের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার দক্ষন ১৯১৭ সালে লাভ করেন প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃদ্ধি। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করার পর তিনি ঐ বছরেই ঢাকায় যান ইংরেজির রীজার নিযুক্ত হয়ে। ক্রমশ তিনি ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হন। ঢাকায় তিনি বিশ্ববিভালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩০এ জুন তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ঢাকার যাবার আগে তিনি অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। লণ্ডনে কুল অব ওরিয়েন্টাল দ্যাডিজে অধ্যয়নের পর সংস্কৃত অলংকার-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি থিসিস লিখে তিনি ডি. লিটে উপাধি পান—থিসিস পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর তিনি ভাষাতত্ব ও প্রাকৃত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন। এর পর আসেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এখানে ভাষাতত্ব আলোচনার ও সম্পাদনার পুত্তক পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

সুশীলকুমারের জীবনে অন্বেষণের ও অমুসদ্ধানের স্পৃহা দেখা যায়।
এইভাবে তথ্য ও তত্ত্ব অমুসদ্ধান করে ক্রমশ তিনি এগিয়ে চলতে লাগলেন।
জ্ঞানও একজাতীয় নেশা। যতই জ্ঞানের সদ্ধান লাভ করা যায়, ততই আরও
ভ্রমিক জ্ঞানের ভৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে ওঠে। সেই পিপাসা নিবৃত্তির জ্বন্থে
অন্বেষণ করতে হয় আরো। কিন্তু এ পিপাসার শেষ নেই।

তাঁর এই অন্বেষণের নেশা তাঁকে কিভাবে পেয়ে বসেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিভালয়ে যথন তিনি প্রাতন পাঙ্লিপি সংগ্রহের উন্থোগ করেন। বললেন, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অবসর গ্রহণ করলে ঢাকায় আমি তাঁর পদে নিযুক্ত হই। সেখানে গিয়ে দেখি, লাইব্রেরিকে বড় করার অনেক স্থোগ আছে। শাস্ত্রীমহাশয়ের উন্ভোগে এ কাজের জন্মে স্বর্শমেন্ট থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু সে টাকা খরচ হয়নি—

জমাই ছিল। আমি আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করি গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে।
তারপর পূর্ববন্ধের প্রামে গ্রামে এইসব পাঙ্গলিপি সংগ্রহ শুক্ত করি। এ কাজে
উৎসাহী ও উল্লোগী সহকর্মীক্ষপে পেরেছিলাম অনেককে, তাঁদের মধ্যে
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী।"

একটু থেমে বললেন, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশরের কাছে আমি কথনো পড়িনি। তিনি আমার শিক্ষক না হলেও তিনি আমার শুরু ছিলেন। আমি তাঁর আদর্শ অমুসরণেরই চেষ্টা করেছি।"

পূর্ববিশের গ্রামে গ্রামে অজস্র পূঁথি ছড়ানো আছে। গ্রামের অনেকে এসব পূঁথি রক্ষা করাটা একটা দায় ব'লে মনে করেন; কোথাও কোথাও পূঁথি রোদে-জলে নই হয়ে যাছে। এসব পূঁথির যে কোনো দাম আছে, এ খবরই তারা রাখে না। বললেন, "দশ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় বিশ হাজার পূঁথি আমরা সংগ্রহ করি। তাহলে পূঁথি-প্রতি খরচ পড়ল কত? মাজে আটি আনা। কিন্তু পূঁথির দাম টাকা আনায় নয়, অনেক অমূল্য পূঁথি এর মধ্যে আছে। ১৯৪৭ সালে আমি ঢাকা থেকে চলে আসার সময় পর্যন্ত প্রায় প্রতিশ হাজার পূঁথি জ্বোগাড় হয়েছিল। কিন্তু সেসবের এখন কী অবস্থা—বলতে পারিনে।"

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের পাণ্ড্লিপি-কমিটি গঠিত হয়। সেই সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি-একুশ বছর ধ'রে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে যেসব পুঁথি সংগ্রহের ব্যবস্থা তিনি করেছেন, সেসব পুঁথির উপর তাঁর মমতা থাকা স্বাভাবিক। তাঁর কথায় এই মমতার আঁচই যেন পাওয়া গেল।

পুরাতন পাশ্বলিপির প্রশঙ্গ আলোচনা করতে করতে পুরাতন কালের এবং সেকালের কবিদের কথা উঠল। বললেন, "কবি অক্ষরকুমার বড়ালের ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাঁদের কাছে প্রায়ই বেতাম। অক্ষরকুমার তথন বৃদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় একটা পাঠশালা করেন— প্রীকৃষ্ণ পাঠশালা। পাঠশালা দেখাগুনা করার জন্মে জন্মলপুর থেকে মাঝেমাঝে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় আসতেন। আমাদের তখন কবিতা লেখার বাতিক ছিল, তাই এঁদের সঙ্গে দেখা করার উৎসাহ ছিল খুব।"

স্থালকুমার গবেষণা ও অধ্যাপনায় আদ্ধনিয়োগ করে থাকলেও কবিতা-রচনায় তাঁর শিথিলতা নেই। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

তখন তিনি এম. এ. পাস করে কলেজ থেকে বেরিয়েছেন, এই সময়
বীরভূম থেকে প্রকাশিত 'বীরভূমি' কাগজে প্রথম কবিতা লেখেন। তাঁরা
তখন জনকয়েক ছিলেন এই কাগজের লেখক— গিরিজাপ্রসাদ রায়চৌধূরী,
কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, আর মোহিতলাল মজুমদার। প্রথমজীবনের এই শথ ও
হথ উত্তরজীবনেও তিনি বর্জন করতে পারেন নি। প্রকৃত কবি-মন থাকলে
সে-মনকে কোনো কাজের বা কোনো কর্তব্যের গুরুভারই বিকল করে
দিতে পারে না।

তাঁর এই কাব্যপ্রবণতা এবং অস্বেষণের স্পৃহ। একত্রে মিলিত হয়ে দান করেছে আর-একটি সংগ্রহ, সেটি হচ্ছে—বাংলার প্রবাদ। বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে, লোকের মুখে মুখে অজস্র প্রবাদ স্রোতের স্থাওলার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে বহুকাল থেকে। সুশীলকুমার সেইসব প্রবাদ সংগ্রহের কাজে মন দিলেন। এবং নয় হাজারের উপর প্রবাদ একত্র করে, প্রতি প্রবাদের অর্থ দিয়ে, একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করে সকলের ধন্তবাদার্হ হয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি যে ভূমিকা দিয়েছেন, তাতে প্রবাদের বিষয় বিশ্বভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃত্চর্চা, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস উদ্ধার ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি বাংলার তথা ভারতবাদীর ধন্তবাদভাজন, বাংলার প্রবাদ সংকলন করে তিনি দ্বিগুণ ধন্তবাদের পাত্র হয়েছেন।

১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয় থেকে তিনি বাংলা গবেষণার জ্বন্ত সরোজিনী স্ম্বর্ণপদক পান। এবং ১৯৫০ সালে শর্ৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক-ভাষণাবলী দিয়েছেন।

স্থালকুমারের গুণের সৌরভ ছড়িরেছে চারদিকে। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর কাছে সম্মানের উপঢ়োকন এসেছে। তিনি বেঙ্গল সংস্কৃত অ্যাসো-সিম্মেশনের কেন্দ্রীয় সংগঠন কমিটির সদস্ত, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের গবনিং বিভিন্ন সদস্ত, পশ্চিমবাংলা সরকার সংস্কৃত শিক্ষা সংক্রোস্ত অসুসন্ধান সমিতি নামে বে কমিটি গঠন করেছেন তিনি তার সদস্ত, সংস্কৃত কলেজে গবেষণা-বিভাগ সঠিনের অন্তে পরিকল্পনা অধিয়ালৈই উদ্দেশ্যে পাক্ষরত সরকার বে ক্ষিত্রি সঠন করেছেন অনীলকুঁমার তার ভেমারন্যান ছিলেব। পরে গবেৰনা-বিভালো সংভত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯৫০-৫৬)। বর্ডনানে (১৯৫৮) তিনি যাদবপুর বিশ্ববিভালরে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানেও ভাঁর কর্মকেন্দ্র প্রসারিত। অল্ ইণ্ডিরা ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের কার্যনির্বাহক সমিতির সদক্ষ আছেন ১৯২৪ সাল থেকে। ভারতীয় পশ্তিতবর্গের ও ইউরোপীয় মনীর্বাদের সহযোগিতায় মহাভারতের একটি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশের জন্তে পুনার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট যে উভোগ করেছেন, স্থশীলকুমারকে সেই কাজে সহায়তার জন্তে ১৯৩৪ সালে আমন্ত্রণ জানানো হয়। স্থশীলকুমার এই মহাভারতের উভোগপর্ব সম্পাদন করেছেন, ১৯৪০ সালে এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পুনরায় ১৯৪৮ সালে অফুরুদ্ধ হয়ে জ্যোণ-পর্ব সম্পাদনের কাজে এখন ব্যাপৃত হয়েছে।

১৯৩৫ সালে আদ্নামালী বিশ্ববিভালয় সংস্কৃত সাহিত্যের উপর কয়েকটি বস্কৃতা দেওয়ার জন্ম এঁকে আমন্ত্রণ করেন, বোস্বাই বিশ্ববিভালয়ও ঐ কাজের জন্মে ১৯৪৩ ও ১৯৪৭ সালে তাঁকে ছ্বার আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।
১৯৪৪ সালে সিংহল বিশ্ববিভালয় থেকে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্ম তাঁর কাছে অন্থরোধ আদে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণে ভা গ্রহণ করতে পারেন না।

১৯৪৯ সালে পুনার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঐতিহাসিক ভিত্তিতে একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার পরিকল্পনার জন্মে তাঁকে আহ্বান জানান। এই অভিধান এখন সংকলিত হচ্ছে। তিনি এর সম্পাদনা-কমিটির সভাপতি।

এ গেল ভারতের বিভিন্ন স্থানের কথা। ১৯৫০ সালে ভারতের বাইরে বেকে তাঁর আহ্বান আসে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের 'জন্তে তাঁকে ভিজিটিং লেকচারার করেন।

১৯১৮ সাল থেকে তিনি বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সংগ্লিষ্ট। সে সময়ে

ভিনি সাহিত্য-পরিষদের অবৈভনিক গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৫০ সালৈ এবং পুনরার ১৯৫৬ সালে পরিষদের সভাপতি হয়েছেন।

১৯৫৪ সালে ক্ষেত্রয়ারিতে লগুনের রয়াল এশিয়াটক সোসাইটি তাঁকে অনারারি কেলো নির্বাচিত করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারত-সরকার কর্তৃক গঠিত সংস্কৃত কমিশনের সদস্থ নিযুক্ত হন।

স্বশীলকুমার অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিভিন্ন পত্রিকায় শতাধিক মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

জীবনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকলে কর্তব্যে নিষ্ঠা আসে না। স্থশীলকুমার ষে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন, তার মূলে আছে তাঁর এই শ্রদ্ধা এবং এই ভক্তি। তাঁর পিতা-মাতার প্রতি এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতি তাঁর আন্তরিক ভক্তিই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

হেসে বললেন, "আমরা সব বুড়োর দলে চলে গিয়েছি দেখছি। বয়সও অবশু হয়েছে। কিন্তু সবই যে এখনো মনে হচ্ছে, এই সেদিনের ঘটনা। বাল্যকালটাকে খুব দূর বলে বোধ হচ্ছে না, সব স্পষ্ট চোখে ভাসছে।"

তাঁর কাছে তাঁর পিতামহ ও পিতামহীর গল্প শুনতে শুনতে ঠিক এমনি-ভাবেই স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীটা আমার চোখের সামনে। তাঁর পিতামহীর পিত্রালয়ে মাইকেল মধুস্বদন উঠেছেন অতিথি হয়ে—যেন চাক্ষ্ম দেখতে পেলাম এই চিত্রটা।

চোখ থেকে সব ছবি মুছে ফেলে উঠে পড়লাম। রাত্রি হয়েছে। বিনয়ে নম্র হয়ে উঠে এলেন স্থশীলকুমার। বললেন, "আপনার অনেক সময় নষ্ট হল।"

এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। বারান্দা ও প্যাসেজের আলো জ্বেলে দিতেই লোহার গেট পার হয়ে চলে এলাম রাস্তায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

History of Bengali Literature in the Nineteenth Century. 3 3333

দীপালি। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

প্রাক্তনী। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৪১ বঙ্গাবদ

লীলায়িতা। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৪১ বলাক

चमाजनी । काना श्रम् । ১०৪৮ वसास

वारमा श्रवाम । ১৩६२ ; २३ जः ১৩६२ वकास

क्नामिका। कार्यश्रह। ১৩৫৫ रहास

সায়स्त्रनी। कार्याग्रहा ১७५১ रहास

मीनवस् थिख। ১৩৫৮ वशक

নানা নিবন্ধ। ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

Studies in the History of Sanskrit Poetics.

2 Vols। ঐ ১৯২৫, ১৯২৫

Treatment of Love in Sanskrit Literature. 3 >>>>

Early History of the Vaisnava faith and Movement

in Bengal. - ঐ ১৯৪২

History of Sanskrit Literature. খ্রী ১৯৪৭

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

The Kicaka-Vadha of Nitivarman. 31 3222

The Padvavali. 3 >>08

The Krisna-Karnamrita of Lilasuka Bilvamangala. এ ১৯৩৮

The Jnana-Dipika of Devabodha. 3 3388

The Maghaduta. 3 3269

The Udyoga and Drona parvan of the Mahabharata.

থ্রী ১৯৪০, ১৯৫৮

An Anthology of Epic and Purana Literature (jointly with Dr. R. C. Hazra).

## শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার নায়ক অমিত রায় গেছে শিলং পাহাড়ে: সেখানে সে সময় কাটায় পাহাড়ের ঢালুতে দেওলার-গাছের ছায়ায় বসে বই পড়ে। সাধারণে যা করে অমিত তা করে না; তাই ছুটিতে গল্পের বই না পড়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ও পড়তে লাগল স্থনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শস্বত্ত।"

৪ঠা আখিন ১০৬০, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। সকালবেলা বালীগংশ তাঁর বাড়িতে বদে ভাষাতত্ত্বিদ্ ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকথা শুনছি। বললেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাকে ইম্মরট্যালাইজ ক'রে দিয়ে গেছেন। আজ থেকে বছ বর্ষ পরে যখন শেষের কবিতার পাঠকেরা রেফারেস্সের জক্তে খুঁজবে, কে ছিলেন এই স্থনীতি চাটুজ্যে, তথন আমার আর-কিছু খুঁজে নাও যদি পায়, তবু এই নামটা সম্বন্ধে তো পাদটীকায় অবশ্রুই কিছু লেথা থাকবে।"

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্থনীতিকুমার গিয়েছিলেন মালয়-উপদ্বীপ স্থমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও শ্রাম দেশে। এই ভ্রমণের বিবরণ স্থনীতিকুমার তাঁর দ্বীপময় তারত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। আর, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞাতান্যাত্রীর পত্রে বর্ণনা দিয়েছেন স্থনীতিকুমারের, লিখেছেন, "আমাদের দলের মধ্যে আছেন স্থনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জ্ঞানতুম। অর্থাৎ আন্ত জিনিসকে টুকরো করা এবং টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহুর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ না করে মনের মধ্যে ক্রত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা ক্রত এবং সম্পূর্ণ তুলে দিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুক্ত বলে কিছু নেই, তাই তাঁর কলমে তুক্তও এমন-একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত এ কথাটা বলা চলে

বে, শব্দতন্ত্রের মধ্যে যারা তলিরে গেছে, শব্দচিত্র তাদের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলার। কিন্তু স্থনীতির মনের স্থাতীর তন্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ভ্রিয়ে মারে নি— এই বড় অপূর্ব। স্থনীতির নীরুদ্ধ চিটিঙলি ভোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে— দেখবে, এগুলো একেবারেই বারুদ্ধ চিটিঙ । এতে চিটির ইন্সিরিয়ালিকম, বর্থনা-সাম্রাক্ত্য সর্বগ্রাহী, ছোট-বড় কিনুই ভার থেকে বাদ পড়ে নি। স্থনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—
নিপি-বাচম্পতি কিংবা লিপি-সার্বভৌম কিংবা লিপি-চক্রবর্তী।"

বিশ্ব এ তিনটির কোনোটিই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের উৎসর্গপত্তে স্থনীতিকুমারকে ভাষাচার্য বলে উল্লেখ করেছেন। বললেন, "আমি এই উপাধিটা আমার নামের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। এ হচ্ছে তাঁর স্নেহেরই দান। আমি তা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্ত মনে করি।"

১৯৪৮ সালে এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দানের জন্মে তাঁকে সাহিত্যবাচস্পতি উপাধি দিয়েছেন; বারো-তেবো বার তিনি গিয়েছেন ভারতের বাইরে— বিভিন্ন দেশ থেকে নিষে এসেছেন সম্মানের ভালি, কিন্তু এই শতসহস্র সম্মানের মধ্যে সেরা সম্মান বলে তিনি মনে করেন রবীক্রনাথের দেওয়া ওই উপাধিটা।

১৮৯০ সালের ২৬৫ নভেম্বর, ১১ই অগ্রহারণ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, তারিথে হাওড়া জেলার শিবপুরে স্থলীতিকুমারের জন্ম। তাঁর জন্ম হয় রাসপূর্ণিমার দিন, ঐ তিথি শিথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরুনানকের জন্মতিথি। স্থলীতিকুমারের জন্মের সঙ্গেসঙ্গে চন্দ্রগ্রহণ লেগে গিয়েছিল। চৈত্রগুদেবের জন্ম হয়েছিল ফাস্কন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন, সেদিনও ছিল চন্দ্রগ্রহণ। বৃদ্ধদেব অবতীর্ণ হন বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় জন্ম হয়েছিল বলে এইসব মহাপুরুষের নামের কথা স্থলীতিকুমার স্বরণ করেন এবং তার জন্ম মার্জনীয় আনন্দ অমুভব করেন।

ৰাংলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা কান্তকুজ ব্রাহ্মণ-বংশের বলে বাঞালী সমাঞ্চে এঁরা পরিচিত। স্থনীতিবাবু এই কান্তকুজ-সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কান্তকুজ-ব্রাহ্মণেরা মাণার গড়নে বেশির ভাগ হচ্ছে 'দীর্ষকপাল',

ষ্মার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের। একেবারে পৃথক, তাঁরা হচ্ছেন 'মধ্যকপাল'। এঁদের বংশের ইতিহাস বা কিংবদন্তী মোটামুটি এই— তেত্তিশ পুরুষ আগে একাদশ বা দ্বাদশ শতকে তাঁর পূর্বপুরুষ বীতরাগ পশ্চিম-বাংলায় এসে বদবাস **আরম্ভ ক**রেন। তার পর বীতরাগের **প্র**পৌ<del>ত্র</del> স্থােচন বল্লাল সেন কছ ক সন্মানিত হন এবং পশ্চিমবাংলার চাটুতি দামক প্রাম দান-রূপে পান। এই গ্রামের নাম থেকেই তাঁদের বংশের নাম হয়। চাটুর্বা বা চাটুর্জ্ব্যে, ইংরেজি বিকারে চাটাজি, এবং তারই সংশ্বত রূপ হয় চট্টোপাধ্যায়। ত্রেরোদশ শতকে বাংলাদেশ যখন তুর্কিদের দারা আক্রাল্ত হয় তখন এই চট্টোপাধ্যায়-পরিবার পূর্ববঙ্গে চলে যান। বীতরাগ থেকে কুড়ি পুরুষ পরে হচ্ছেন প্রদিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ যাদব সার্বভৌম; ছাব্সিশ পুরুষ পরে হচ্ছেন ভৈরবচন্দ্র— ইনিই স্থনীতিকুমারের প্রপিতামহ। ভৈরবচন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে এসে হুগলী জেলায় বদবাদ আরম্ভ করেন- এঁর পুত্রের নাম ঈশরচন্দ্র, ইনি স্থনীতিকুমারের পিতামহ। ঈশ্বরচক্র ইংরেজি ও ফার্সি ভাষা থুব ভালো জানতেন। সিপাহীবিদ্যোহের সময়ে (১৮৫৭) ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ব্লপে উত্তরভারতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন; ইনি কলিকাডায় নিজের বাড়ি তৈরি করে দেখানে বসবাস, আরম্ভ করেন। স্থনীতিকুমারের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৪৫) ইংরেজের সদাগরী আপিসে চল্লিশ বছর একটানা কাজ করেন— ইনি একজন কবি ছিলেন এবং খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন।

বললেন, "মধ্য-মধ্যবিস্ত ঘরের ছেলে আমি। আমার ঠাকুরদা ও'বাবা ছিলেন কেরানি। স্থকিয়াস্ ফ্রীটে হচ্ছে আমাদের বাড়ি। সেধান থেকে কলুটোলার কাছে মতি শীলের ফ্রী স্কুলে পড়তে যেতাম। রাস্তাটা ধ্ব লম্বা। খাটো জামা গায়ে খালি পায়ে হেঁটে যেতাম এই পথ।"

তাঁর পিতামহ যখন মারা যান স্থনীতিকুমারের বয়স তখন আমুমানিক যোলো। পিতামহের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর মুখ থেকে ছু-চারটি ফার্সি বয়েৎ তিনি শুনেছেন, আজও স্থনীতিকুমারের তা কণ্ঠস্থ; তিনি আর্থতি করে তা শোনালেন। স্থার বললেন পিতার কথা— ইনিও স্থনীতিকুমারের উপর কম প্রভাব বিস্তার করেন নি। পিতামহ ও পিতা— এই ছুইজনের প্রভাবেই সম্ভবত ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি স্থনীতিকুমার আক্কট হন। সেই আকর্ষণ উত্তরোজ্যর প্রবল হয়ে তাঁকে উত্তরজীবনে বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতভ্বজ্ঞ করে তুলেছে, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছেন ভাষাচার্য উপাধি-ক্রপে।

কুড়ি টাকা বৃদ্ধি পেরে, ষঠ স্থান অধিকার করে, স্থনীতিকুমার এনটান্স পাস করেন। তার পর ষটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন, এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভৃতীর স্থান অধিকার করে তিনি ইন্টারমিডিয়েট আর্টস্ পাস করেন, ইতিহাসে প্রথম হন। ১৯১১ সালে ইংরেজিতে প্রথমশ্রেণীর অনাসে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাস করেন, এবং ১৯১৩ সালে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন। এম. এ.তে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল প্রাচীন আর মধ্যযুগের ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্য, এবং জারমানিক এবং ইংরেজি ভাষাভত্ব। ১৯১৮ সালে ইংরেজির এই ছাত্র পাস করেন সংস্কৃতের পরীক্ষা— বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের বৈদিক সংস্কৃতের মধ্য-পরীক্ষার উত্তার্ণ হন স্থনীতিকুমার। পর বৎসর তিনি প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি গুরুবিলি গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন।

বিভানিকেতনের শিক্ষা এইখানে শেষ হল বটে, কিন্তু বিভা ও জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা যেন প্রবলতর হয়ে উঠল স্থনীতিকুমারের। কর্মজীবনে প্রবেশ করার্ম পর নিরুত্তাপ ও নিস্তেজ অধ্যাপক হয়েই তিনি স্থির থাকিতে পারলেন না। নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্ম তিনি সচেই হলেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের ধারা ও গতি লক্ষ্য করলেই এর জ্ঞান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

এম. এ. পাস করার পরই তিনি কলকাতার বিভাসাগর কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকরণে যোগ দেন, তার পরের বছরই কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজ্যেট ডিপার্টমেন্টের ইংরেজির অধ্যাপক হন। এইথানে অধ্যাপনার সময়েই তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণা যুগপৎ চলতে থাকে এবং এরই ফলে তিনি প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি ও জ্বিলি গবেষণা বৃত্তি পান।

১৯১৯ সালে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়নের জন্ম ভারত-সরকারের প্রদন্ত বৃত্তি পেয়ে স্থনীতিকুমার ইউরোপে গমন করেন। সেধানে গিয়ে তিনি লণ্ডন বিশ্ব- বিভালয়ে পাঠ ক'রে ফোনেটিক্সে ডিপ্লোমা পান ও ১৯২১ সালে লগুন বিশ্ববিভালয়ের ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন— তাঁর ডক্টরেটের থিসিদের বিষয় ছিল
ইণ্ডো-আরিয়ান ফিললজি। লগুনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট
ফোনেটিক্স্, ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান লিঙ্গুইন্টিক্স্, প্রাক্ত, ফার্সি সাহিত্য,
পুরাতন আইরিশ, পুরাতন ইংলিশ, গোথিক ইত্যাদি বিষয় পাঠ করে তাঁর
জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন। তার পর আসেন প্যারিসে। প্যারিস বিশ্ববিভালয়ের ছাত্র হিসাবে এখানে যোগ দেন। এখানে তিনি বিভিন্ন শিক্ষায়তনে
বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে পাঠ ও গবেষণা করেন। এখানে তিনি যেসব
বিষয় পাঠ করেন সেগুলি হচ্ছে— স্লাভ ও ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান ভাষাতত্ত্ব,
প্রাচীন সগডিয়ান ও প্রাচীন খোতানী ভাষা, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার
ইতিহাস এবং অস্টো-এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব।

তাঁর এই বিদেশগমন সার্থক করে তোলেন তিনি এইক্সপ বিভিন্ন ভাষার ষিজ্ঞান ও তত্ত্ব অহুসন্ধান করে এবং এরই ফলে তিনি পরবর্তীকালে প্রকৃতই ভাষাচার্য-ক্সপে প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত হন।

১৯২২ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসার আগে তিনি ইংলগু ফ্রান্স ইটালী গ্রীস ও জার্মানির বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন।

ভ্রমণ অধ্যয়ন ও গবেষণা— এই ত্রিধারায় স্নান করে যেন দেশে ফিরে এলেন একজন পরম পুণ্যবান ব্যক্তিরূপে। তাঁর চিত্ত ঐশ্বর্যে কেবল পূর্ণ নয়, বিভিন্ন জ্ঞানত্রতীর সংস্পর্শে এসে তাঁর চিত্ত পূত হয়ে উঠেছে।

দেশে ফিরে আসার আগেই সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক তারাপুরওয়ালার কাছে আবেস্তা অধ্যয়ন করেন।

এর করেক বছর পরে স্থনীতিকুমারের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ছুই ভলিউমে ১০০০ পাতার বৃহৎ গ্রন্থ—'দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ'। বিভিন্ন ভাষা ও ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার পর তাঁর মন যখন উন্নত বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্যময় হয়েছে তখন তিনি তাঁর মাজৃভাষা বাংলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে লিখলেন এই গ্রন্থ। ইংরেজিতে

आकृष्ठे। क्यां कार्यः — शरतक तान मां विनश्न निरमत तानरक छारा करत मामा सात मा ; अश्व राम क्रिक छारे। विकित रारायत छारा नप्रक छान कारतन करत जिनि निरमत साम्छामा नप्रक चिक्कात छानमाच करतम अवर जात शत्रहें त्रामा करतम अहे विताष्ठे अध्।

এই বই প্রকাশের সঙ্গেসকে স্থনীতিকুমারের নাম ও প্রতিষ্ঠা স্বদেশে বিদেশে সর্বত্ত সন্মানের সঙ্গে স্থাপিত হয়।

এর পর স্থনীতিকুমারের স্থারো কয়েকটি বই বের হয় লগুন থেকে, বই ছটি হচ্ছে— বেঙ্গলি সেল্ফ-টট্, এ বেঙ্গলি ফোনেটিক রীডার, ইণ্ডো-স্থারিয়ান স্থ্যাপ্ত হিন্দী কিরাত-জন-ক্রতি, স্থাসাম স্যাপ্ত ইণ্ডিয়া, ইত্যাদি। এসব বই ইংরিজিতে লেখা।

১৯২৭ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মালয় স্থমাত্রা জাভা বলি ও খ্যাম দেশ পরিভ্রমণে বার হন। স্থনীতিকুমার হলেন তাঁর অন্তত্ম সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনমাস কাল তিনি দ্বীপময় ভারতের এইসব দ্বীপাবলীর দেশে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময়ে তিনি এইসব জায়গায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রবীন্দ্রনাথের বাণীই ভারতের মর্মবাণী, স্থনীতিকুমার তাঁর বক্তৃতায় ভারতের মর্মবাণীই প্রচার করেন বলা চলে। রবীন্ত্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর পত্তে বলেছেন "স্থনীতির নীরন্ধ চিঠি-গুলি তোমরা যথাস্থানে পড়তে পাবে", স্থনীতিকুমার কাউকে নিরাশ করেন নি, তিনি এই ভ্রমণবুতান্ত পুঙ্খামুপুঙ্খক্ষপে বর্ণনা করেছেন তাঁর বৃহৎ গ্রন্থে— দ্বীপময় ভারতে। গ্রন্থাকারে বেরোবার আগে লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জাভা-বলি ইত্যাদির বর্ণনা আছে; নেই ভামদেশ সম্বন্ধে। স্থনীতিকুমারের তা শারণ আছে, তাই তিনি 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রামদেশে' শীর্ষক কাহিনী রচনা আরম্ভ করেছেন, এই রচনার ছই কিন্তি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে। জ্বাভা-বলি ইত্যাদি ভ্রমণকালে তিনি প্রাকৃ-আর্থ যুগে ভারতীয় সভ্যতার পটভূমিকা সম্বন্ধে ব্যাটেভিয়ার এক বক্ততা দেন, সেটি বাটাভিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন বিম্বাবিষয়ক সভা কছু ক প্রকাশিত হয়।

১৯২২ সালে জিনি ইউরোপ-সম্বর শেষ করে দেশে কিরে আন্দের্ক তেয়ে বছর বাদে ১৯৬৫ সালে প্নরায় যান ইউরোপে। এবার তিনি লগুনের ইন্টার-ভাশনাল কনফারেল অব ফোনোটক সায়েলের ছিতীয় অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের প্রতিনিধি-ক্রপে তথায় যান। তিনি সেখানে এই কনফারেলের ভারতীয় শাখার সভাপতিত্ব করেন। এবারও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আসেন। অন্ট্রিয়া হাঙ্গারি চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানি ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং বার্লিন বিশ্ববিভালয়ের ওরিয়েন্টাল ইনসটিটিউটে বক্তৃতা দেন। অল্পনিন পরেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৬ সালে স্থনীতিকুমার কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তার পর রেঙ্গুনের অল-বর্মা বেঙ্গলি লিটারারি কনফারেন্সের সভাপতিপদে বৃত হয়ে রেঙ্গুন যান। সে সময়ে তিনি পেশু টাউংগু পেগান মান্দালয় ইত্যাদি বর্মার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন।

স্থানি ক্মারের জীবন-অন্বেষণ করে এইটেই লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি যথনি বাইরে কোথাও গিয়েছেন, তথনি তিনি সেই স্থ্রে তার আশেপাশের দেশ না দেখে ফেরেন নি। এর ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী মাস্থ্রের সক্ষে ঘনিষ্ঠ গান্নিধ্যে এগে তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন ভাষার সক্ষে পরিচিত হবার এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশন্ত পথ। তাই সম্ভবত তিনি এই পথই বেছে নিয়েছিলেন। কেবল রুদ্ধনার গ্রন্থাগারে বঙ্গে অন্থকীটের স্থায় জীবন্যাপনের প্রণালী তাঁর পছন্দ নয়, তিনি সরাসরি মাস্ক্ষ্বের সংস্পর্শে এসেই মাস্ক্ষ্বের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করার অভিলাষী। তাই বিভিন্ন দেশের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ।

১৯৩৮ সালে স্থনীতিকুমার পুনরায় যান ইউরোপে। ঘেণ্টে অমুষ্ঠিত ইন্টার-আশনাল কংগ্রেস অব ফোনেটিক সায়েন্সের ভৃতীয় অধিবেশনে, কোপেনছেগেনে ইন্টারভাশনাল কংগ্রেস অব অ্যানপুপলজিন্টন এবং ব্রুসেলস্থ ইন্টারভাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েন্টালিন্টস— এই তিনটি অমুষ্ঠানে যোগদানের জভ্যে এবারও তিনি যান কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের প্রতিনিধিক্রপে। ফেরার পথে তিনি নরওয়ে স্কইডেন ফিনল্যাও পোল্যাও ভার্মানি বেলজিরম ও ইটালী খুরে আলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ওয়ারস-র ওরিমেন্টাল ইনুস্টিটিউট অব পোল্যাণ্ডের অনারারি মেখার নির্বাচিত হন।

বিদেশে তিনি এইভাবে সম্মানিত হচ্ছেন, ঠিক একই সময়ে তাঁর স্বদেশও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্ত উভোগী হয়। ১৯৩৯ সালে স্থনীতিকুমার নিখিল-বন্ধ বঙ্গসহিত্য-সম্মেলনের কুমিল্লা-অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন।

বিদেশস্ত্রমণ কিছুদিনের জন্মে যেন স্থগিত থাকে। এবার তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আহুত হয়ে যেতে আরম্ভ করেন। গুজরাট করাচী আসাম ইত্যাদি স্থানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে গমন করেন। গুজরাটের ভারনাকুলার সোসাইটির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ও গবেষণা বিভাগে বক্তৃতাদানের জন্মে তিনি ১৯৪০ সালে সেখানে গমন করেন। তাঁর এই বক্তৃতামালা ইণ্ডো-এরিয়ান অ্যাণ্ড হিন্দী নামে পুল্তিকা আকারে ১৯৪২ সালে আমেদাবাদ পেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে নিখিলভারত হিন্দিসাহিত্য-সম্মেলনে জাতীয়-ভাষা শাখার সভাপতিত্ব করেন, এবং কয়েক বংসর পরে আসাম গবর্নমেন্টের আমন্ত্রণে প্রতিভাদেরী লেকচারার হিসাবে সেখানে যান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে মোক্সলয়েড জাতির দান সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪০ দালে তিনি ল্যাঙ্গোয়েজেন জ্যাণ্ড দি লিঙ্গুরিস্টিক প্রব্রেম নাম দিয়ে একটি প্যাম্ফ্লেট প্রকাশ করেন— এটি হচ্ছে অকন্ফোর্ড প্যাম্ফ্লেটনেটন আন ইণ্ডিয়ান জ্যাফেয়ার্স দিরিজের একাদশ সংখ্যক প্যাম্ফ্লেট। ১৯৪৬ জার ১৯৪৭ দালে যথাক্রমে তিনি প্যারিসের স্নোসিয়েতে আসিয়াতিকের এবং জ্যামেরিকান ওরিয়েণ্টাল দোসাইটির জনারারি মেম্বর নির্বাচিত হন।

১৯৪৮ সালে স্থনীতিকুমার পুনরায় ইউরোপে যান প্যারিসে ইণ্টারভাশনাল কংগ্রেস অব লিঙ্গুইন্টস ও ইণ্টারভাশনাল কংগ্রেস অব ওরেয়িণ্টালিন্টস এবং ব্রাসেলস্এ ইণ্টারভাশনাল কংগ্রেস অব অ্যানথ পলজিন্টস্এ কলকাতা বিশ্ববিভালয় এবং ভারতসরকারের প্রতিনিধিক্রপে যোগদানের জন্ম। ফেরার প্রথে মিশরের কায়রোয় তিনি এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি নৃতন এক উপাধিতে ভূষিত হন— সাহিত্য-বাচস্পতি। এলাহবোদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে এই উপাধি দিয়ে সন্মান প্রদর্শন করেন। রবীক্সনাথের দেওয়া ভাষাচার্য এবং এই সাহিত্য-বাচস্পতি— এই ছুইটি উপাধি তিনি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন।

১৯৪৭ সালে স্থনীতিকুমার Ecole Francaise de l' Extreme-Orient, Hanoi, Viet-nam-এর অনাররি মেম্বর নির্বাচিত হন।

এই বছরই তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক Braille ত্রেইল বা অন্ধদের লিপি কমিটিতে অংশ গ্রহণ করেন, ঐ বছরও তিনি উক্ত কমিটির আরএকটি অধিবেশনে যোগ দেন। এর পরেও আরো ছু বার যোগ দিয়েছেন।
এবারও তিনি কয়েকটি দেশ ঘুরে আসেন, ইটালী ইংলণ্ড হল্যাণ্ড তুরস্ক। তাঁর
এই ভ্রমণের সঙ্গে আর-একটি কাজ্ও যুক্ত ছিল, সেটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ।

বললেন, "এইভাবে দেশ দেখেছি, মামুষ দেখেছি। এইটেই জীবনের মন্ত লাভ। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করা গেছে।"

১৯৫০ সালে স্থনীতিকুমার হল্যাণ্ডের সোদাইটি অব আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সের দলস্থ নির্বাচিত হন। তাঁর রাজস্থানী ভাষা সম্বন্ধে পুস্তকের জন্ত কাশীর নাগরি-প্রচারিণী-সভা তাঁকে রত্নাকর পুরস্কার ও পদক দেন। আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিভালয় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ব সম্বন্ধে বক্ততা দানের জন্ত ভিজিটিং প্রফেসর-ক্লপে আমন্ত্রণ জানান।

বললেন, "বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরেছি বটে, কিন্তু তবু মনে হয় কিছুই দেখা হল না। আর ঘুরেছি ভারতবর্ষে।"

ঢাকা পাটনা কটক কাশী এলাহাবাদ আগ্রা দিল্লী লাহোর বোম্বাই পুনা নাগপুর ইত্যাদি বিশ্ববিভালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; এইসব বিশ্ববিভালয়ের ডক্টরেট ও অন্তান্ত পরীক্ষার তিনি পরীক্ষক এবং সিলেকশন কমিটির মেম্বরও। এইসব বিশ্ববিভালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বক্তৃতাদিও দিয়েছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও বিশ্বভারতীর গবর্নিং বডির সদস্তব্ধপে এই তুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থনীতিকুমার যুক্ত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, নাগরি-প্রচারিণী সভা, পুনার ভাগুারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বীকানেরের সাধ্য রাজস্থানী রিসার্চ ইন্সটিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চেত্রার সংযোগ ঘনিষ্ঠ।

১৯৫২ সালে এক মাসের জন্ত স্থনীতিকুমার মেক্সিকো যান রক্ষেলার ফাউণ্ডেশদের বৃন্ধিতে। দেশে ফিরে এসে তিনি পশ্চিমবাংলার আইন-সভার নির্বাচনে স্বতন্ত্র সদক্তরপে প্রতিদ্বন্দিতার নির্বাচিত হন— তিনি যে বাংলার অধিবাসীদের একজন প্রিয়পাত্র, এই নির্বাচনে তা প্রমাণিত হয়। তার পর তিনি বিনা প্রতিদ্বিতার আইনসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; ১৯৫৬ সালে এই পদে বিনাপ্রতিদ্বিতার তিনি পুননির্বাচিত হ্যেছেন।

১৯৫¢ সালে অস্লোর নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েজেস এঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করেন।

১৯৫৪ সালে তিনি পশ্চিম-আফ্রিকা-পরিভ্রমণে বহির্গত হন— ঘানা নাইজেরিয়া ও লাইবেরিয়া পরিদর্শন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি কেমব্রিফে ইণ্টারস্থাশনাল কংগ্রেম অব ওরিয়েন্টালিস্টএর ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে যোগদান করেন। এই বছরে তিনি পুনার ডেকান কলেজের অমুষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ব-বিভালয়ে অনারারি প্রফেসার নিযুক্ত হন, এবং বোম্বাই বিশ্ববিভালয়ে উইলসন ফিলসফিকাল বক্তৃতা দান করেন।

১৯৫৫ সালে ভারত্র-সরকার তাঁকে 'পদ্মভ্ষণ' উপাধিতে ভৃষিত করেন।

চীন-সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় বিশ্ববিভালয়সমূহের যে প্রতিনিধি-দল
১৯৫৫ সালে চীন-সফরে যান, স্থনীতিকুমার সেই দলের সদস্তরূপে চীনে যান।
১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি ভারত-সরকারের সরকারি ভাষা-কমিশনের সদস্ত এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃত-কমিশনের চেয়ারম্যান হ্ন।

একটানা আট ত্রিশ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধয়রা অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন, এর পর তিনি এমারিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোনাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং অল ইপ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কলকারেজের আমেদাবাদে অক্ষিত সপ্তদশ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

বছদিন থেকে জিনি নানা বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন পঞ্জিকায় রচনা

দিয়েছেন— তার সংখ্যা অনুমানিক ছুই শত। এইসব রচনার বিষয় বিচিত্র— ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য ইতিহাস শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক।

তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও স্থনীতিকুমার ইংরেজি ও হিন্দিতে স্বচ্ছন্দ বক্তৃতা দিতে পারেন। এ ছাড়া ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল আছে। জার্মান ও ফার্সি ভাষাও তিনি জানেন।

বললেন, "সংক্ষেপে এই আমার জীবন। কিন্তু জীবন হয়তো এখনো কিছুটা বাকি আছে। আমাদের বংশের সকলের আয়ু আবার একটু বেশি। আমার এক পিসিমা বিরানকাই বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। আমার বাবা মারা যান তিরাশি বছর বয়সে, ঠাকুরদা দেহরক্ষা করেন উননকাই বছর বয়সে, ঠাকুরমা বিরানকাইয়ে।"

তাঁর বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ চেহারা দেখে তাঁরও দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে আশা করা যার। এবং তাঁর স্বদেশবাসী সকলেই নিশ্চয়ই কামনা করে—তিনি শতায়ু হোন এবং আরো সহস্র দানে সমুদ্ধ করুন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

রচিত গ্রন্থাবলী

ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্থা

দ্বীপময় ভারত

Origin and Development of the Bengali

Language-2 Vols.

Bengali Self-Taught

A Bengali Phonetic Reader

Languages and the Linguistic Problem

## ঞ্জিকীন্দ্রনাথ মজুমদার

শীতের নিশুক সকাল। এলাহাবাদের রান্তা দিয়ে চলেছি বাইকাবাগের দিকে। উত্তরভারতের শীতের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। আজ নতুন করে তার সঙ্গে পরিচয় হল। এই অচেনা শীত সহদ্ধে মনে মনে আর্তাই একটা ছিল। কিন্তু সে-শীত গায়ে মেখে দেখা গেল, এতে কট তো নেইই, বরঞ্চ আরাম আছে। সেই আরাম ভোগ করতে করতে চলেছি বাইকাবাগের দিকে। কয়েক বছর হল চিত্রশিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজ্মদার এখানে আছেন। তাঁকে চাক্ষ্য দেখি নি, অনেক দিন আগের ছবি মাত্র দেখা আছে তাঁর। তিনি দেখতে কেমন, মাছ্যটা ঠিক কেমন— এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছি।

বাইকাবাণের চওড়া রাস্তায় সকালবেলার রোদ এসে পড়েছে। মনে হচ্চে, ত্ব পাশের গেটওলা বড় বড় বাড়িগুলো যেন আরামে রোদ পোয়াচ্ছে।

বাড়িটা পেলাম। ফটক দিরে চুকে গেলাম ভিতরে। পিছনের দিকে খাড়া দিঁ ড়ি উঠে গেছে উপরে। সোজা উঠে গিয়েই মুখোমুখি দাঁড়ালাম শিল্পী ক্ষিতীন্ত্রনাথের। কা'র কাছে যেন শুনেছিলাম, প্রবাদী বাঙালিদের চটক বেশি। কিন্তু দে ধারণা যে ভুল, তার প্রমাণক্সপেই যেন ক্ষিতীন্ত্রনাথ এদে দাঁড়ালেন সম্মুখে।

অতি নিরীহ নম্র বিনয়ী, অতি সহজ আর অতি সরল।—আচারে আর আচরণে, বেশে ও ভূষায়।

ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাছ্র বিছিয়ে দিলেন। সেখানে বদে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

বাল্যকালে ছবি-আঁকা আরম্ভ করেছেন, এখনো তুলি চলেছে সমানে।
কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট গ্যালারির জন্মে তাঁর। এসে প্রায়ই ক্ষিতীন্দ্রনাথের
ছবি নিয়ে যান।

বললাম, "আপনার এখানে আসার পথে কাশীতে নেমেছিলাম। সেখানে ইউনিভার্সিটি-গ্যালারিতে আপনার অনেকগুলি ছবি দেখে এলাম। নতুন কিছু আঁকেন নি এর মুধ্যে ?" নতুন ছবি এঁকেছেন। ছটি ছবি মেলে ধরলেন মেঝের উপর। বাংলার মাটি ছেড়ে অনেকদ্রে চলে এসেও ক্ষিতীন্ত্রনাথক দেখে যেন মনে হল বাংলার মাটির প্রলেপ দিয়ে তিনি নিজেকে আচ্ছয় ক'রে রেখেছেন, তাঁর ছবি দেখেও যেন সেই বাংলার মাটিরই স্বাদ পেলাম। ঐতিচতন্তের অন্তর্গানের দৃশুটি তিনি রঙে-রেথার ধ'রে এনেছেন—পরিত্যক্ত নূপ্র ও উত্তরীয়ের দিকে সাক্র চোখে চেয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া; এটা বিচ্ছেদের ও বেদনার একটা সম্বল আলেখ্য। তার পাশেই তিনি মেলে ধরলেন দ্বিতীয় ছবিটা, স্বভ্রাও অর্জুনের প্রথম মিলন। বর্ষার সম্বলকালো মেঘের কিনার দিয়ে যেমন কপালি আলোর বিভা দেখা যায়— এও যেন অনেকটা তেমনি। বিষণ্ণ বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ আলেখ্যের পাশে স্বভন্তার স্বভ্র মিলনানন্দের দৃশ্য। মনোযোগ দিয়ে চবি ত্টো দেখছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, যিনি এই ছবি এঁকেছেন, তাঁর মনের মধ্যে এ ছটো আঁকা হয়ে আছে কী ভাবে। অনেকক্ষণ ছবি ছটো দেখে তাঁর সঙ্গেক কথা বলা আরম্ভ করলাম।

বললেন, "আমার বাল্যজীবন ধর্মকথা কীর্তনগান ও কালোয়াতি গানের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কীর্তনগানের স্থললিত ভাষা এবং তার স্থর-মাধুর্যে কীর্তনই আমাকে মুগ্ধ করে বেশি। কীর্তনের উপর আমার আসন্তি জন্মে এবং সেই আসন্তি আমাকে ছবি-আঁকার পথে নিয়ে যায়। পদাবলীর ভাষা ও স্থর শুনে কেবলই মনে হত, আহা, এই বিষয় যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তবে বোধ হয় আমার জীবনে একটা কাজ হত।"

১ই পৌষ ১৩৫৯, ২৪এ ডিসেম্বর ১৯৫২। শিল্পী ক্ষিতীন্ত্রনাথের জীবনের কাহিনী শুনছি।

মূশিদাবাদ জেলার নিমতিতার ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ, ১৮৯১ সালের ৩০এ জুলাই তাঁর জন্ম। পিতা কেদারনাথ সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। ক্ষিতীন্ত্রনাথের বয়স যখন মাত্র এক বংসর তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। "আমার পিতা
একাধারে পিতা ও মাতা এই ছুইটি স্নেছ দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেন।"

তাঁর পিতা অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন ও সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি অতিথি-সেবায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কোনোদিন হয়তো অনেক রাত্তেই তাঁদের গৃহে অতিথি-সংকারের অস্তে সংসারের সকলকে ব্যন্ত ক'রে তুলতেন। এই অতিথির মধ্যে বেশির ভাগই আসতেন সাধ্-সন্ত। তাঁরা তাঁদের বাড়িতে কীর্তন-গান গাইতেন। এই পরিবেশের মধ্যে মাছ্য হয়ে কিতীন্তনাথ বাল্যকাল থেকেই কীর্তনের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠেন। সেই আসক্তি তাঁকে চিত্রাছনের দিকে চালিত ক'রে আজ এত দূরে এনে পৌছে দিয়েছে।

ৰললেন, "আমার বয়স যখন বোল, তখন সাঁওতালপরগনার পাকুড় উচ্চইংরেজি বিভালয় থেকে কলকাতার গবর্নমেণ্ট আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই।"

নিমতিতার উচ্চ ইংরেজি বিভালর তথন ছিল না; সেইজন্মে নিমতিতা থেকে মাইনর পাদ করে তিনি আসেন পাকুড়ে। পাকুড়ে ছ-বছর পড়েন। "থার্ড ক্লাদ থেকে দেকেণ্ড ক্লাদে উঠেই চিত্রাঙ্কন-শেখার জন্ম মন চঞ্চল হয়ে উঠল। উপায় কী? কী করে আর্টস্কুলে যাওয়া যায় ? এ সময়ে লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে পিতা রাগ করবেন, কিন্তু পড়াও আর ভালো লাগে না।"

তিনি তাঁর পিতাকে নিজের মনোভাব জানিয়ে চিঠি লিখলেন। সেই পত্রের উত্তরে তাঁর পিতা তাঁকে চিঠি লিখলেন বাড়ি আসার জন্মে। পিতার মনোভাবও ক্ষিতীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করতে পারলেই তাঁর পিতা তাঁকে সাব-রেজিস্ট্রার ক'রে দিতে পারবেন। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সে স্বপ্ন চূর্ণ করে দিয়ে এক অসম্ভব প্রভাব করে পঠিয়েছেন যে, তিনি চিত্রাঙ্কন শিখবেন।

জীবনে সংকল্পের পথে বাধাও যেমন আসে, সেই সংকল্পের সহায়ও আসে তেমনি— কালো মেঘের কিনারে রূপালি রেখার মত। ক্ষিতীন্দ্রনাথের সহায় হয়ে দেখা দিলেন নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনারারণ চৌধুরী। থিয়েটরের উপর এর খুব ঝোঁক ছিল, তাই ইনি ভাবলেন যে, তাঁর গ্রামের এই ছেলেটি যদি আর্টস্কুলে গিয়ে ছবি আঁকা শিখে আসে তা হলে তাঁর থিয়েটরের সিন্ আঁকার জন্তে বাইরে থেকে আর লোক ভাড়া ক'রে আনার থামেলা পোয়াতে হবে না।

বললেন, "একে তিনি আমাদের আত্মীয়, তার উপর গ্রামের জমিদার, তাই বাবা আর আপত্তি করতে পারলেন না। বাবা ছিলেন আবার অদৃষ্টবাদী। আমার জন্মপত্তিকায় নাকি লেখা ছিল যে, আমার লেখা-পড়া বিশেষ হবে না। তবে, এমন-একটা দিকে যাব বে, যার দক্ষন দেশ-বিদেশে নাম ছড়িয়ে পাছৰে। যাই হোক, মহেন্দ্রনারায়ণ যে উদ্দেশ্যেই আমার সহায় হোন, এতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে আমি আর্টিফুলে ভর্তি, হলাম। তথন আমার বয়স যোল বৎসর।"

সে সময়ে পার্গি রাউন ছিলেন গবর্নমেন্ট আর্টস্কুলের প্রিন্ধিপাল। এখানে এক বছর পর পরীক্ষা দিতে হল, পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠলেন কিন্তীন্দ্রনাথ। পরীক্ষার ভয়ে পাকুড় ছেড়ে এখানে এলেন, কিন্তু দেখলেন এখানেও পরীক্ষার দায় আছে। কিভাবে পরীক্ষার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, এই হল তাঁর চিন্তা। তিনি শুনেছিলেন যে ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে পরীক্ষার কোনো ঝামেলা নেই। সেখানে ভালো ক'রে শিখতে তিন-চার বছর সময় লাগে। মনে মনে ঠিক করলেন, ঐ ক্লাসেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু উপায় কী পু কিভাবে সেখানে যাওয়া যায় পু কিভাবে ত্বরর ক্লাসে প

বললেন, "মনে মনে স্থির করলাম শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের অন্ধিত একখানা ছবি কপি ক'রে তাঁকে দেখাব। যদি তিনি আমার কাজ দেখে খুশি হন, তা হলেই সহজে আমার মনের ইচ্ছা পূর্ব হবে। অর্থাৎ নিদারুণ ভীতিপ্রদ এগজামিনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।"

দশ-বারো দিন খেটে তিনি অবনীন্দ্রনাথ-অন্ধিত শ্রীরামচন্দ্রের মায়ায়ৃগবধ ছবিখানা কপি করলেন। কিন্তু এর পর এল অন্থ ভয়। তিনি পল্লীগ্রামের ছেলে, সর্বদাই ভয়ে আর শল্পায় থাকেন। এই ছবি নিয়ে কিভাবে অবনীন্দ্রনাথের সন্মুথে উপস্থিত হবেন, এইটেই হল নতুন সংকট। কিন্তু যেমন করেই হোক, তাঁকে এ-কাজ করতেই হবে। অবনীন্দ্রনাথ যে ঘরে বসতেন, একদিন টিফিনের ছুটির সময় তিনি সেই ঘবে দরজার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার কাছে একজন যে দাঁড়িয়ে আছে তা জানাবার জন্থে বালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ জুতোর শন্ধ করতে লাগলেন।

এই শব্দে আরুষ্ট হলেন অবনীন্ত্রনাথ এবং ঘরে প্রবেশাধিকার পেলেন ক্ষিতীক্স। কেবল শব্দে নয়, কিতীন্দ্রনাথ-অন্ধিত চিত্র দেখেও আরুট হলেন অবনীব্র : এবং কিতীন্দ্রনাথ প্রবেশাধিকার পেলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট ক্লাসে।

কিন্ত সৰ কাজেই বাধা আছে। জীবনে সহজ-সিদ্ধি জিনিসটা স্থাপ্তর হতে পারে কিন্তু তার স্থায়িছ নেই। তার মূল্য তাই বেশি না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাধা প্রেতে পেতে এগিয়ে চললেন।

অবনীন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রকে নিজের ক্লাসে ভর্তি করে নিতে আগ্লাহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু বাধা হয়ে এল ক্ষ্লের নিয়মতস্ত্র। আট ক্ষ্লের নিয়ম তখন ছিল যে, সেকেণ্ড ইয়ার থেকে পাস না ক'রে কেউ অস্ত বিভাগে যেতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথের অম্বরোধে হেডমাস্টার হরিনারায়ণ বহু মহাশয় কিছু করতে না পারায় অগত্যা অবনীন্দ্রনাথ সরাসরি প্রিক্ষিপাল পার্সি ব্রাউনকে এ বিষয়ে বললেন। এতে কাজ হল। অস্ত বিভাগে যাবার অম্বর্মতি পেলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

বললেন, "অমুমতি পেলাম। আমার মন যে দিকে পড়ে আছে, বাল্যের কীর্তন-গান আমার কানের মধ্যে যে আগ্রহ সঞ্চার করেছে, সেই পথে এবার পা বাড়িয়েছি। হেডমাস্টার হরিনারায়ণবাবু বললেন, বাপু, ও ক্লাসে গিয়েকি হবে ? তোমার ইহকাল-পরকাল তুইই যাবে। কারণ, ওখানে কিছু শেখানো হয় না। ওদের অঙ্কন-পদ্ধতি কেমন, জান ? একটা কুকুর এঁকে জাঁর নীচে লিখতে হয়—ঘোড়া। কারণ ওদের ছবি দেখে কুকুর কি ঘোড়া বুঝবার উপায় নেই। আর কি জান, ও-আট শিখলে ভাত মিলবে না।"

সব শুনেও বালক কিতীক্রনাথ অটল। তিনি শুর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "বাই হোক। আমি তো গিয়ে অবনীক্রনাথের ক্লাসে হাজির হলাম, এবং ধুব আনন্দের সঙ্গে তাঁর উপদেশমত কাজ করতে আরম্ভ ক্রলাম।"

বছর ছই-তিন কেটে গেছে। অবনীন্দ্র-শিয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ চিত্রাহ্বন করে চলেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছবি এঁকেছেন তিনি। কিন্তু সর্বসমক্ষেদে ছবি হাজির করা হয় নি।

বললেন, "দালটা বোধ হয় ১৯১১, অর্থাৎ যে বৎসর ইংলভের সম্রাট

পঞ্চম জর্জ ভারতে এসেছিলেন, সেই বছর আমি আমার অঙ্কিত ছবি ইণ্ডিয়ান সোদাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আটের এগজিবিশনে দিলাম।"

বেদিন প্রদর্শনী খুলবে তার আগের দিন অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, বিকেলের দিকে গিয়ে তাঁরা দেখে আসবেন কি-ভাবে প্রদর্শনী সাজানো হল। তাঁরা গেলেন। গিয়ে তাঁরা ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখলেন। "আমার সাতখানা ছবি যে জায়গায় ছিল শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ সেখানে এসে বললেন, এ জায়গাটা একটু অন্ধকার, আমি বলি আমার ছবিগুলি যেখানে আছে সেখানে তোমারগুলি দাও, আর ভোমার ছবির জায়গায় আমারগুলি।"

গুরুর মহত্ত্বে মোহিত হলেন শিয়া, কিন্তু গুরুর কথা অমুযায়ী কাচ্চ করতে স্বীকৃত হলেন না। যেখানে ছিল তাঁর ছবি, সে-ছবি সেখানেই রইল।

তথন লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বড়লাট। তিনি এগজিবিশনের উদ্বোধন করলেন। "আমার ভাগাবশত লেডি হার্ডিঞ্জ আমার আঁকা একখানা ছবি কিনলেন; ছবিটি পর্বতক্তা পার্বতা। ছবিখানি কিনে তিনি একবার আর্টিন্টকে দেখতে চাইলেন।"

লেডি হার্ডিঞ্জের এই কথা শুনে অবনীক্রনাথ বললেন যে, আর্টিস্ট অত্যস্ত ছেলেমাম্ব্ব, সে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে হ্যারিসন রোডের একটি হোটেলে থাকে, তাকে এখন এখানে নিয়ে আসার অস্থ্রিধে আছে।

কিন্ত ইংরেজ রমণী ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে বলে দিলেন। স্থতরাং এগজিবিশনের একজন কর্মীকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়ে গাড়ি রওনা হল।

হ্যারিসন রোডের হোটেলের সামনে হঠাৎ এসে দাঁড়াল লাটের গাড়ি। তব্দণ বয়সের গ্রাম্যবালক ক্ষিতীক্সনাথ হঠাৎ এই গাড়ির আবির্ভাবে চমকিত হলেন; পুলকিত হবার অবকাশ সম্ভবত পেলেন না।

বললেন, "আমি পার্ক স্ট্রীটের এগজিবিশেনে এসে হাজির হলাম। লেডি হাডিঞ্জ আমার মাধায় হাত দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। পরদিন সকালের কাগজে দেখি আমার নামে বড় বড় হরফে খুব স্থ্যাতি বেরিয়েছে। আর যায় কোথায়, বাকি ছয়খানা ছবি সেইদিনই বিক্রী হয়ে গেল।" পর বৎসরের এগজিবিশনে লেডি হার্ডিঞ্জ আবার আসেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের আঁকা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা ছবিখানা ক্রম্ম করে নিয়ে যান। এর পর তাঁর তিন-চারখানা ছবি কেনেন লড কারমাইকেল। লড রোনান্ডজে পাঁচ বছরে বাংলার লাট ছিলেন। এই পাঁচ বছরে তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের কুড়ি-বাইশ খানা ছবি কিনে নিয়ে গেছেন। বললেন, "লড রোনান্ডজে প্রীচেতন্ত ও রাধাক্ষক্ষ বিষয়ক ছবি থুব পছন্দ করতেন। আমিও এই রক্মের ছবি আঁকতাম বেশি। তাই তিনি আমারই ছবি নিয়েছেন অনেকগুলি। তিনি আমাকে বৈশ্বব আর্টিন্ট ব'লে ডাকতেন ও থুব স্নেহ করতেন। এর পর ইভালীর ম্সোলিনীর কন্তা এগজিবিশনে এসে আমার চারখানা ছবি কিনে নিয়ে যান। আমার আরও অনেক ছবি বিদেশে চলে গেছে, তার সংখ্যা কত গে হিসেব ঠিক জানা নেই।"

তিনি যথন আর্ট কুলের ছাত্র তথন বিলাতের রয়াল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রাদেনস্টাইন কলকতায় এসেছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে এসে অবনীন্দ্রনাথকে বলেন যে, তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের পাঁচ ছয় খানা স্কেচ করতে চান, এজন্মে বালকটিকে রোজ ছ্-ঘণ্টা করে সিটিং দিতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হন এবং বলেন যে, শুধু ক্ষিতীন্দ্রনাথ কেন, অন্থ কোনো বালকের স্কেচ যদি তিনি নিতে চান তাতেও,অস্থবিধে হবে না। রদেনস্টাইন তার উত্তরে বলেন যে, অন্থ কোনো বালকের স্কেচ নেবার তাঁর ইচ্ছে নেই; তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথেরই নিতে চান, কেননা এই চেহারার মধ্যে খাঁটি ইণ্ডিয়ার ভাব বর্তমান আছে।

বললেন, "তিনি পাঁচ-ছয় দিনে আমার পাঁচ-ছয় খানা স্কেচ এঁকে নেন; এবং আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে আমার শ্রীরাধার অভিসার ছবিখানা কিনে নিয়ে যান।"

• আর্ট স্কুলের ছাত্রজীবন শেষ হল। ১১।১ নম্বর হ্যারিসন রোডের ভিক্টোরিয়া হোটেলে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে। এই হোটেলে তিনি স্থদীর্ঘ ছাবিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এই হোটেলের মালিক কুঞ্জবিহারী দন্ত তাঁকে ধ্ব ক্ষেহ করতেন। এই কারণে হোটেলটির প্রতি তাঁর মমন্থবোধ ছিল ধ্ব বেশি। এখানে ব'সে তিনি অনেক.ছবি এঁকেছেন। ১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সালে লড রোনান্ডকে ইপ্তিয়ান সোসাইটি অব
ওরিয়েণ্টাল আট কৈ সমবায় ম্যানশনে ভালো ক্ল্যাটে নিয়ে এসে সেখানে স্থল
খোলেন। শ্রীনন্দলাল বস্থ ও শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রথম এখানে শিক্ষক হন।
অল্প কিছুদিন পরেই নন্দবাবু চলে যান। ক্ষিতীন্দ্রনাথকে সেই কাজে নিযুক্ত
করেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। বললেন, "এখানে আঠারো-উনিশ বছর
প্রধানশিক্ষক-ক্লপে কাজ করি। বোধ হয় ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত। নানা
প্রকার আনন্দ ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে স্কথে-ছঃখেই দিন কেটেছে।"

এখানে থাকাকালে অবনীন্দ্রনাথের সন্থার অনেক ছবি তিনি এঁকেছেন ও নবদ্বীপ ব্রজ্বাদীর কাছে কীর্ত্তন গান শেখার স্থবিধে পেয়েছেন। বললেন, "অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সর্বদাই বলতেন, ছেলেদের দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত অন্ধন শেখানোর জন্মেই যে তোমাকে এখানে বেতন দেওয়া হয়, তা মনে কোরো না; আমরা তোমার উন্নতি দেখতে চাই। তাঁর নির্দেশমত আমি রোজ সাড়ে তিনটার সময় সোদাইটি থেকে ছুটি পেতাম কীর্ত্তন-গান শেখার জন্মে। তিনি আমার এই অন্থ্রাগের বিষয় জানতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার পদাবলী গান শুনতেন।"

সোসাইটিতে যখন তিনি কার্যরত তখন জাপানের চিত্র-সমালোচক ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছবির মধ্য থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের শকুস্তলা ছবি দেখে খুব প্রশংসা করে যান এর রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে। স্বামী প্রদানন্দ তাঁর গুরুকুল আপ্রামের শিল্প-শাখার শিক্ষকর্মপে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্মে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এর পরের বছর স্বামীজীর দেহান্ত হয়, তাই গুরুকুলে যাবার কথা চাপা পড়ে যায়।

একবার এক ঘণ্টার নোটিশে নেপালের রাজা সোসাইটিতে আসেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে অবনীস্ক্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রনাথ অর্থেক্রক্মার ও ও যতীক্রনাথ বস্থ আসেন। অর্থেক্রক্মার গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষিতীস্ক্রনাথের ছবির উপরি যে বই লিখেছেন তার মলাটে ক্ষিতীক্রনাথের একটি আলোকচিত্র আছে। সেই ছবি নেপালের রাজার দেখা ছিল, তাই তিনি এখানে এসে ক্ষিতীক্রনাথকে চিনতে পারেন। বললেন, "তিনি আমাকে মহালক্ষী মহাকালী ও মহাসরস্বতীর ছবি আঁকতে বলে গেলেন। তাঁর নির্দেশমত চিক্সণ-পঁচিশ খানা ছবি তাঁকে এঁকে দিয়েছি।"

নেপালে ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি ভালো সংগ্রহ আছে, আর আছে বোষাইতে বি. এন. ট্রেজ্য়ারিওয়ালা নামে এক ভন্তলোকের কাছে। আর কার কাছে কত ছবি আছে তা তিনি বলতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথ পাঁচ-ছয় খানা ও অর্প্সেকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আট-দশ খানা ছবি নিয়েছেন বলে তাঁর মনে পড়ে। লাহোর জাছ্শালায় অনেক ছবি ছিল, কলকাতার জাছ্ঘরেও সম্ভবত একখানা আছে, এলাহাবাদ জাছ্ঘরে আছে অনেকগুলি, কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের আগুতোষ মিউজিয়মে একখানা আছে। বললেন, "বেশি ছবি রইল কাশী বিশ্ববিভালয়ে; তাঁরা এখনো আমার ছবি কিনছেন। তাঁদের ইচ্ছে, আমার আঁকা অস্তত এক শখানা ছবি রাখবেন।"

কলকাতার দোসাইটির কাজ ছাড়ার পর এক বছর বাড়িতে বসে ছিলেন কিতীন্দ্রনাথ। ১৯৪২ সালে শ্রীত্মরনাথ ঝা তাঁকে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে নিয়ে আসেন। বললেন, "এখানে বেশ স্থেই কাটছে।"

তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, তাঁর স্নেহ পেয়ে তিনি ধন্ম হয়েছেন ; ধন্ম হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের প্রীতি স্নেহ ও শিক্ষা পেয়ে। আজ্প্রদের কথা কেবলই তাঁর মনে হয়। জীবনে যদি এদের না পেতেন তাহলে তাঁর জীবন কোন পথে গড়িয়ে যেত তা বলা শক্ত।

একট্ থেমে বললেন, "একটা কথা। আজকাল ছবি আঁকার একটা পদ্ধতি বের হয়েছে দেখছি। এতে মনে হয় চিত্রবিজ্ঞার ভবিশ্যৎ বড় অন্ধকার। ইউরোপের অহুকরণ করে লাভ ? আসলে অহুকরণ জিনিসটাই খারাপ। ইউরোপ কেবল প্রকৃতি নকল করে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই নৃতন পথের সন্ধান করছে। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি তো কেবল প্রকৃতি নকল করে ক্লান্ত হয় না, এ পদ্ধতিতে কল্পনার আস্বর প্রকাণ্ড। তবে কেন আমরা ইউরোপের দেখাদেখি নিজেদের সর্বনাশ করতে উল্লভ হব। জাপানি চিত্র ও চীনা চিত্রও আর আগের মত নেই, ওই একই কারণে। আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীদের

এ কথা মনে রাখা দরকার। তুলি ঘষে যা আঁকা যাবে, তা-ই যদি আর্ট ছয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো সর্বনাশ।"

কথাটা সভিয়। রবীন্দ্রনাথের গভাকবিতা দেখে অনেক তথাকথিত কবি উৎসাহিত হয়ে গভাপথে পা বাড়িয়ে কবি হবার চেছা করেছিলেন, আমরা দেখেছি। পভাছনে হাত না পাকলে ছ্রুহতর গভাছন্দ রপ্ত যে হয় না এ হঁশ তাঁদের নেই। চিত্রশিল্প-ক্ষেত্রে এই ধরনের গভশিল্পীর আবির্ভাবও ঘটেছে। প্রাকৃত শিল্পীকে তাই আক্ষেপ করে বলতে হয়—

ওরা তো বোঝে না তুলি আর রং

কী কঠিন বশ করা,

আমাদের কাজ ওরা ভাবে মস্করা।

ঠিক এই সাক্ষেপই যেন শুনলাস ক্ষিতীন্দ্রনাথের মূথে। শিল্পপ্রাণ তিনি, তাই শিল্পের বিনাশ-সম্ভাবনায় তিনি আতঙ্কিত।

সেই আতত্কের ছোঁয়াচ যেন লেগে গেল গায়ে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে এলাম বাইকাবাগের রাস্তায়। শীতের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চার-দিকে। রাস্তার ধার থেকে টাঙ্গা ভাড়া করে রওনা হলাম ত্রিধারা উদ্দেশে—
ত্রিবেণীসঙ্গমে।

### ব্ৰচ্ছেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে মাইকেল মধুস্দনের সেই কবিতাটি, অতি তুদ্দ শৃদ্দিরে সেই স্বর্গ-দেউলের কথা।

সমতল প্রাস্তরে, অতি সহজ নাগালের এলাকার, কখনো প্রতিষ্ঠিত হয় না যশের মন্দির। ত্বরারোহ ত্র্লজ্য কঠোর ত্ত্তর কঠিন— যত ত্বরহ বিশেষণ আছে, তারই পরপারে এর অবস্থিতি। স্থবর্গ-দেউলের অধিষ্ঠান এমনি এক ত্বর্গম পর্বতের উত্তুদ চূড়ায়। যুগ্যুগান্ত ধরে কত বাত্রী পরিক্রমা করে চলেছে পথ— কত ক্লেশ, কত শ্রম, কত অধ্যবসায়, কত অনাহার, কত নিশিজাগরণ; কিন্তু এত যতু সম্ভেও কৃতার্থ হয় না সকলে—

### वष्ट थांगी कैं। पिर्छ विकल

না পারি লভিতে যত্নে সে রত্নভবনে।

তীর্থপথ সর্বদাই দীর্ঘপথ। এ পথের তুধারে থাকে কত চটি, কত ছত্র, কত সদাগরের বেচাকেনার হাট। এইসব পল্লীর গা ঘেঁষে ক্লান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলে যায় যাত্রীরা. তাদের দৃষ্টি ঐ তুর্গম উধ্বে — ঐ স্থবর্গ-দেউলের দিকে। কিন্ত কেনাবেচা নিয়ে এখানে বদে যারা জীবন অতিবাহিত করতে থাকে এই সদাশ্বরী বিপণীতে, তাদের মনে বুঝি ঐ তুর্গম পথে যাত্রার আকাজ্জা। থাকে না।

কিন্ত ব্যতিক্রম এর আছে। এই হাটের দোকানে বলে জীবনের যৌবনাংশ নিঃশেষ ক'রেও অবশেষে নৃতন উন্তমে ছ্রেছ পথে যাত্রা আরম্ভ ক'রে অনেক পূর্বগামীকে অতিক্রম ক'রে এই মন্দিরে উপস্থিত হতে পারার দৃষ্টাস্ত আছে।

লৈ দৃষ্টান্ত ত্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্তহীন দ্রের যে স্বর্গ-দেউলটি নীল আকাশের গায়ের সন্ধ্যাতারাটির মত মনে হত, সেই তারাই হয়ে উঠল জীবনের শুক্তারা। প্রত্যেক প্রত্যুয়ে সেই দিতে লাগল প্রথম পর্থনির্দেশ। জীবনের যৌবনাংশ শেষ হলেও জীবনটি ছিল তাঁর জিম্মায়। নৃতন পর্ণনির্দেশে তাই বুঝি কঠিন সংকল্পে সমর্পিত হল দেই জীবন। যৌবনের উপর নির্ভর না করে কেবল উভ্যমের উপর ভরদা রেখে তাই অধিক বয়দে তাঁর নৃতন পথে এই যাত্রা। কেবল উভ্যমের উপরেই ভরদা বলা যায়; কেননা. শুঁজে দেখলে দেখা যায় এ ছাড়া পুঁজি ছিল না তাঁর আর-কিছু।

বেশি দ্র লেখাপড়া করতে পারেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ। অল্পবয়সেই তিনি এক সদাগরী আপিসে চাকরিতে ঢোকেন। কুড়ি বছর তিনি কাজ করেন এখানে। জীবনের এই সারাংশ শেষ হবার পর তিনি ন্তন পথের যাত্রী হন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি প্রিচেচেন তাঁর অভীষ্ট গন্তবাস্থলে।

ব্রজেম্রনাথের জীবন এমনি-এক অধ্যবসায়ের জীবন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে অনেকবার। কিছ তার মধ্যেই মনে পড়ে একদিনের কথা। থ্রীস্টীয় ১৯৫০, বঙ্গান্দ ১০৫৭, ভান্ত মাসের ছুপুর। একটা বইয়ের খোঁজে গিয়েছি পরিষদে, লাইব্রেরি-ঘর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি ব্রজেন্দ্রনাথের, খুব উত্তেজিত গলা। তিনি পরিষদের সম্পাদক, হয়তো পরিষদের কোনে। কর্মীর কোনো কাজে অসম্ভ ইহয়ে রুষ্ট হয়েছেন, এই কথা ভেবে উঠে তাঁর কাছে গেলাম না। কিছুক্ষণ পরে, তাঁর গলার শব্দ না পেয়ে উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর সম্মুথে বসতেই তিনি বললেন, "কি কাণ্ড দেখুন, আমাকে ঠকাতে চায়।"

ব্যাপার সবটা শুনলাম। বিষ্যাসাগরের জীবন নিয়ে একটা চলচ্চিত্র তোলার উল্যোগ নাকি চলেছে, তাদেরই কে-একজন বিচ্যাসাগরের জীবনের উপকরণ সংগ্রহের জল্মে এসেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে। উপকরণ দিতে রাজি হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু, বললেন, "আমি ভদ্রলোকটিকে বললাম, আপনি পরিষদকে পঞ্চাশটি টাকা দিন, উপকরণ আমি দেব। কিন্তু, কী লোক দেখুন, টাকা দিতে রাজি না, কিন্তু উপকরণ নাকি আমাকে দিতেই হবে। এতে টেম্পার ঠিক থাকে ?"

চোখ থেকে চশমা খুলে কেস্এ রাখলেন, দ্বিতীয় কেস্ থেকে আর-একটি চশমা বের করে চোখে দিলেন— এ-চশমাটির কাঁচ প্রায় দ্বিগুণ পুরু। সেই পুর কাঁচের ভিতর দিয়ে তাঁর চোখ-ছটি ছিওণ বড় দেখাতে লাগল। আংগের চশমাটি পথ-চলার, আর এইটি হচ্ছে বই-পড়ার। চোখের কাজ করে-করে চশমার পাওয়ার কেবল বাড়িয়ে যেতে হয়েছে।

মাত্র পঞ্চাশটি টাকা চেয়েছিলেন তিনি পরিষদের জন্মে, বোধ হয় ভূল করেছিলেন। যারা লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা চলচ্চিত্র-নির্মাণে, তাদের কাছে পঞ্চাশ টাকা বুঝি হাতের ময়লা। ঐ সামান্ত চাহিদা দেখে তারা বুঝি এই মামুষ্টিকেও সামান্ত জ্ঞান করেছিল, এইজন্তেই বিনামূল্যে উপকরণ আদায়ের জন্মে চাপ দিয়েছিল।

বললেন, "হবে হয়তো। পাঁচ হাজার চাইলেই বুঝি চাহিদার মানে বুঝত, উপকরণের দাম বুঝত। কে যেন বলেছিল একদিন— যারা ছায়াচিত্র করে তাদের ছায়া মাড়াতে নেই। কথাটার মানে সেদিন বুঝতে পারি নি।"

সাহিত্য-পরিষদ্ আর ব্রজেক্সনাথ বুঝি পৃথক ছটি সন্তানয়— এক ও অভিন্ন। পরিষদের উন্নতিই যেন আজোনতি, পরিষদের লাভ যেন তাঁর নিজের লাভ। এইজন্মে তিনি উপকরণ-সরবরাহ করে কিছু মূল্য চেয়েছিলেন, নিজের জন্মে নয়, পরিষদের জন্মে।

ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে কোনো উপকরণ নেই, তাঁর জীবন পরিশ্রমের জীবন, অধ্যবসায়ের জীবন, ও ধৈর্যের জীবন।

২১ এ সেপ্টেম্বর ১৮৯১, ৫ই আখিন ১২৯৮, তারিখে ছগলী, বালি, কাটগড়া লেনস্থ পৈতৃক বাটীতে ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। এক বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন, এবং এগারো-বারো বৎসর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।

"আমি আগাগোড়াই মিশনারীদের স্কুলে বিভাশিক্ষা করি। হুগলী ব্যাণ্ডেল কন্তেন্টের সংলগ্ন একটি ইংরেজি-বাংলা স্কুল ছিল, সেখানে মাইনর পর্যন্ত পড়ি। তার পর চুঁচুড়া ইউনাইটেড ফ্রী চার্চ ইনসটিটিউশনের চতুর্ব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হই; এখানে এনট্রান্ত স্ট্যাণ্ডার্ডের শ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি।"

ইউনাইটেড জ্রী চার্চ ইনসটিটিউশনে তাঁকে বেতন দিতে হত না।

রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যারের প্রাভা হুগলীর খ্যাতনামা উদিল ভারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অসহায় বালকের প্রভি দরাপরাবশ হয়ে ইনসটিটিউশনের কর্তৃপক্ষকে বলে-কয়ে তাঁকে বিনা বেজনে পড়ার স্থবিধা করে দেন। বেজন দিতে হজ না বটে, কিন্তু বেজন ব্যতীতও অক্য প্রয়োজন থাকে, তার কোনো সংগতি ছিল না তাঁর, তাই প্রতিকৃল অবস্থা শীঘ্রই আমাকে স্কল ছাড়তে বাধ্য করল।"

অর্থাৎ ছাত্রজীবন তাঁর শেষ হয়ে গেল এখানেই। উপায়াস্তর না দেখে তিনি হুগলী ত্যাগ করে কলকাতায় এসে তাঁর সেজদিদির কাছে থেকে টাইপরাইটিং শেখার জন্মে বৌবাজারে Cann's Fonetik Skool -এ ভর্তি হলেন।

ছয় মাস যেতে না যেতেই ওাঁর একটা চাকরি জুটে গেল। বেন্টিছ ক্টীটের সংলগ্ন স্থটারকিন লেনে E. Cowan নামক একজন ইহুদী চুরুট-ব্যবসায়ীর কাছে; মাসিক বারো টাকা মাইনেয় তিনি এথানে টাইপিন্টের কাজ আরম্ভ করেন। এ-ঘটনা ১৯০৮ সালের, ব্রক্ষেন্ত্রনাথের বয়স তখন সতেরো বৎসর।

চাকরিতে তথন তিনি সবে চ্কেছেন, থাকেন চ্নাপুকুর লেনের মেস্এ, কিন্তু কেবল টাইপরাইটিং শিথেই জীবন কাটানো সম্ভব হবে কি না এ সন্দেহ অবশ্যই তাঁর ছিল, এইজন্মে তাঁর মাতৃলপুত্র সতীশচক্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চাঁপাতলর বাদায় গিয়ে তাঁর কাছে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে আরম্ভ করেন। এইখানে একদিন 'জাহ্ননী' পত্রিকার সম্পাদক নলিনীরশ্ধন পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এ-পরিচয় বজেন্দ্রনাথের জীবনে একটি শ্বরণীয় ঘটনা; কেননা, এই পরিচয়ের হত্তেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উপস্থিতি। নলিনীরশ্ধন পণ্ডিতের 'জাহ্ননী' পত্রে (আষাচ্ ১০১৬) বজেন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, রচনাটির নাম স্বপ্রপ্রসঙ্গ।

নলিনীরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় কেবল পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল, তার দৃষ্টাস্ত ব্রজেন্দ্রনাথের বিবাহ-উপলক্ষ্যে লিখিত তাঁর, উপহার-কবিতা।

বৎসর-খানেক হল চাকুরি-জীবন আরম্ভ হয়েছে, কিছ থাকা-খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, এইজন্তে তাঁকে তখন বিবাহ করতে হয়। ১৯০৯ সালের ১ই ডিসেম্বর, ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ বঙ্গাবদ, চুঁচুড়া বণ্ডেম্বরীতলা-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্তা বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এই উপলক্ষ্যে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই উপহার-পত্ত প্রকাশ করেন---

> বেজে ওঠ, বেজে ওঠ, হে 'বীণা'স্থলরী, যেমতি বাজিয়াছিলে মধুর স্থননে— একদিন যমুনার স্লিগ্ধ-ভাম তীরে, ব্রজেন্দ্রের কর শোভি' অয়ি স্থলোচনে। আজি এ ব্রজেন্দ্র-করে অয়ি স্থশোভনে শোভি' তুমি মধুস্থরে ওঠ গো ঝকারি; ক্ষীরোদ-মন্থন-স্থা কলসে কলসে ঢেলে দাও, ঢেলে দাও, সারা বিশ্ব ভরি'।

> > —ৰলিণী

হে ব্রজ্জে, যে মাতার স্বর্ণক্ষেত্রে খেলি'
লভিয়াছ মহাপ্রাণ, দোঁহে আঁখি মেলি'
নেহার নয়নে তাঁর কি অপার স্নেহ,
বক্ষে তাঁর ক্ষীরধারা কি অপারিমেয়।
লবণজলধি যাঁর চরণে মুখর,
ত্যার কুন্দের মালা অলক শিখর,
অন্নপূর্ণা আমাদের এই জননীর
পদতলে, হে দম্পতি, নত কর শির।

সামান্ত একটি আপিসের সামান্ত বেতনের সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের এক টাইপিস্টের বিবাহ-উপলক্ষ্যে লিখিত এই কবিতা। সেই বালক উত্তর- জীবনে বাগ্দেবীর তপস্থায় মগ্ন হয়ে যশের মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্ত লাভ করবেন কিনা, কে তা জানত।

কিছুদিন যায়। এর পর নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁকে ৬৬ নম্বর মানিকতলা দ্বীটে এডওয়ার্ড ইনসটিটিউশনে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিভাভ্যণ ও তাঁর বন্ধু চাক্ষচন্দ্র মিত্রের সন্দে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। বিভাভ্যণ মহাশয়ের তত্বাবধানে ব্রজেন্দ্রনাথ নবাবী আমলের ইতিহাস অবলম্বন করে রচনা করেন একটি গ্রন্থ— বাঙ্গলার বেগম। এই বইই ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ (ফাল্লন ১৩১৯ বঙ্গার্ক)।

যত্বনাথ সরকার তখন পাটনা কলেজের অধ্যাপক। ব্রজ্জেলাথের এই বইয়ের এক খণ্ড যত্ত্বনাথের অভিমত জানতে চেয়ে তাঁর কাছে নলিনীরঞ্জন পাঠিয়ে দেন। উত্তরে যত্ত্বনাথ সংক্ষেপে জানান, 'বইখানি পড়িয়া দেখিলাম, উহা উপস্থাস মাত্র— ইতিহাস নহে।'

প্রথম রচনা সম্বন্ধে এক্লপ কঠোর মস্তব্য শুনলে নিরুৎসাহ হওয়ার কথা। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ হবার জন্ম প্রস্তুত নন। বললেন, "দমলাম না। যতুনাথের কাছে ইতিহাস-রচনার প্রণালী জানার জন্ম মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।"

এর কিছু দিন আগে জলধর সেনের সঙ্গে ব্রজেক্সনাথের পরিচয় হয়েছে। বললেন, "সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ লাভ করেছি তা ভূলবার নয়। তিনিও আমাকে যত্ননাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।"

যত্ত্বনাথ তাঁর পিতৃবিয়োগের পর তথন কলকাতার এসেছেন। এই সময়ে জ্বলধর সেন ব্রজেন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর কাছে যান। এবং সেই সময়ে ইতিহাস-রচনার প্রণালী সম্বন্ধে তিনি মন্ত্রনাথের কাছে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন।

"তিনি আমাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত জর্জের Historical Evidence পৃশুকখানি সমত্মে পাঠ করতে বলেন। ১৩২১ বঙ্গান্বের হৈত্র মাসে বর্ধমানে অম্বৃষ্টিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতি রূপে যত্মনাথ যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা থেকেও ইতিহাস রচনার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি। তদবধি তাঁরই পদাহ অম্পরণ করে চলেছি।"

ইতিহাসের প্রতি ব্রক্ষেন্দ্রনাথের অন্থরাগ দেখে যত্নাথ নানাভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন ও পথনির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরই তথাবধানে ব্রক্ষেনাথ মোগলযুগের ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করেন। "তৎপরে তাঁর সাহায্য লাভ করে ১০০১ বঙ্গান্ধ (প্রী ১৯২৪) থেকে আমি বাংলা ও ভারত সরকারের দপ্তর্বধানায় পুরাতন সরকারি পুথিপত্তের অন্থসন্ধান-কার্যে ব্রতী হই।"

এ-সময়েও ব্রজেন্দ্রনাথ সওদাগরী আপিদের চার্কুরিয়া। বারো টাকা বেতনের টাইপিন্টের আর্থিক উন্নতি হয়েছে কিছুটা। তিনি জেম্স্ ফিন্লে অ্যাণ্ড কোম্পানির আপিসে বেতন পাচ্ছেন দেড় শত টাকা। ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে কুড়িটি বৎসর, তাঁর জীবনের যৌবনাংশ নিঃশেষিত হয়েছে।

অবশেষে ১৯২৯ সালের জান্থয়ারি মাসে (১০০৫ বন্ধান্ধ) তাঁর জীবনের ধারা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হল। 'প্রবাসী'ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাদ্বরের সহকারী-সম্পাদকরূপে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। "আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজ্ঞশেখর বস্তর 'পরশুরাম) সঙ্গে পরামর্শ করে এই পদে আমাকে নির্বাচিত করেন। এখনও এই পদে কাজ করছি।"

মাইকেল মধুস্থদনের কবিতা দিয়েই স্থারম্ভ হয়েছে এই জীবনকথা; পুনরায় মনে পড়ছে মাইকেলেরই কবিতা—

## किला देनवारल जूनि' कमलकानन

ব্রজেন্দ্রনাথও এতদিন সদাগরী-আপিসের শৈবালে ক্রীড়া করে বেরিয়েছেন, এবার তিনি যেন এসে পৌছেছেন তাঁর অভীপ্সিত নিকেতনে, তিনি এসেছেন ক্ষমলকাননে।

এখানে আসার পূর্ব থেকেই তিনি নিজেকে নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন, এবং নিজেকে প্রস্তুত করেও তোলেন। এবার পূর্ণোগুমে আরম্ভ হল তাঁর কাজ। অমুসন্ধানের চোথ তৈরি হয়েছে তাঁর, 'সনাগরী আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি'টি এবার সেই শিক্ষিত চোথ দিয়ে থোঁজ আরম্ভ করলেন নৃতন্দ তথ্যের।

"পুরাতন বাংলা সংবাদপত্তের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আরুট হয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে আমি শোভাবাজার-রাজবাড়িতে প্রাচীনতম বাংলা সংবাদপত্ত সমাচার দর্পণে'র বছ সংখ্যা আবিদ্ধার করি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস স্থষ্ঠভাবে রচনা করতে হলে প্রাতন সংবাদপত্ত অপরিহার্য।"

সাহিতক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ও সাহায্য করেছেন আনেকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সাহায্য তিনি পেয়েছেন বাঁর কাছ থেকে তিনি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। সামান্ত লেখাপড়া-জানা একটি টাইপিস্ট বালককে উৎসাহ দেবার আকাজ্ঞা জাগে কয় জন মান্তবের।

বললেন, "রচনাকার্যে আমার হাতে খড়ি হয় আলীপুর কোর্টের উকিল পরলোকগত চাক্ষচন্দ্র মিত্রের নিকট। গত ক্ষেক বংসর যাবং 'শনিবারের চিট্টি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস আমাকে সাহিত্যসেবায় অকাতরে সাহায্য করে আসছেন। সর্বপ্রকারে তিনি সাহায্য না করলে, এবং অকৃত্রিম স্থাদ্ ভক্টর গিরীন্ত্রশেখর বহুর কাছ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ না করলে, গবেষণাকার্যে রত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।"

বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি রচনা সম্পাদন ও সংকলন করেছেন। সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আছে বলেই এসকল কাজ করা তাঁর কক্ষে সম্ভব হয়েছে। বঙ্গসাহিত্যে থাঁদের বিশিষ্ট দান আছে সেইসব সাহিত্যিক-পূর্বস্থরীমুন্দের জীবনী ও রচনাবলীর কথা স্বল্পরিসরে সংকলন করে 'সাহিত্যসাধক চরিতনালা'য় প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বৃহৎ কীর্তি সম্ভবত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।

ব্রজেদ্রনাথ তাঁর যে-জীবনের সারাংশ ব্যয় করে এসেছেন অন্তত্ত্ব, তারই শেষাংশ নিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের দারা যে-দুর্ব্ধাহ কাজ সম্পন্ন করেছেন, জীবনের সম্পূর্ণাংশ ব্যয় করেও অতটা কাজ করা অন্তের পক্ষে সম্ভব নর। তিনি কি করেছেন তার প্রমাণ পেতে হলে তাঁর ক্বত কার্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, পরিচিত হলে বিম্মিত হতে হয়। ভবিশ্বৎকালের গবেষকদের জন্তে তিনি উপকরণ আহরণ করে তা স্বস্বাজ্বিত করে রেখে গেছেন।

আরও কাজ হয়তো করার ছিল। কিন্তু সব কাজ কে শেষ করতে পারে সংসারে ? রোগশয্যায় ভয়ে ভয়েই তিনি 'বাংলা সাময়িক-পত্তে'র প্রথম ও বিতীয় খণ্ডের "সংশোধন ও সংযোজন" প্রস্তুত করছিলেন, এই কাজ বে দিন তিনি সমাপ্ত করলেন, তার পর দিনই, ১৭ আখিন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, ৩রা অকটোবর ১৯৫২, তিনি লোকাস্তরিত হলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। পরিষদের চরম ছর্দিনের দিনে তিনি এর সংস্পর্শে আসেন, এবং নিজের চেষ্টায় পরিষদের উন্নতি সাধন করেন। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে-ইতিহাস পৃথক্ ভাবে হয়তো ভবিয়তে লিখিত হবে। ১৩৩৭ বঙ্গান্দে পরিষদের সাধারণ-সদৃষ্ঠ রূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন. ১৩৪১ বঙ্গান্দে 'আজীবন-সদৃষ্ঠ রূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন. ১৩৪১ বঙ্গান্দে 'আজীবন-সদৃষ্ঠ রূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন. ১৩৪১ বঙ্গান্দে 'আজীবন-সদৃষ্ঠ রূপে তিনি করেন; এবং ১৩৩৯এ কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য, তারপর গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৪০-৪১), সহকারী সম্পাদক (১৩৪১-৪২), কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য (১৩৪৩-৪৪), পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক (১৩৫৬-৪৬), সম্পাদক (১৩৪৭-৫১), গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৫২-৫৫), সম্পাদক (১৩৫৬-৫৭)।

১৯২৮ সালে ক্যালকাটা হিন্ট রিকাল সোসাইটি ব্রক্ষেনাথকে অনারারি মেম্বর মনোনীত করে সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এঁকে রামপ্রাণ শুপ্ত স্বর্ণপদক দান করেন 'সংবাদপত্তে সেকালের কথা' ও 'বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের জন্ম।

সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রোন্ত তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১-৫২ সালে তাঁকে রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার দান করেন।

খে-জীবন নিঃশেষ হঁযে যাওয়ার কথা ছিল দদাগরী আপিদের কর্মের মধ্যে. সেই জীবনধারা তিনি নৃতন খাতে প্রবাহিত করে বাংলাসাহিত্যের ভূমি উর্বর করে দিয়েছেন। বর্তমান কালের বঙ্গদেশ যদি তাঁর সম্যক্ পরিচয় পেয়ে না থাকে সে-দোষ বঙ্গদেশের; অদূর ভবিশ্বতের বঙ্গদেশ তার ক্ষতিপূরণ করবে বিশুণ ভাবে। যে-সম্পদ্ তিনি আহরণ করে রেখে গেলেন, বিশুণ উৎসাহে তার সদ্ব্যবহার করার জন্মে ব্যগ্র হবে বিভোৎসাহীরা— তারা তাঁকে নমস্কার জানাবার সৌভাগ্য লাভ করেনি, তাই তাঁর শ্বতির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাবার।

ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন, চোথের পুরু কাঁচের চশমা থুলে কেস্এ রেখে হান্ধা কাঁচের চশমা চোথে দিয়ে বললেন, "বড় গুকনো, যাকে বলে ডুাই—

এই আমার জীবদ। কিন্ত বে-কাজ আমি করেছি, তাতে বড় রুস সেরেছি আমি।"

তাঁকে নমস্বার জানালাম। নমস্বার জানিয়ে পরিষদের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াতেই বৃষ্টি নামল। শুকনো সারকুলার রোড ভিজে গেল সেই জলধারায়।

### রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী

वाकालात (वर्गम। ১०১० वकावर

Begams of Bengal। খ্রী ১৯১৫

নুরজাহান। ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

বেগম সমরু। ১৩২৪ বঙ্গাব্দ

মোগল মুগে স্ত্রীশিক্ষা। ১৩২৬ বঙ্গাক

মোগল-বিত্বী। ১৩২৬ বঙ্গান্ধ

জহান-আরা। ১৩২৭ বঙ্গাক

রাজ্যা-বাদৃশা। ১৩২৮ বঙ্গাক

রণডঙ্কা। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

দিল্লীশ্বরী। ১৩৩০ বঙ্গাবদ

কেল্লাফডে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

Begam Samaru। औ ১৯२৫

Rajah Rammohun Roy's Mission to England। श्री ३३२७

Dawn of New India। খ্রী ১৯২৭

শিবাজী মহারাজ। ১০০৫ বঙ্গাবদ

বিভাসাগর-প্রসঙ্গ। ১৩৩৮ বঙ্গান্দ

সংবাদপত্তে সেকালের কথা। তিন খণ্ড। ১৩৩৯-'৪৩-'৪২ বঙ্গাব্দ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ১৩৪০ বন্ধাৰ

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস। ১৩৪২ বন্ধাৰু

বাংলা দাময়িক-পত্ত। ১৩৪৬ বছাক

गाहिकाजाधक-ठित्रिक्यामा । २६ थथ : ১०৪৬-১०६৮ वन्नाक

Begams of Bengal। পুনলিখিত। এ ১৯৪২

বরীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। ১৩৪৯ বঙ্গাবদ

Bengali Stage: 1795-1873। औ ১৯৪৩

মহারাণা প্রতাপদিংই। ১৩৪৯ বঙ্গাক

वजीय नागुभाना : ১१৯৫-১৮१०। ১७৫० वजाक

বাংলা সাময়িক সাহিত্য: ১৮১৮-৬৭। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

শরৎচন্ত্রের পতাবলা। ১৩৫৪ বন্ধাব্দ

কলিকাত। সংষ্কৃত কলেজের ইতিহাস ১৮২৪-৫৮। ১৩৫৫ বঙ্গাৰু

আচার্য শ্রীযন্ত্রনাথ সরকার। ১৩৫৫ বঙ্গাবদ

পরিষৎ-পরিচয় ১৩০০-১৩৫৬ | ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

नामग्रिकপত मन्नानाती। ১৩৫१ वक्रांक

বঙ্গাহিত্যে নারী। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

মো্গল-পাঠান। আষাঢ় ১৩৫৯

### সম্পাদিত গ্ৰন্থ

ছুম্মাপ্য গ্রন্থমালা। ১১ খণ্ড: ১৩৪৩-'৪৬ বন্ধাৰ

ৰৃত্যুঞ্জন-গ্ৰন্থাবলী। ১৩৪৬ বঙ্গান্দ

ঁ যুগা-সম্পাদনা॥ শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস-সহ

বিদ্যাসার-গ্রন্থবলী। তিন খণ্ড। ১২৪৪-১৩৪৬ বঙ্গাবদ

विक्रिय-त्रह्मावली। नग्न थए। ১०৪৫-১०৪৮ वन्नाक

व्यानात्नत परत्रत छ्लाल। ১४৪१ तत्रायः

त्रवीख-त्रहनावली। व्यहनिक : छूटे थए। ১०৪१-১०৪৮ वद्माय

मधुरुपन-श्रहावनी। छ्टे ४७। ১७৪१-১७৪७ वजाक

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থার লী। ছুই খণ্ড। ১৩৪৯-১৩৫০ বন্ধান

বাংলার কবি ও কাব্যগ্রন্থমালা। তিন খণ্ড। ১৩৪৯,-'৫০,-'৫১ বঙ্গাৰু

मीनवन्त-श्रष्टावनी। ष्ट्रे थए। ১৩৫०-১৩৫১ वनाक

পালামৌ। ১০৫১ বছান্ত্র
রামমোহন-গ্রন্থাবলী। ছুই খণ্ড। ১০৫১-১০৫২ বলান্ত্র
শকুন্তরলা। ১৩৫২ বলান্ত্র
ছিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী। ১৩৫৩ বলান্ত্র
ছতোম পাঁটাচার নকশা। ১৩৫৫ বলান্ত্র
সারদামলল। ১৩৫৬ বলান্ত্র
রামেন্দ্র-রচনবলী। পাঁচ খণ্ড। ১৩৫৬-১৩৫৭ বলান্ত্র
মহিলা। ১৩৫৭ বলান্ত্র
শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। ১৩৫৭ বলান্ত্র
শরৎ-পরিচয়। ১৩৫৭ বলান্ত্র
পাঁচকড়ি-রচনাবলী। ছুই খণ্ড। ১৩৫৭ বলান্ত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ পর্মহংগ (ব্রজেন্দ্র-সজনীকান্ত)। ১৩৫৯ বন্ধান্দ

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। ১৩৫৯ বঙ্গাবদ

পদ্মিনী-উপাখ্যান

## শ্রীনীলরতন ধর

মাটির মাছ্য। মাটি নিয়ে গবেষণাই বৈজ্ঞানিক নীলরতন ধরের প্রধান কাজ। তিনি মাটিকে পরীক্ষা করে করে মাটি থেকে সংগ্রহ করেছেন সার। মাটির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার দক্ষন তিনি নিজেও হয়ে উঠেছেন মাটির মাহ্য।

বর্ডমানের এই লোহা-লক্কড় আর ইট-পাথরের সংসারে এই রকম ছ্ব-এক জন মাটির মান্থর আছেন বলেই এখনো সংসারে কিছুটা সার আছে।

আসলে আমাদের সকলের ভিতরেই মাটির প্রতি টান আছে, কিন্তু গায়ে মাটি মাথতে আমাদের অভিজাত্যে হয়তো বাধে। নীলরতন তাঁর গা থেকে আভিজাত্যের আবরণ ফেলে দিয়ে মাটি নিয়েই মশগুল আছেন। রসায়নের মধ্যে তিনি রসের সন্ধান পেয়েছেন বলা যায়। তাই মাটিকেই করেছেন তাঁব গবেষণার প্রধান বিষয়।

আচার্য প্রফুলচন্দ্রের তিনি ছাত্র। গুরুর কাছ থেকে তিনি কেবল রসায়নের মন্ত্রই গ্রহণ করেন নি, গুরুর কাছ থেকে সাদাসিধে জীবনধারণের এবং গভীরভাবে মননের মন্ত্রও গ্রহণ করেছেন। তাঁর এইরূপ অনাড়ম্বর জীবস্যাপনের প্রণালী দেখে তাঁকে বলা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন a sannyasi among scientists। বস্তুতপক্ষে তাঁকে এখন সন্ন্যাসীই যেন বলা যায়। পোশাকে-আশাকে কোনো চাকচিক্য নেই, সরল ও সহজ প্রকৃতি, এবং সবচেয়ে যা বড় কথা, আত্মসচেতনতা নেই বিন্দুবিসর্গ। তিনি যে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ সংবাদ যেন তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞানা। তাঁর নিরহংকার প্রকৃতি দেখলে এমনিই মনে হয়। তাঁর গৃহ সব সময় অবারিতন্বার, যখন খুশি তাঁর সম্মুধে গিয়ে উপস্থিত হতে বাধা নেই এতটুকু।

আচার্য প্রকুর্লচন্দ্র রায়ের ক্বতি ছাত্র তিনি। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ-গোছের। তাঁর গুরুদেব আচার্য রায়ের মত plain living ও high thinking তাঁর আদর্শ। এলাহাবাদ শহরের এক প্রান্তে বেলী রোডের উপর ডক্টর নীলরতন ধরের নিজন্ব বাড়ি। শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত এই জারগাটি। শীলাধর ইনস্টিটিউট অব সয়েল সায়াজ্য ডক্টর ধরের বাড়ির সংলগ্ন। ফাশনাল আ্যাকাডেমি অব সায়াজ্যের নৃতন গৃহ শীলাধর ইন্সটিটিউটের সম্প্রস্থ ভূমিথওে। উক্ত ভূমিথও দান করেছেন ডক্টর নীলরতন। ২২এ জাম্যারি ১৯৫২ অ্যাকাডেমির নবগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছেন উত্তরপ্রদেশের অহাতম মন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। অ্যাকাডেমির সম্পাদক ডক্টর রামকুমার শাক্সেনা বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে নীলরতন ধরকে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন।

শীলাধর ইনস্টিটিউট নীলরতনের গবেষণাগার। তাঁর মৃতা পত্নীর নামাম্বদারে এর নামকরণ হয়েছে। নীলরতন এই প্রতিষ্ঠানটি এলাহাবাদ বিশ্ববিস্থালয়কে দান করেছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন ডিরেক্টর। উক্ত গবেষণাগারে নীলরতনের পরিচালনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত গবেষক-ছাত্র কৃষি-বিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। গবেষকগণ সরকার থেকে বৃত্তি পান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গবেষকগণ ডি. ফিল. ও ডি. এস্সি উপাধি লাভ করেন।

এলাহাবাদ-প্রতাপগড় রেললাইনে গঙ্গানদীর উপর সেতু ডক্টর ধরের বাড়ি থেকে আড়াই মাইল দূরে। প্রতি রবিবার বিকেল বেলা তিনি উক্ত সেতুতে বেড়াতে যান। তাঁর বাড়ি থেকে মূর সেন্ট্রাল কলেজও এক মাইলের মত দূর। এই কলেজে প্রতিদিন সকালবেলা তিনি ক্লাস নেন। সেখানেও তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেন। বললেন, "আমি প্রতিদিন পাঁচ মাইল পথ হাঁটি।"

গ্রীম্মকালে নীলরতন ধর কিছু দিনের জন্ম মুশৌরি উতকামণ্ড বা অন্থ কোনো শৈলাবাসে বেড়াতে যান। মুশৌরিতে তাঁর নিজম্ব বাড়ি আছে বালুসিঞ্চে। পিতার নাম অন্থ্যারে এই বাড়ির নাম দিয়েছেন 'প্রসন্ধ কুটির'। খ্রীস্টীর ১৮৯২ সনের ২রা জান্থ্যারি, ১২৯৮ বন্ধান্দের ১৯এ পৌষ স্বশোহর শহরে নীলরতনের জন্ম হয়। "আমাদের বাড়ি যশোহর জেলার খোলখালা গ্রামে। যশোহর শহরেই বরাবর আমাদের বাস ছিল। আমার পিতার নাম স্বর্গত প্রসন্নকুকার ধর। তিনি যশোহরে উকিল ছিলেন। ১৯৩০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তথন ছিল ৩৮ বংসর। আমরা ছয় ভাই ও তিন বোন।"

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা যশোহর শহরেই সম্পন্ন হয়। ১৯০৭ সালে যশোহর জেলাম্বল থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চম্থান অধিকার করে এনট্রান্থা পরীক্ষার উদ্বীর্ণ হন ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের পনর টাকা বৃদ্ধি পান। তারপর তিনি কলকাতায় রিপন কলেজে প্রবেশ করেন। রিপন কলেজে স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেন্সি ও রামেন্দ্রস্কর ত্রিবেদী ও গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৯০৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে উচ্চম্থান অধিকার করে বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন ও কৃষ্টি টাকা বৃদ্ধি পান। এর পর বি. এস্-সি. ও এম. এস্-সি. পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি. এস-সি অধ্যয়নকালে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রক্ষনগর কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্ধিপাল প্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন নীলরতনের সতীর্ক ছিলেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ক্রমন্যর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করতেন। এরা নালরতনের ছই ক্লাস নীচে পড়তেন। এরা সকলে হিন্দু হস্টেলে থাকতেন। তথন তাঁদের মধ্যে সন্থাকা জন্মে। সে সম্পর্ক এখনো অটুট আছে।

১৯১১ সালে নীলরতন প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে অনার্স সহ বি. এস্-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও মাসিক বিজ্ঞিল টাকা বৃত্তি পান। ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এম. এস্-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। পদার্থ-রসায়নে (Physical Chemistry) তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সে বছর এম. এ. ও এম. এস্-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্তের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় নীলরতন দশটি স্থবর্ণ পদক ও পাঁচ শত টাকা নগদ প্রস্কার পান। এম. এস্-সি. ডিগ্রি লাভের পরও ডক্টর ধর ছই বংসর প্রেসিডেন্সি কলেজে

পবৈষণা করেন। শেষ চার বৎসর তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বাসায় থাকতেন।

১৯১০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ওই বছর থেকেই তিনি কলিকাতা ও ভারতের অস্থাস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এস-সি., পি. এইচ-ডি., ডি. এস-সি. এবং পি. আর. এস. পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষক হন।

১৯১৪ সালে তিনি নয় শত টাকার গ্রীফিপ মেমোরিাল প্রাইজ, ইলিয়ট প্রাইজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেন্দলের পদক লাভ করেন।

১৯১৫ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি পেয়ে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে চার বৎসর অধ্যয়ন করতে যান।

১৯১৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিভালয় থেকে পদার্থ-রসায়নে নীলরতন ডি. এস্-সি. উপাধি পান।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিদেশীকে পদার্থ-রসায়নে স্টেট ভক্টর অব্ সায়াজ্য উপাধি সচরাচর দেন না। নীলরতন ১৯১২ সালে উক্ত উপাধি লাভ করে ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করেন।

১৯১৯ সালে ডক্টর ধর লগুনের এফ. আর. আই. সি. হন। তিনি লগুনের কেমিকাল সোসাইটির ফেলো। ভারতবর্ষের ফ্রাশনাল ইনসটিটিউট অব সায়ান্স, ফ্রাশনাল অ্যাকেডেমি অব সায়ান্স এবং ইণ্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটির গোড়াপন্তন থেকেই নীলরতন উব্ধু প্রতিষ্ঠানগুলির ফেলো।

নীলরতনই প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় রাসায়নিক, যিনি লণ্ডনের বোর্ড অব এড়কেশনের বিশেষ স্থপারিশে ইণ্ডিয়ান এড়কেশন সার্ভিস পান। ১৯১৯ সালের মে মাসে তিনি এই পদ লাভ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, উাকে বাংলা দেশেই প্রেসিডেন্সি বা অন্ত কোনো কলেজে কান্ধ দেওয়া হবে। কিন্তু ভাঁকে পাঠানো হল এলাহাবাদে।

১৯১৯এর জুলাই মাসে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের অধীন মূর সেণ্ট্রাল কলেজে পদার্থ-রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর থেকে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিভালয়েরও পদার্থ-রসায়নশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক। কুড়ি-বাইশ বংসর নীলরতন এলাহাবাদ বিশ্ববিভালরের রসায়নশাত্ত্রর প্রধান অধ্যাপকের কাজ করছেন। প্রায় চার বংসর তিনি এই বিশ্ব-বিভালরের ডীন অব দি ফ্যাকান্টি অব সায়াল ছিলেন।

বছ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্তন্ধপে কাঞ্চ করেছেন নীলরতন।

তিনি ১৯৩৫-৩৭ সালে স্থাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়াস্থ্যের সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে উত্তম বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ম উক্ত অ্যাকাডেমি থেকে স্বর্ণপদক পান।

তিনি উন্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (১৯৬৮-৩৯), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৬৮-৩৯), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৪৪), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৪৪-৪৬) হিসাবেও কাজ করেছেন। উন্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে আবার তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিভালযে যোগদান করেন ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও লণ্ডন প্যারিস এডিনবার্গ কেছিব্রুজ আপসালা জুরিক ও অয়াজেনিনজেন (হলাণ্ড) প্রভৃতি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হয়ে রসায়ন ও কৃষি বিষয়ক তাঁর আবিদ্যাব সম্পর্কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। ১৯২৬ ১৯৩১ ১৯৩৭ ও ১৯৫১ পাঁচিশ বছর ধরে তিনি এই বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন। এই কাজের আর শেষ নেই যেন, তাই তিনি আবার চলেছেন ইউরোপ অভিমুখে। বঙ্গের বাছিরে বাঙালি তিনি। মোট সাত বাব তাঁকে ইউরোপ যেতে হয়েছে।

বিজ্ঞানের প্রতি প্রবণতার হেতু সম্পর্কে ডক্টর ধর বলেন, বাল্যকালে তিনি গবেষণামূলক জিনিসই পড়তে ভালোবাসতেন। রিপন কলেজে পড়বার সময়েই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বললেন, "বৈজ্ঞানিকের চাই বৃদ্ধি সততা পরিশ্রম ও কর্মশক্তি। ছাত্রজীবনের এই গুণাবলীর অধিকারী হবার জন্যে চেষ্টা করেছি। আর কিছু না।"

একটু থেমে আমার বললেন, "বিজ্ঞানের সেবা, মাছুষের উপকার করা ও সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম।" বাত্তবিকই নীলরতন বিজ্ঞানের প্রচার করেছেন খুবই। ভার ক্লি ক্লিন ও ডি. এস্-সি. উপাধিধারী বহু গবেষকছাত্র আছেন। ভারা বিভিন্ন বিশ্ববিত্যালয়ে ও সুরকারী কার্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

নীলরতন তাঁর অজিত বছ অর্থ শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করে। দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

শীলাচর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিসার্চ ফেলোশিপ স্থান্তর জন্ম প্রতি মাসে উার মাহিনার সকল টাকা ও ফণ্ডের টাকা এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ে দান করেছেন। দানের অঙ্ক সাত বৎসর পরে এক লক্ষ টাকার উপর উঠবে। শীলাধর গবেষণাগারটি তাঁরই অর্থে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়কে দান করেছেন।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তিনি দান করেছেন। যথা—
ইপ্তিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— সার্ প্রফুল্লচন্দ্র
রায়-অধ্যাপক পদের জন্ত, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ভাশনাল অ্যাকাডেমি অব
সায়াল, যশোহরে মাইকেল মধুস্দন দত্ত কলেজ। এইসব প্রতিষ্ঠানে তাঁর
মোট দানের পরিমাণ সামাতা নয়।

এই বদান্ততা ছাডাও আত্মীয়ন্বজনদের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠাব জন্তও অনেক অর্থ ব্যয় কবেছেন তিনি। সে এক দীর্ঘ তালিকা।

ফটো-রসায়ন কলয়েড-বসায়ৰ ও ক্ববি-বসায়ন শাস্ত্রে নীলরতনকে একজন অপরিটি বলে গণ্য করা হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে ও সার্ শান্তিম্বরূপ ভাটনগর ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, ডক্টর নীলরতন ধরই ভারতবর্ষে ফিসিকো-কেমিক্যাল গবেষণার প্রবর্তক। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্ঠ রাসায়নিকগণের অনেক পূর্বেই ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি ও ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের রসায়নশাধার সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ১৯৩২-৩৪ ও ১৯২২ সালে।

খাত কৃষি ও নাইট্রোজেন সম্পর্কে নীলরতন অনেক গবেষণা করেছেন। রুসায়নশাল্তে নোবেল প্রাইজ দেবার জন্ত যে আন্তর্জাতিক দক্ষ কমিটি শাছে, নাইটোজেন সম্পর্কে তাঁর আবিষারগুলির প্রতি তাঁর কতিপর সদস্তের দৃষ্টি নাকি আরুষ্ট হরেছে। ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে ডক্টর ধরও উক্ত কমিটির সদস্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে রোমে যে আন্তর্জাতিক সার-সম্মেলন অস্কৃতিত হয় নীলরতন তার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে তিনি বাদালোরের সায়াজ ইনস্টিটিউটের গবর্নিং কাউন্সিলের সদস্য।

ভারতবাসীর থাতের মান অত্যস্ত নিয়, এই সম্পর্কে নীলরতনের অভিমত হচ্ছে, "প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসরব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশে পিষ্ট জর্জরিত ভারতবাসী আজ আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কটার্জিত এই স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ কবতে হলে চাই শক্তি, পূর্ণ স্বাস্থ্য, অদম্য বীর্ষ। এর জক্ত সর্বাধিক প্রয়োজন আপামর দেশবাসীর জন্ত স্থলতে উত্তম ও পৃষ্টিকর থাত ও আহার্যের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক এ বিলা সাঁভেরার (১৭৫৫-১৮২৬) উক্তি স্মরণ ক'রে আমরাও বলিতে পারি—Tell me what you eat I will tell you what you are. The destiny of a people depends on its diet।"

আহার্থে কেবলমাত্র চাল ব্যবহার সম্পর্কে নীলরতন বলেন, "চালে আবশুকীয় অ্যামিনো থাকার দরুন চাল থেলে বৃদ্ধিবৃত্তি হয়তো বাড়তে পারে তবে দেহের পৃষ্টি ও শক্তির জন্ম গাওয়া প্রয়োজন এবং সেইজন্ম অর্থেক গম থাওয়া প্রকৃষ্ট। ভারতবর্ষে কাশ্মীরীবা (নেহরু, সাঁঞা, কুঞ্জরু, কাটজুরা সব কাশ্মীরী পণ্ডিত) সাধাবণত অর্থেক চাল ও অর্থেক গম থেয়ে থাকেন। সেই রকম গান্ধীজীর দেশবাসীরা, অর্থাৎ গুজরাটীরা, অথবা তিলকের দেশবাসীরা, অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়রা, অর্থেক গম এবং অর্থেক চাল আহার করে থাকেন। হয়তো এই কারণেই বর্তমানে ভারতবর্ষে এরা কর্মজীবনে শীর্ষন্থান অধিকার করে আছেন। বাংলা আসাম উড়িয়া অন্ধ তামিলনাদ মালয়ালম প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীরা কেবমাত্র চাল থেয়ে থাকেন। গম ব্যবহারে এরা অনিজ্কুক। যথন দেশে লোকসংখ্যা

কম ছিল, খাভত্রব্য প্রচ্ন পাওয়া বেত এবং দেশ শহুশ্তামলা ছিল, তথন বাংলা ও আনামে মাছ ও ছ্ধের প্রাচ্ছ ছিল। তথন গম থেকে প্রোটন ও থাছপ্রাণ না গ্রহণ করেও মাছ ছ্ধ তরকারি থেকেই এইসব আবশ্রকীয় পদার্থ পাওয়া যেত। অন্ধ তামিলনাদ ও মালয়ালমের অত্রাহ্মণরা সমুদ্রজাত মাছ থেতেন এবং এখনও থেয়ে থাকেন। অন্ধ ও তামিলনাদের ত্রাহ্মণরা দি ছ্ধ দৈ এবং ডাল প্রচ্র পরিমাণে থেতেন এবং সেইজন্ত চাল থেলেও তাঁদের স্বান্থ্যনি হত না। আজকাল সকল খাছস্তব্যের দাম বেড়েছে প্রায় চারগুণ, অনেক সময় ত্রপ্রাণ্য হওয়ায় ছ্ধ দৈ দি ছানা ইত্যাদি খাওয়াই অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্ত এখন খাছসমস্থাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এবং আমূল খাছসংস্থারে যত্বনান হতে হবে। মুখরোচক বা পুরুষাহ্মজনমে এতদিন যা খাওয়া হমেছে তা খেলেই চলবে না। বাঙালি আসামী ও অন্থান্থ বাঁরা এতদিন তাত খেয়েই বেঁচেছেন, তাঁদের গুজরাটী ও মারাঠী কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মত অর্থেক চাল ও অর্থেক গম থেতে হবে।"

খাত কৃষি ও নাইটোজেন— এই বিষয়গুলি নিষেই তাঁর গবেষণা। তাঁর কৃষি ও নাইটোজেন সংক্রাপ্ত আবিদ্ধারগুলি বিদেশে খুব সমাদৃত হুণেছে। পাঁচিশ বছর ধরে এই গবেষণায় তিনি রত। তাঁর মতে ট্র্যাক্টর ছারা কর্ষণের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ইউরোপে এইজ্বন্তে এখন ট্র্যাক্টরের ব্যবহার কমে যাছে।

১৯৩৭ সালে নীলরতন আন্তর্জাতিক কৃষি-কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন।
পাটনা কলকাতা আগ্রা নাগপুর লখনউ আলিগড় মহীশ্ব মাদ্রাভ বোম্বাই
হায়দরাবাদ লাহোর কাশী ত্রিবাঙ্কুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বিশেষ
লেকচারার-ক্লপে বক্তৃতা দিয়েছেন।

তাঁর জীবন কেবল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে জড়িত নয়; তাই তিনি নিজেকে কেবল গবেষণাগারের ক্বত্রিম আলোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর জীবন মাটি দিয়ে ও মাহুষ দিয়ে মাখা। তাই মাটির প্রতি তাঁর টান এবং মাহুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, মাহুষের ছঃখে তাই তিনি ছঃখিত। এইজন্মই

## তিনি অরূপণ হাতে তাঁর অর্জিত অর্থ দান করতে পেরেছেন। এবং এইজস্তুই বৈজ্ঞানিক নীলরতনকে আখ্যা দেওয়া যার মাটির মাহুব বলে।

. রচিত গ্রন্থাবলী

আমাদের খাড Chemical Action of Light New Conception of Biochemistry Influence of Light on Biochemical Processes

## মেঘনাদ সাহা

নীরবে মহাযজ্ঞ চলেছে। জ্ঞানের যেমন শেষ নেই, বিজ্ঞানের আকাজ্ঞারও তেমনি শেষ নেই। পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞান এখন গ্রহাস্তরে যাবার জন্মে হাত বাড়িয়েছে। ঠাঁদকে ধরে এনে দেবার কথাটা এর আগে ছিল অলীক কল্পনা মাত্র: কল্পনার হাত থেকে সে-কথাটা এখন কেড়ে নিয়েছে বিজ্ঞান। সে বলছে, 'ঠাঁদকে ধরে এনে কাজ কি, এবার চল, দল বেঁধে চাঁদের দেশে যাই।' আমাদের মত বামনদের আর উদাহ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, গমিয়্যাম্যুপহাস্থতাম্ বলে সংকোচে সংকুচিতও আর হতে হবে না। আমরাছিলাম লিলিপ্ট, এবার হব বোধ হয় ব্রবিডংস্থাগ। কল্পনা আর কল্পনার রাজ্যেই বাঁধা থাকবে না, বিজ্ঞান তাকে টেনে নেবে নিজের জিম্মায়। হাত বাড়িরে চাঁদ ধরব আমরা। বিজ্ঞানের ইচ্ছেটা এই রকমই লম্বা।

কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজের স্থবৃহৎ দালানের নিভৃত গবেষণা-কক্ষে বসে সাধকেরা এইসবেরই ষডযন্ত্র করছেন।

৭ই জানুরারি ১৯৫০, ২৩এ পৌষ ১০৫৯। ছুপুর। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান-কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। এত বড় বাড়ি, এরই অভ্যস্তরে কত রকমের গবেষণা চলেছে। কিন্তু এতটুকু সাড়া নেই, এতটুকু শব্দ পর্যন্ত নেই। সাধনার ধারাই বৃঝি এমনি, এমনি শব্দহীন স্তর্মতা।

আগে বিজ্ঞান আমাদের বলেছে যে, অণুই ক্ষুত্রম; তার পর শুনলাম তার চেয়েও ক্ষুত্র পরমাণুর নাম। আবার জানা গেছে, এই পরমাণুকেও নাকি ভাঙা যায়, ভেঙে ভেঙে হয় ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি। বিজ্ঞান গবেষণা করে চলেছে; আজ বিজ্ঞান বলেছে পরমাণুর অভ্যন্তরে আছে একটি শাঁদ, সেই শাঁদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অণুর ক্ষুদে কুদে ভায়াংশরা। স্থের চারদিকে যেমন গ্রহ-নক্ষত্র পাক খাচ্ছে, অনেকটা

সেইভাবে। পদার্থবিজ্ঞানের এটা নুতন উদ্ভাবনা। এরজন্তে বিজ্ঞান-কলেজেন্দ্রন্তন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

এই গবেষণাগারের পরিচালক হচ্ছেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। দোতলার ধরে ছাত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন। টেবিলে ভূপাকার বই। আমার সঙ্গে দেখা হবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাই তিনি এবার আমার সঙ্গে কথা বলার জন্মে তৈরি হলেন। পৃথিবী-জোড়া এর নাম, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে এর জন্মে সম্মানের আসন নির্ধারিত হয়ে আহে, আইন্টাইনের ভায়া বৈজ্ঞানিক বলেছেন, Dr. M. N. Saha has won an honoured name in the whole scientific world।

কিন্তু এত সহজ ও সাধারণ মামুষ ব'লে এঁকে ঠেকল যে, মনে হল নিজের জ্ঞান ও গরিমা সম্বন্ধে ইনি যেন প্রম উদাসীন।

পূর্ববাংলায় বাড়ি। দেশের ভাষা এখনো তাঁর জ্বিভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অন্তর্গ ভাবে তিনি তার স্বদেশীর ভাষায় নিজের জীবনকথা বলতে লাগলেন।

প্রীক্ষীয় ১৮৯৩ (বঙ্গান্ধ ১৩০০) ঢ়াকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামান্ত ব্যবসা করতেন। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। বিরাট একটি সংসার-পালনের ভার ছিল তাঁর পিতার উপর, কিন্তু তাঁর আয় ছিল সামান্ত। এই কারণে অনটনের মধ্যে মান্থ্য হতে হয়েছে মেঘনাদকে। শৈশবে লেখা-পড়া শিক্ষা করতে হয়েছে তাই পুর্বই অস্ক্রবিধের মধ্যে।

তাঁদের প্রামে প্রাথমিক বিভালয় ছাড়া অভ কোনো কুল ছিল না।
সেইজন্তে গ্রাম থেকে মাইল সাতেক দ্রের শিম্লিয়া গ্রামের মধ্য-ইংরেজি
কুলে তাঁকে পাঠ করতে হয়। কিন্তু পিতার সংসারের অবস্থা এমন নয়
যে, অন্ত কোথাও ছেলেকে থরচ দিয়ে রেখে পড়াতে পারেন। শিম্লিয়ায়
গিয়ে মেঘনাদ এইটি আশ্রম পেলেন। ডাজার অনন্তকুমার দাস তাঁর বাড়িতে
মেঘনাদকে বিনা-থরচে থাকার ও থাওয়ার হ্যোগ দিলেন। এখান থেকে
পড়ান্তনা ক'রে মধ্য-ইংরেজি পরীক্ষায় মেঘনাদ ঢাকা-বিভাগের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করলেন।

এর পর, ১৯০৫ সালে, ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভতি হলেন।

পর বৎসর স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। মেঘনাদ তথন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতিবাদ-সভার যোগদানের অভিযোগে কলেজিয়েট স্থলের ছাত্রদের পাইকারি হারে স্থল থেকে বিভাড়িত করা আরম্ভ হল। তিনি গিয়ে ভর্তি হলেন ঢাকার জ্বিলি স্কুলে। এখানে বিনা মাইনের পড়ার স্বযোগ পেয়ে এবং তার সন্দে বৃদ্ধি লাভ করে তাঁর পড়াগুনা করার অনেকটা স্ববিধে হল। এইসব স্ববিধে না পেলে লেখাপড়ার আরো বাধা হত, কেননা, তাঁর পিতা তাঁকে কোনো খরচই দিতে পারতেন না। এই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল ক্লাসেও যোগ দেন। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র, মিশনের পরীক্ষার বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদেরও হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এতে তিনি নগদ এক শত টাকা প্রস্কার পেলেন, এই টাকা পেয়ে তাঁর অনেক স্থবিধে হয়েছিল। ১৯০৯ সালে তিনি এনট্রান্স পাস করেন—পূর্ববাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে। ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত এবং অঙ্কে তিনি বিশ্ববিদ্যলেয়ের সব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন।

বললেন, "আমার স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাক প্রবাধচন্দ্র সেনগুপ্ত
—পরে ইনি কলকাতার বেথন কলেজে যোগ দেন, সতীশচন্দ্র মুখার্জি,
সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত রজনীকান্ত আমিন ও অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তীর নামই
আজ বেশি করে মনে পড়ছে।"

কুল থেকে বেরিয়ে ঢাকা কলেজে তিনি আই.এস-সি. পড়েন। বিশ্ববিভালরের পরীক্ষায় ভৃতীয় স্থান অধিকার করেন বটে, কিন্তু ফোর্থ সাবজেক্টের
নম্বর বাদ দিলে তিনিই পান প্রথম স্থান। তিনি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে
জার্মান ভাষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে এ ভাষা শেখাবেন এমন কাউকে তিনি
পান না; শেষের দিকে অবশু অধ্যাপক ডক্টর নগেল্রনাথ গুপ্ত তাঁকে কিছুদিন
পড়ান। এই কারণে তিনি জার্মানে খ্ব কম নম্বর পান এবং এরই ফলে
আই. এস-সি.তে অভাত্য বিষয় মিলিয়ে প্রথম হলেও তাঁকে ভৃতীয় স্থান পেতে
হয়; বললেন, ভাকা কলেজের প্রিজিপাল ডবলিউ. জে. আর্চগোল্ড আমাদের
ইংরেজি পড়াতেন, ডক্টর ওয়াটসন পড়াতেন কেমিষ্টি।"

এর পর মেঘনাদ এলেন কলকাতায়। এখান থেকে ১৯১০ সালে গণিতে আনাস-সহ প্রথমশ্রেণীতে দিতীয় স্থান লাভ করে তিনি বি. এস্-সি. পাস করেন। এখানে যারা তাঁর অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সার্জগদীশচক্র বস্থ।

১৯১৫ সালে ফলিত-গণিতে প্রথমশ্রেণীতে তিনি দিতীয় হয়ে এম. এস্সি. পাস করেন।

"আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রথমেই ডক্টর নীলরতন ধরের নাম মনে পড়ছে— ইনি আমার চেয়ে ছ্ বছরের সিনিয়র ছিলেন। আর, আমার সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অধ্যাপক সত্যেক্সনাথ বস্থু, ডক্টর ক্সানচক্স ঘোষ, ক্ষে, এন. মুখাজি ও নিখিলরঞ্জন গেন।"

তাঁদের এই ব্যাচই প্রখ্যাত স্কলার হিদাবে গণ্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে চারজনই বিজ্ঞান-কংগ্রেদের সাধারণ সভাপতির পদ অলংকত করেছেন— মেঘনাদ সাহা (১৯৩৫), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৯৩৭), সতেন্দ্রনাথ বস্থ (১৯৪৪) জে. এন. মুখার্জি (১৯৫১)।

তাঁর ছাত্রজীবনের কথা সাঙ্গ করে সেই প্রাস্থেই তিনি উল্লেখ করলেন বাঘা যতীনের কথা। তাঁর বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হল, এই সময়ে তিনি সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন। বিপ্লবী যতীক্র মুখোপাধ্যায় ও পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এই কথা পুলিশের কানে যায়, এই জন্তে তিনি ফাইনাব্য পরীক্ষা দেওয়ার অন্তমতি পান না।

বললেন, "আমরা ১১০ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসে তথন থাকি।
বাঘা যতীন প্রায়ই সেখানে আসতেন। তাঁর পরনে সব সময় থাকত সাহেবী
পোশাক। তিনি আমাকে সব সময় বলতেন বিজ্ঞান নিয়ে লেগে থাকতে,
বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ না দিতে। একদিনের কথা আজ মনে পড়ে।
বাঘা যতীন আমাদের মেস থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর আহেরীটোলার
আদ্ভায় রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে পড়ার জত্যে সঙ্গে নিয়ে গেলেন
একটা বই। একজন প্লিশ-অফিসার (তাঁর নাম কি-যেন হালদার)
বাঘা যতীনকে অহুসরণ করেন যতীন তা টের পান। আহেরীটোলায় গিয়ে

যতীন তাঁকে গুলি করে গা-ঢাকা দেন। পুলিশ-অফিসার মারা যান না, তিনি যতীনের নাম বলে দেন। বাঘা যতীন পলাতক হয়ে উড়িয়ায় যান। এদিকে আমরা পড়ি সংকটে। যে বইটা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে নাম লেখা ছিল— জ্ঞান ঘোষ। কে এই জ্ঞান ঘোষ, পুলিশ তা হদিশ করতে পারে না; কিন্তু এ-খবর শুনে আমরা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাই। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ঘোষ যে কে, পুলিশ তা ব্যতে পারে নি, তা না হলে আমাদেরও রেহাই ছিল না।"

একটু থেমে বললেন, "লোকে শের শার নাম করে, যতীন ভোজালি নিয়ে বাঘ মারতেন। তাঁর মামা ভক্টর হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় স্থরেশ সর্বাধিকারীর অন্তর্মন বন্ধ ছিলেন। কুষ্টিয়ায় এই মামার কাছে যতীন একবার গিয়েছিলেন। সেখানে এক বাঘের সঙ্গে যতীনের সাংঘাতিক লড়াই হয়। বাঘের মন্ত পাবার দাগ ছিল যতীনের উরুতে। সেই থেকেই তার নাম হল বাঘা—বাঘা যতীন।"

এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল ব'লে ফাইনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অমুমতি পেলেন না মেঘনাদ। এতে জীবনে দেখা দিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা। এমন সময়ে আহ্বান এল সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

যে-বিজ্ঞান-কলেজের নিউক্লিয়ার ফিজিক্ম গবেষণাগারের তিনি পরিচালক হয়েছেন, সেই বিজ্ঞান-কলেজেই তাঁর অধ্যপনা-জীবনের হাতে-খড়ি। এম. এস্দি. পাদ করার পর বছর-তিন কেটে গিয়েছে, ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবনে প্রবেশের তিনি পথ খুঁজছেন, এমন দময় দার্ আশুতোষ নবগঠিত বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগে তাঁকে লেকচারার হবার জয়ে আমস্ত্রণ করলেন। এ হল ১৯১৮ সালের ঘটনা। এখানে এদে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি গবেষণাকার্যে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। পর বছরই তিনি ডি. এস্দি. ডিগ্রি লাভ করলেন এবং তার পর-বৎসর প্রেমচাদ-রায়টাদ বৃদ্ধি পেলেন। এই ছই দল্মান তিনি পান রিলেটিভিটি, প্রেশর স্বব লাইট বো আলোর ভর) ও অ্যান্ট্রোফিজিক্স দম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্তে। ১৯২০ সালেই তাঁর বিখ্যাত গবেষণা লোকচক্ষ্গোচর হয় এবং তাঁর নাম

ছড়িরে পড়ে বারা পৃথিবীতে। তাঁর এই গবেষণা 'থিরোর অব থারথাল আরোনাইজেশন' ব'লে খ্যাত হয়েছে; তাপের প্রভাবেও কী-ভাবে বৈহ্যাতিক শক্তিসম্পন্ন অণ্ গঠিত হর তাঁর এই গবেষণা সেই পদ্ধতি উদ্বাটন করে। তিনি বিজ্ঞান-জগৎকে শুন্তিত করে দেন, তিনি দেখান, তাঁর নবাবিদ্ধৃত পদ্ধতি প্রয়োগের হারা তিনি স্থের ও নক্ষত্রসমূহের স্বাভাবিক গঠন সম্বদ্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। তাঁর এই আবিকার বিজ্ঞানজগতে জাঁকে সম্মানের আসনে স্থাতিপ্রতিত করে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব-আবিকার যেমন বিজ্ঞানের একটি মূলস্ত্র, মেঘনাদের এই আবিকার তেমনি বিজ্ঞানের একটি মূলস্ত্র বলে গণ্য হয়েছে। তাঁর এই আবিকারটি এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, সাড়ে তিন শ বছর আগে, ১৬১০ প্রীস্টাব্দে, গ্যালেলিয়োর দ্রবীন-আবিকারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর এই আবিকারটি পৃথিবীর বড়-বড় দশটি আবিকারের মধ্যে স্থান প্রেছে।

তাঁর ঐ আবিষারটি কেবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, এটি তাঁর জীবনআবিষারেরই তুল্য হল। জীবনের সংশয় ও অনিশ্চয়তা এবার দ্রীভূত
হল। এবার তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর জীবনের নৃতন দিগস্ত। সেই
বছরই, ১৯২০ সালে, তিনি গেলেন বিলেতে। সেখানে গিয়ে লগুনের
ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়াজ অ্যাণ্ড টেকনলজিতে প্রফেসর এ. ফাউলারের
ল্যাবরেটরিতে প্রায় দেড় বছর, তার পর বার্লিনে প্রফেসর নার্ন্ট-এর
ল্যাবরেটরিতে কিছুদিন গবেষণা করেন। যে-পদ্ধতি তিনি কাগজে-কলমে
আবিষ্কার করেছেন, ব্যবহারিক পরীক্ষা দ্বারা সে সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত হবার
জন্মেই এই ল্যাবরেটরিতে তিনি কাজ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছুদিন বাদেই, ১৯২৩ সালে, এলাহাবাদ বিশ্ববিত্যালয় থেকে তাঁর কাছে আহ্বান আসে। এর পর এক টানা পনর বছর তিনি এলাহাবাদেই অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদই হয়ে ওঠে তাঁর দেশ এবং তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।

यथन जिनि भैंत्रज्ञिभ वश्मत वज्ञतमत यूवक, त्महे ममज़हे, ১৯২৭ माल,

বিজ্ঞানে তাঁর দানের প্রস্বারম্বন্ধপ তিনি রয়াল লোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সম্মানিত পদ লাভ করেন— ফ্রেক্ষ আ্যান্ট্রনমিকাল গোসাইটি, বস্টন অ্যাকাডেমি অব সায়েকেস্ তাঁকে অনারারি ফেলো রূপে নির্বাচন করেন এবং ইন্টারম্ভাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন তাঁকে সদস্তপদে বরণ করেন। ১৯২৭ সালেই তিনি ভারতের প্রতিনিধির্ব্বপে ইতালীয় গভর্নমেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। অ্যালেসান্ত্রা ভোল্টা— র্বিহ্যুতিক আবিদ্ধারে বাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে, বাঁর নাম থেকে বৈহ্যুতিক শক্তি বোঝাতে ভোল্টেজ কথা চাল্ হয়েছে—মেঘনাদ ইতালীয় সরকারের আমন্ত্রণে কোমোতে গিয়ে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন ভারতের প্রতিনিধির্ব্বেশ। এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ তিনি সে সময়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লিথেছেন।

১৯৪৪ সালে ভারত-সরকার ছয় জন বৈজ্ঞানিক দারা গঠিত একটি শুভেচ্ছা-মিশন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করেন—মেঘনাদ সেই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ লেখার জন্মে অম্বন্ধ হয়ে একটি রিপোর্ট রচনা করেন, সেরিপোর্ট ভারত-সরকারের প্র্থিশালায় জমা আছে। তিনি সোভিয়েট সরকার কর্তৃকও ১৯৪৫ সালে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এবং ১৯৪৭ সালে নিউটনের ত্রিশতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্ম লগুনের রয়াল সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

এলাহাবাদে তিনি কুল অব ফিচ্ছিক্স নাম দিয়ে পদার্থবিত। শিক্ষাদানের ও গবেষণার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এথানে শিক্ষার মান এত উচ্চ ছিল এবং গবেষণার রীতি এত উন্নত ধরনের ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন ছান— রাজস্থান পাঞ্জাব মহীশুর ইত্যাদি— থেকে দলে দলে ছাত্র এসে এখানে ভতি হত। এখানকার অনেক ছাত্র এখন ভারতের বিভিন্ন জামগায় গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন।

বললেন, "এখান থেকে বাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক-জ্বনের নাম হচ্ছে ডক্টর ডি. এস. কোঠারি, ডক্টর পি. কে. কিচলু, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর জি. আর. তোশনিওরাল, ডক্টর ডবলিউ. এম. বৈছ, ডক্টর বি. এন. শ্রীবান্তব; এঁরা সকলেই আজ বিশেষ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন।"

এলাহাবাদে দীর্ঘকাল তিনি অতিবাহিত করেন। সার্ তেজবাহাছ্র সঞ্জ, আচার্য নরেন্দ্র দেও, বিচারপতি স্থলেমান, ইকবাল নারায়ণ, ভক্টর তারাচাঁদ —ইত্যাদি স্থনামধন্ম ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার স্থযোগ তাঁর ঘটেছে, এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ বন্ধুছের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খদেশের প্রতি মমন্বনেধ তাঁর বাল্যকাল থেকে। ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা কিভাবে সামাজিক উন্নতি সাধিত হতে পারে সেই চিন্তা তিনি করে আসছেন অনেকদিন থেকে। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি হন, সে সময় তাঁর অভিভাষণে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই অভিভাষণে স্থফল ফলে। ভারতে স্থাশনাল ইনস্টিটিউট অব সাযান্ধ গঠিত হয়। এই ইনস্টিটিউট বর্তমানে লশুনের রয়াল সোসাইটির অন্থন্ধপ একটি বৈজ্ঞানিক সভায় পরিণত হযেছে। তিনি এই ইনস্টিটিউটের কর্মতালিকা এবং গঠনতন্ত্র প্রণেতাদেব মধ্যে একজন এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩২ সালে পশ্তিত জওহরলাল নেহরুকে তিনি এই সাযান্ধ ইনস্টিটিউটের একটি সভায় নিমন্ত্রণ করেন। "সেদিনই তাঁর সঙ্গে আমি প্রথম মিলিত হই। সে সমুয়ে আমি তাঁকে ভারতে শিল্প-প্রসারের ও জাতীয় পরিকাল্পনার বিষয় বলি।"

এই বছর তিনি বিজ্ঞান-কলেজের বন্ধুর সহযোগিতায 'সায়ান্স অ্যাণ্ড কালচার' নামে একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা বের করেন। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্তা সমাধানে বিজ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে জনসাধারণের কাছে সেই কথা সহজ ও সরল ভাষায় বলাই এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রন্ধানারী এককালীন এক হাজার টাকা এই পত্রিকা প্রকাশের জ্ঞানের জ্ঞান করেন। বললেন, এতে আমি ও আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা ভারতের বিভিন্ন সমস্তা ও তার সমাধানের উপায়ের প্রস্তাব ক্ষপে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। তার মধ্যে অনেক বিষয় ছিল, যেমন দামোদর-

উপত্যকার সংশ্বার, উড়িয়ার উন্নয়ন, খান্ত ও ছ্ভিক্ষ, ভারতের জাতীর গবেষণা সমিতি, নদী-উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি। এইসব প্রবন্ধের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আক্রষ্ট হয় এবং তার ফলও ভালোই হয়। বর্তমানে ভারতে অনেক উন্নয়ন-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়েছে।"

১৯৩৯ সালে এলাহাবাদ থেকে তিনি কলকাতার ফিরে আসেন। এবং কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজে তিনি পদার্থবিদ্যাব পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানে এসে তিনি তাঁর স্বাভাবিক উত্তম ও উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেন। ভারতে আণবিক গবেষণাব উত্তোগেব মূলে অধ্যাপক সাহা। তাঁবই উৎসাহে এখানে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়াব ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয। এই নুতন গবেষণাগাবে তরুণ গবেষকগণ তাঁব তত্ত্বাবধানে কাজ করে চলেছেন।

বিজ্ঞানেব সর্বদিকে তিনি সমান উৎসাহী। কি করলে ভাবতে বিজ্ঞানচর্চাব স্থবিধে হতে পারে, তার জন্মে তিনি সব সময় সচেষ্ট; এবং সর্বদিকে তাঁর
সতর্ক দৃষ্টি আছেই। বিজ্ঞান-কলেজে বিভিন্ন বিভাগেব উন্নতি ও সম্প্রসারণের
জন্ম তিনি সর্বদা যত্নবান।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালযেব সিনেট ও দিণ্ডিকেটেব সদস্য। এখানে সদস্য হিসাবে তিনি শিক্ষকদেব ও বিশ্ববিভালয়-কর্মীদেব প্রথম্ববিধা-বিধানের জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা কবে থাকেন। বিজ্ঞানেব সাধনা নিয়ে আছেন, কিন্তু মামুষের কাছ থেকে নিজেকে আভালে সবিযে যে রাখেন নি, তাঁব কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে এইটেই প্রমাণিত হয় স্কম্প্রভাবে।

ডক্টর বাধাক্ষণানেব নেভূত্বে ১৯৪৯ দালে যে বিশ্ববিভালয়-কমিশন নিযুক্ত হয়, মেঘনাদ ছিলেন দেই কমিশনের অন্ততম সদস্ত। এর ফলে তাঁর জীবনে একটি অপূর্ব প্রযোগ দেখা দেয়। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ের অবস্থা চাক্ষ্য দেখে আসবার প্রযোগ পান।

১৯২৭ সাল থেকে মেঘনাদ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্সের আজীবন সদস্ত। ৯৪৫ সাল থেকে তিনি এই অ্যাসোসিমেশন পুনর্গঠনের জন্তে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট থেকে এর প্রসারের জন্তে অর্থ বরাদ্বের ব্যবস্থা করেন। এখন এই

আনুসোসিরেশন যাদৃবপুরে নিজের জন্তে বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে কাজ করে চলেছে।

বলছিলাম, বিজ্ঞানের সাধনা নিরেই তিনি আত্মমন্ত্র, তবু মাছবের কথা তিনি ভূলে থাকেন না। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাঁর ছাত্রজীবনেও। ১৯১৪ সালে যখন দামোদরের প্রবল বস্তা হয়, মেখনাদ তখন এম. এস্সি-র ছাত্র। তখন তিনি আর্তত্রাণের জন্তে কৃষ্ণকুমার মিত্রের ঘারা গঠিত খেছাসেবক-বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২০ সালে আচার্য প্রফল্লচন্দ্র যখন বেলল রিলিফ কমিটি গঠন করেন, ডক্টর মেঘনাদ তখন ছিলেন প্রফলচন্দ্রের অন্তত্ম সহযোগী। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত্রদের প্রাথমিক সাহায্যদানের জন্তে ইস্টবেল্লল রিলিফ কমিটি নাম দিয়ে তিনি একটি সজ্ঞ গঠন করেন।

কিন্তু মামুষের জীবন বড় অনিশ্চিত। দৃঢ় ও নিশ্চিত পদক্ষেপে বে-জীবন ক্রমণ এগিয়ে চলে তুরহ ও তুর্গম পথ অতিক্রম করতে করতে, হঠাৎ কথন্ শুরু হয়ে যায় দেই পদপাত।

বিনামেণে বজ্বপাতের মতই মৃত্যু ঘটেছে মেঘনাদের।

ভারতের লোকসভার তিনি সদস্থ হয়েছিলেন, এবং ভারতের পরিকল্পনা-ক্ষিশনের মেম্বর।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, ৩রা ফাস্কুন ১৩৬২ বঙ্গাব্দ— দিল্লীতে তিনি আকস্মিক-ভাবে পরলোকগমন করেন। তাঁর এ মৃত্যুকে বলা যায় মর্মান্তিক মৃত্যু I

সেদিন প্রাতে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবনে পরিকল্পনা-কমিশনের বৈঠক।
এই বৈঠকে যোগদান করার জন্মে তিনি সকাল দুশ্টার সময় ট্যাক্সি-যোগে
রাষ্ট্রপতি-ভবনে যাচ্ছিলেন। ইরানের শাহের সেদিন দিল্লীতে আসার কথা;
তাঁর সম্বর্ধনার জন্মে রাষ্ট্রপতি-ভবনের কাছে খুব ভিড় ছিল। এইজন্মে মেঘনাদ
ট্যাক্সি থেকে নেমে পদরক্ষে উক্ত ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। করেক পা
এগিয়েই তিনি অজ্ঞান হয়ে রাস্তার উপরে পড়ে যান। কাছেই যাঁরা দাঁড়িয়ে
ছিলেন তাঁরা তাঁকে ধরাধরি করে পাশের লনে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে
একজ্ঞন চিনতে পারেন মেঘনাদকে। তিনি তাঁকে ওয়েলিংটন হাঁসপাতালে
নিয়ে যান। সেথানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বছর করেক আগে থেকে তিনি রক্তের চাপে ভূগছিলেন । কিছ স্থান পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ স্থান্থ হৈছেল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে তাঁর মৃতদেহ বিমান-যোগে কলকাভার আনা হয়।
এবং কেওড়াভলা খাশানে তাঁর শেষকতা সম্পন্ন হয়।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি অতি
দীন ও নগণ্য অবস্থা থেকে নিজের কর্মের ও মনীষার দ্বারা এই উচ্চাবস্থায়
পৌছেছেন। গবেষণাগারের নিজ্তে ব'সে তিনি সাধনা করেছেন বটে, কিন্তু
মান্তবের প্রাত্যহিক জীবনের ত্বঃখ ও তুর্দশা সম্বন্ধ তিনি এতটকু উদাসীন নন।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, জ্বলস্ত স্থ থেকে সামান্ত একটি নগণ্য খণ্ড একদিন বিক্ষিপ্ত হয়ে পাক খেতে শুক্ত করে এবং ক্রমশ শীতল হতে হতে এই পৃথিবী গড়ে উঠেছে। মেঘনাদও তেমনি একটি অগ্নি-গোলকের মত তাঁর অসামান্ত প্রতিভার তীব্র তেজ নিয়ে ছাত্রজীবন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কর্মজীবনে; তার পর নানাভাবে পাক খেতে খেতে অভিজ্ঞতার বাতাসে শীতল হয়ে এই মনীবীর ক্লপে দেখা দিয়েছেন। তিনি তাই বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, সর্বত্র বন্দনীয়।

আইনস্টাইন, লর্ড রাদারফোর্ড, অধ্যাপক রাসেল ইত্যাদি বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা মেঘনাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রীত ও উল্পানিত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে আনেক উচ্ছুসিত প্রশন্তি করেছেন। তথন মেঘনাদ বয়সে অতি তরুণ এবং পরাধীন ভারতের একজন নাগরিক। সেকালের সেই ভারতে বাস ক'রে বিদেশীর দৃষ্টি যে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, এটা কেবল তাঁর নয়, সমগ্র ভারতের এবং ভারতবাসীর সৌভাগ্য।

১৯১৭ থেকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন; ১৯৩৬ দাল পর্যস্ত পঞ্চাশটির বেশি এ রকমের প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। তার পর তিনি যেসব প্রবন্ধ লেখেন, তার সংখ্যাও সামান্ত নয়। এ ছাড়া আছে অক্তান্ত সতীর্থ ও সহকর্মীদের সহযোগে লিখিত নিবন্ধাদি। সে এক স্থদীর্থ তালিকা।

তাঁর রচনাদি বেশির ভাগই বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পত্রে ও পত্রিকান্ন ছড়ানো

আছে, তাঁর ষষ্টপূর্তি উপলক্ষে তাঁর ছাত্ররা সেইসব রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন।

একটা পিন্ পড়লে শব্দ পাওরা যায়, এমনি নিঃশব্দ ঘর। মাঝে-মাঝে টেলিকোনে ঘণ্টা বেজে উঠছে। শব্দহীন পদপাতে ছ্-একজন ছাত্র আসছেন, ছ্-একটি কথা সেরে চলে যাচ্ছেন। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স— একটি কেন্দ্রীয় শাঁসকে যিরে রয়েছে অণুর শুচ্ছ; এখানেও তেমনি এই অধ্যাপককে যিরে আছে একটি ছাত্রগোষ্ঠী।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে। নির্জন রাস্তা অতিক্রম ক'রে সদর সড়কে এসে পড়লাম। সারকুলার রোড। চমকে উঠলাম মটোরের হর্নে। সামনে তাকিয়েই দেখি, বিছুৎ-গতিতে ছুটে চলে গেল একটা ক্ষুদে মটোর-গাড়ি। ঘন্টা বেজে উঠল ট্রামের। হঠাৎ এক নীরবতার রাজ্য থেকে এসে পড়লাম কোলাহলের জগতে।

### রচিত গ্রন্থাবলী

The Principle of Relativity.

Treatise on Heat.

Treatise on Modern Physics.

Junior Text Book of Heat with Meteorology.

# শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নাম পৃথিবীময় ছড়ানো, বস্থআইনস্টাইন স্টাটিস্টিক্স-খ্যাত সেই বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের মেজাজটা
একেবারে বাঙালী মেজাজ। বৈঠক পেলে যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।
ছোটকে ছোট, কুদ্রকে কুদ্র জ্ঞান নেই— এক বৈঠকে ব'সে প্রাণ খুলে কথা
বলতে পারেন। সে কথায় বিজ্ঞানের জটিলতা নেই, জ্ঞানের গরিমা নেই,
সে কথা অকপট বৈঠকী কথা। যেন বৈঠকের সকলেই তাঁর সমান জ্ঞানী,
কিংবা তিনি যেন বৈঠকের আর-পাঁচজনের মতই সাধারণ একজন।

এইভাবেই কথা বলছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ। ত্ব-সাদা চুল মাথায়, চোথে পুরু কাঁচের চশমা, গায়ে জালি গেঞ্জি। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে কথা বলছেন। মাঝেমাঝে ত্ব-একজন গবেষক-ছাত্র মোটা বই খুলে এসে পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বইয়ে উঁকি দিয়ে তাঁদের কথার জবাব দিয়ে দিছেন ওরই মধ্যে।

বললেন, "জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাও? আমার জীবন অতি সাধারণ জীবন। কিছুই নেই এ জীবনে। পাঁচজনে জেনে ধুশি হবার মত কোনোই উপকরণ নেই।"

বললাম, "তবু। আপনার বাল্যকালের কথা।" হেদে উঠলেন, বললেন, "বুঝেছি। তুমি চাও কবিতা।"

কবিতা চাইনি। কিন্তু জীবন কি সত্যিই কবিতা নয় ? জীবনের যত বদ্দ, সে তো জীবনেরই ছন্দ; জীবনের যত সাধনা সে তো কবিতাআরাধনাই। কাটাকুটি-করা কাব্যের পাতা থেকে যেমন প্রকৃত কবিতাটিকে
সম্বর্গণে তুলে নিতে হয়, জীবনের অনেক আঁকিবুঁকি-কাটা পাতা থেকেও
তো তেমনি আসল জীবনটা আলাদা করেই নিতে হয়। ঝরঝরে ছাপা কাব্য
পাঠ করতে হয়তো আরাম লাগে, কিন্তু কবির হাতের কাটাকুটি-করা পাতাটা
দেখায় একটি বাড়তি ধুশি আছে। সেই পাতাটা দেখার জ্বন্থে তাঁর মুখের দিকে
তাকালাম।

বললেন, "এখন বেখানে হরিণবাটা, আমার দেশ তারই লাগোয়া গ্রামে ছিল, কাঁচরাপাড়ার কাছাকাছি। কলকাতাতেও গোয়াবাগানে আমাদের বাড়ি ছিল একটা; আমার মামার বাড়িও ছিল কলকাতায়। এখন মামার সে বাড়ি নেই—তার উপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ চলে গিয়েছে। আমি বাল্যকাল থেকে কলকাতারই বাসিন্দে, আমাকে তাই বলতে পার"—হেসে বললেন, "ক্যালকেশিয়ান।"

যথন বাল্যকালে কলকাতায় তাঁর জীবন কেটেছে, তথন কলকাতার চেহারা ছিল আলাদা। এত বড় বড় রাস্তাও ছিল না, রাস্তায় এমন পীচ ঢালাও ছিল না, এমন অদৃশ্য নালাও ছিল না। তথন রাস্তার গায়ে ছিল নদিমা। কলকাতায় চলত ঘোড়ায় টানা ট্রাম।

প্রামে দারুণ ম্যালেরিয়া, তার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় থাকতে হল।
কিন্তু নিজেদের গোয়াবাগানের বাড়িতে নয়, একটা ভাডাবাড়িতে।

তাঁর ঠাকুরদা সরকারি চাকরি করতেন, চারদিকে সফর করে বেড়াতে হত তাঁকে। একবার এমনি সফরে গিয়ে হঠাৎ তিনি মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব গোলমাল হয়ে গেল। সত্যেন্দ্রনাথের পিতার উপর সব দায়িত্ব পড়ল।

বললেন, "বেশ অস্থবিধেতেই পড়া গিয়েছিল। তার উপর কলকাতায় নিজেদের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ভাড়াবাড়িতে থাকতে হল : কেননা, আমাদের বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন আগে থেকেই। বাড়িভাড়া পাওয়া যেত মাসে হয়তো পাঁচ টাকা। এইভাবে টানাটানির মধ্যে জীবন আরম্ভ করা গেল।"

ছাত্রজীবনও আরম্ভ হল সেই সঙ্গে। তাঁর বয়স তথন পাঁচ কি ছয়।
প্রথমে অন্ত ছ-একটি ক্ল্লে কয়েক বছর পড়ে অবশেষে হিন্দু ক্লে এসে ভর্তি
ছলেন অইম মান শ্রেণীতে। ১৯০৮ সালে এনট্রান্স দেবার কথা ছিল; কিন্ত বয়স কম থাকার পর-বংসর, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে, এনট্রান্স পাস করেন।
এ সময়ে হয়তো তাঁর বয়স এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বললেন, "এনট্রান্সে আমি হই ফিফথ, জামতারা স্কুলের হুটি ছাত্র ফাস্ট

ও থার্ড হয়েছিল। এদের সঙ্গে পরে আমার খুব বন্ধৃত্ব হয়--- এদের একজন পাকত শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, তার বাড়িতে খুব যেতাম।"

হিন্দু স্থল থেকে পাস করে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বললেন, "ওটা ছিল যেন একটা নিয়ম। হিন্দু স্থল থেকে পাস করে প্রেসিডেন্সিতেই ভর্তি হতে হয়— এই রকমই আমরা জানতাম।"

একটু থেমে ছেসে বললেন, "প্রেসিডেন্সিতে এসে বিপদে পড়ে গেলাম। তথন ওথানে তিনজন সাহেব প্রফেসার। এ দের কোন্টি যে কে, রোজ গোলমাল হয়ে যেত। সব সাহেবের মুখ আমাদের চোখে একই রকম ঠেকত।"

এই গোলমাল আর বিপদ ডিঙিয়ে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই সময় থেকেই তাঁর জীবনে দীপ্তি দেখা দিতে শুকু করেল বলা যায়। এই দীপ্তি ক্রমশ উচ্ছলে থেকে উচ্ছলতর হতে লাগল। ১৯১০ দালে গণিতে অনাদ-সহ তিনি প্রথম-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাদ করলেন। বি. এ. পাদ করে তিনি প্রেসিডেন্সিতেই মিশ্র-গণিতে এম. এ. পাঠ শুকু করেন। তার পর ১৯১৫ দালে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাদ করেন।

১৯৫০ দালের ২রা মে, ১৩৬০ বন্ধান্দের ১৯এ বৈশাখ, শনিবার, বেলা ছুপুর। দায়ান্দ কলেজের স্থপ্রশন্ত ঘরে বসে তাঁর কথা শুনছি। বৃহৎ টেবিলের চারধারে বসে আছেন কয়েকজন প্রবীণ শ্রোতা। তাঁদের মধ্যে একজন সত্যেন্দ্রনাথের প্রায়-সমবয়দী, কিন্তু তিনিও সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যাপক-জীবনের ছাত্র— মাত্র এক বছর নাকি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তিনি পড়েছেন ১৯২০ দালে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এই কথা নিয়ে একটু পরিহাদ করলেন।

বললেন, "এম. এ. পাস করার পর ভাবছি কী করা যায়। একটা কাজকর্ম সংগ্রহ করা দরকার। তখন সায়ান্স কলেজের এই বিল্ডিং সবে উঠেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর কেমিন্টির ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তখন এখানে আছেন। এতে সকলের ধারণা হয় যে, সমস্ত বিল্ডিংটাই বুঝি কেমিন্টির জন্মে হয়েছে। কিছ আমরা এখানে এসে অনেকটা হানাই দিলাম। কিছু দিন আগে সার্
আততোষ আমাদের ডেকেছিলেন। তাঁকে বললাম, 'এখানে ফিজিক্সের
ডিপার্টমেণ্টও তো খোলা যায়।' তিনি বললেন, 'কে পড়াবে। তোরা
পারবি ?' বললাম, 'পারব।' আওতোষ বললেন, 'তার আগে তাহলে
তোদের এক বছর পড়ে নিতে হবে।' এই বলে তিনি একটা স্থলারশিপের
ব্যবস্থা করলেন। আমরা এসে চুকলাম এখানে। কী উৎসাহ তখন।
এইসব ঘর নিজে হাতেই মাপজোপ করে ফিজিক্সের ডিপার্টমেণ্ট তৈরি
করেছি।"

নিজে হাতে গড়া সেই ডিপার্টমেণ্টের এখন তিনি প্রধান— হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমজীবনে এসে যেখানে গড়েছিলেন তাঁর তপস্থার কেন্দ্র, জীবনের শেষের দিকে এসে প্নরায় তাকেই করেছেন সাধন-কেন্দ্র। যে জিনিস 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে' সেই জিনিস প্রত্যহ তিনি দান করে করে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলছেন তাঁর ভাগার।

১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি এইখানে ছিলেন। তার পর যান ঢাকায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। ষাট লাখ টাকা ঢেলে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক টাকা, তাই মোটা টাকার গ্রেডে নেওয়া হচ্ছে অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানের রীডার-পদ নিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকায় গেলেন। ওদিকে দালান তুলতেই অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল; তখন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, তাঁদের পুরানো স্কিম তাঁরা সংশোধন করবেন। গ্রেড কমিয়ে দেওয়া হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্ত অধ্যাপক এতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন যে, যাঁদের নতুন নেওয়া হবে, তাঁদের এই নতুন স্কিম অন্থ্যায়ী নেওয়া হোক, পুরাতনেরা পুরাতন গ্রেডেই থাক্। কিন্তু তা নাকি সম্ভব নয়। তাই, চারদিক বজায় রেথে সত্যেন্দ্রনাথকে একটা প্রভাব দেওয়া হল, বলা হল, সংশোধিত গ্রেড তিনি গ্রহণ করুন, কর্তৃপক্ষ নিজেরা খরচ করে তাঁকে ইউরোপে পাঠাবেন। শুভ প্রভাব। সত্যেন্দ্রনাথ রাজি হলেন। এদিকে কর্তৃপক্ষ হাঁশিয়ার। খরচপত্র করে যাঁকে তাঁরা বিদেশে

পাঠাচ্ছেন, বলা যার না, তাঁর 'প্রবাসে দৈবের বশে জীব-তারা যদি খসে এ-দেহ আকাশ হতে', তাহলে তো খেদের অন্ত থাকবে না, সব খরচপত্র ভন্মে খী ঢালারই অহ্বন্ধপ হবে; তাই তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের জীবন বীমা করালেন, প্রিমিয়াম বিশ্ববিভালয় কন্ত্ পক্ষই দেবেন এবং অঘটন কিছু ঘটলে টাকাটাও পাবেন বিশ্ববিভালয়। এই হল রফা। জীবনবীমা করার সময় তাঁর প্রকৃত বয়স জানা দরকার হল— তাঁর পিতা জানালেন তাঁর জন্ম ১৮১৪ সালে, ১৩০১ বঙ্গাব্দ। তাঁর বিদেশযাত্রার দিন আগতপ্রায়। এমন সময় জার্মানী থেকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের কাছ থেকে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটা চিঠি প্রেলন। তথ্য ১৯২৪ সাল।

বললেন, "এতে আমার খুব স্থবিধে হয়ে গেল। সেই চিঠি কর্তৃ পিক্ষকে দেখালাম। আমার বিদেশবাত্রার সম্ভাবনা আরও পাকা হল। আমার একটা পেপার জার্মান ভাষায় অমুবাদিত হয়ে সেখানকার একটা পত্তিকায় প্রকাশিত হয়। আইনস্টাইন সেই পেপারটি পড়ে খুশি হন এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ওই চিঠি দেন।"

১৯২৪ সাল। তিনি বিদেশে গেলেন। প্রথমে গিয়ে নামলেন ফ্রান্সে, প্যারিসে। এখানে দিলভাঁ লেভির সঙ্গে তার যোগাযোগ হল। লৈভি তখনও শান্তিনিকেতনে আসেননি, কিন্তু ফরাসি-প্রবাসী অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তখন তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠপরিচয়, বৈজ্ঞানিক দেবেল্রমোহন বস্থ এঁদের অফ্রতম। এই পরিচয়ের স্তেই সত্যেল্রনাথেরও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়।

বললেন, "যেসব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্মে খুব আগ্রহ হল। সিলভা লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে দেখা করলাম মাদাম কুরার সঙ্গে। কুরী তখন বৃদ্ধা। বৃদ্ধরা স্বভাবতঃই কথা একটু বেশি বলেন। কুরী আমাকে পেয়েই অনর্গলভাবে কথা বলতে লাগলেন। বললেন, আমি যদি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছা করে থাকি তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে ফরাসি ভাষা শিখে নিতে হবে, কেননা তা না হলে তাঁর কথা আমি বৃঝতে পারব না, আমার কথাও তিনি বৃঝতে পারবেন না— এতে কাজের ভীষণ অস্কবিধে হবে। তিনি এমনভাবে একটানা

ৰলৈ যেতে লাগলেন যে, ভাঁর বাবে একটু কাঁক পেলাম লা বে বলি, করাসি ভাবা আমি জানি ।"

ফরাসি ভাষা ভখন সত্যেক্সনাথের ভালোভাবেই জানা ছিল। বখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন ইউনিভার্সিটির কাছে ফরাসি ভাষা শেখার একটা ক্লাস হত, এখানে তিনি নিয়মিত যেতেন। তার পরেও এ-ভাষা চর্চা করেছেন। শ্রামবাজারের মোড়ে এক ফরাসি দম্পতি থাকতেন, তাঁরাও ফরাসি শেখাতেন, সত্যেক্সনাথ এঁদের কাছেও ফরাসি শিখেছেন। এইভাবে ভাষা তাঁর রপ্ত হয়ে যায়।

বললেন, "তার উপর আমি তো সবুজপত্তের দলের একজন ছিলাম। বিশিও লিখিনি কখনো। সেই স্থত্তে প্রমথ চৌধুরীর লাইত্তেরিতে বদে বিস্তর্ ফরাসি বই পড়েছি। কিন্তু দেখ, মাদাম কুরীকে এই কথাটা জ্ঞানাবারই স্থাবোগ পেলাম না।"

ফ্রাষ্ণ থেকে তিনি যান জার্মানিতে। সেখানে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় ধ্ব। তাঁর দৌলতে, সত্যেক্তনাথ যেন সগর্বে জানালেন, জার্মানিতে অনেক কিছু দেখার স্থযোগ তিনি পেয়েছেন। যেসব জায়গায় সাধারণের এবং বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ এমন অনেক সরকারি দপ্তরের ভিতরে গিয়ে তিনি দেখে এসেছেন সব।

বল্পলেন, "আর পের্য়েছি বই। আইনস্টাইনের লেখা একটা চিঠি নিয়ে ওথানকার স্থাশনাল লাইব্রেরি থেকে যথন খুশি এবং যে বই খুশি নিয়ে আসতে পেরেছি। তিনি সে দেশের একজন অধ্যাপক মাত্র, কিন্তু তাঁর একটা চিঠিকেই সে দেশের গবর্নমেণ্ট কতটা মর্যাদা দিত— দেখে খুব ভালো লাগত।"

একটু পেমে কোটো থেকে একটা দিগারেট তুলে নিয়ে বললেন, "আমাদের ভাশনাল লাইবেরি থেকে কিছুদিন আগে আমি একটা বই চেয়েছিলাম। তাঁরা জানালেন যে, এটা রেয়ার বই, ইণ্ড করার নিয়ম নেই। আর, জানো তো, আমাদের এই ভাশনাল লাইবেরির গবনিং বভির আমি একজন মেম্বার।"

তাঁর এ কথার কোনো আক্ষেপ বা অন্থযোগের হুর ছিল না। কিস্ক তাঁর কথাটা শুনে আমার মনের মধ্যেই আক্ষেপ আর অন্থযোগ গুঞ্জন করে উঠল। বে আসনে একদা আসীন ছিলেন আচার্ব হরিনাথ দে, বাঁর বড বছভাবাবিৎ অপণ্ডিত পাওরা ছ্বর, বিনি নিজেই ছিলেন একটা গ্রহাগারের অফ্রপ, কবি সভ্যেন্দ্রনাথ দন্ত বাঁকে বলেছেন 'সেকেন্দ্রিয়ার গ্রহশালা'. এখন সে আসনে বসার উপযুক্ত লোক নেই। আমাদের জীবনের মান সর্বক্ষেত্রেই কতটা নেমে গিরেছে, তাই মনে হল। এইভাবে চলতে থাকলে ক্যাশনাল লাইব্রেরি হয়তো শেষ-বেশ গ্রহশালা আর থাকবে না, হুরে উঠবে বইরের একটা বিরাট গুদাম মাত্র।

অধ্যাপক সত্যেক্সনাথ বস্থ বিশ্ববিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক। কিছ তিনি কৈবল বৈজ্ঞানিক নন। কয়েকটি ভাষায় তিনি স্থপণ্ডিত। বিভিন্ন বিবরে জ্ঞান-অর্জনের স্পৃহ। তাঁর প্রবল। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অম্বরাগ যৌবনকাল থেকে, এই অম্বরাগের জন্মই স্বুজপত্ত-গোষ্ঠার মধ্যেও তাঁকে পাওয়া গিয়েছে। ল্যাবরেটরির সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই তিনি নিজেকে সর্বদা আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর অম্পৃষ্ণিৎস্থ মন তাই চারদিকে নৃতন অভিজ্ঞতা খুঁজে বেড়িয়েছে।

বলেছি, তাঁর মেজাজ বৈঠকী মেজাজ। তাস ও পাশার তাই তাঁর আকর্ষণ খুব বেশি। দর্শন সাহিত্য স্থকুমার-শিল্প ও সংগীতের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম নয়। বাল্যকালে তাঁর সেতার বাজাবার অভ্যাস ছিল।

পদার্থবিজ্ঞানে গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগই অধ্যাপক বস্থর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
বস্থ-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স্ ব'লে যে পদ্ধতিটি বিশেষভাবে পরিচিত সেই
বস্থ-স্ট্যাটিস্টিক্সই বিজ্ঞানের কেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড দান। ১৯২৪ সালে
প্র্যান্ধস্ ল অ্যাণ্ড দি লাইট কোরাণ্টাম হাইপথেসিস্ নামে তাঁর যে পেপারটি
প্রকাশিত হয়, এবং আইনস্টাইনের দৃষ্টি সর্বপ্রথম পড়ে যার উপর, সেই
পেপারটিই তাঁকে কেবল ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও প্রখ্যাত করে তোলে
এবং তিনি পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অভ্যতম রূপে পরিগণিত হন।
এই সময়ে যখন তিনি ইউরোপে যান, তখন বহু গণ্যমান্ত বিজ্ঞানী তাঁকে
অভিনন্দন জানান। তাঁরা আরও বিশিত হন, যখন তাঁরা জানতে পারেন যে,
এমন-একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের যিনি রচয়িতা তিনি ত্রিশ বংসর বয়সের
একজন যুবক মাত্র।

ভাগ পেলে সব জিনিসেরই আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সভোক্রমাথ ভিন্ন বাতৃতে গড়া। এই আন্তরিকভার উত্তাপে এবং অভিনম্পনের তাপে তাঁর আয়তন বাড়ল না, তিনি সমান বিনয়ী সমান নম্র সমান নির্বিকার এবং সমান বৈঠকীই রয়ে গেলেন।

তাপের খারা আয়তন বৃদ্ধি সখন্ধে সত্যেন্ত্রনাথের গবেষণা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দান। একটা লোহার পাত উত্তপ্ত করলে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সেটা বেডে যায়। কিছ তার এই বৃদ্ধিটা ঘটে কী করে ? তাপে কি তাহলে কুল্ল কুল্ল অণু किए थर्छ ? हाना कल एकाल त्यक्षित त्यमन त्यांगे इह, त्यहे तकम ? जा নমু, অপুরা দ'রে যায় তফাতে তফাতে। সব অপু নাকি সমান সমান দুরে সরে দাঁড়ায় না; এর মধ্যেও নাকি ভেদ আছে। অণুরা স'রে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটা গতির বৃদ্ধি সঞ্চার হয়, এইজ্বস্তে একে বলা হয় পারমোডাইনামিকা। সত্যেক্সনাথের গবেষণা এই থারমোডাইনামিক্সের প্রসারের পথে অনেক সহায়তা করেছে। আইনস্টাইন সভ্যেন্দ্রনাথের এই পেপার অমুবাদ করেছেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই নৃতন গবেষণার পূর্বে এই পদ্ধতিটি ম্যাক্সওয়েল-বলুজম্যান স্ট্যাটিস্টিকস্ নামে পরিচিত ছিল- এই বিজ্ঞানীম্ম পদাথের অনুকে একেবারে পৃথক পৃথক ভাবে ধরতেন, যেন তাপ পেলে অণুগুলি আলাদা আলাদা ভাবে তাদের উত্তপ্ত আচরণ আরম্ভ করে দেয়। সত্যেক্সনাথ তাঁর নৃতন পদ্ধতিতে অণুর এই স্বাতস্ত্রটি অস্বীকার ক'রে দেখালেন ষে, এরা এক-একটা গুচ্ছে ঘোরাফেরা করে, একেবাবে স্বতম্ত্র ও একক ভাবে নর, অণুরও ক্লুদ্র একটি অংশ যে প্রোটন— তির্নি তার উপর তাঁর এ পদ্ধতি श्रारमाश क'रत विखातनत त्करत विश्वव जानत्वन वर्गा यात्र।

এর পর বিজ্ঞানীয়র ফেরমি ও ভিরাক অধ্যাপক বস্থর উন্তাবিত এই স্বত্ত ধ'রে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁরো তাপের প্রভাব নিয়ে গবেষণা না ক'রে করলেন আলোর প্রভাব নিয়ে। অধ্যাপক বস্থর স্বত্তটি তাঁরা আলোর ক্ষেত্তে প্রয়োগ করে দেখলেন যে, সব ক্ষেত্তে সমান ফল ফলছে না। কোনো-একটি পদার্থ থেকে আলো যখন আমাদের চোখে এসে পৌছর, তখন কি জলের মত আলোর একটা ধারা তৈরি হয়ে আমাদের চোখে এসে ধাকা দের, না,

কতকণ্ডলি অণুতে নৃতন কাঁপন শুকু হওয়ায় আলোর উৎপত্তি হয় ?
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অণুতে অপুতে নৃতন কম্পন জাগে, সেই কম্পন হয়ে ওঠে
আলো। কেরমি ও ডিরাক এই অণু নিয়ে কাজ করলেন। তাঁরা দেখলেন,
অধ্যাপক বস্থর পদ্ধতি জোড়-সংখ্যক বস্তু সংখ্যায় (even mass number)
ঠিক ঠিক খাটছে, বিজ্ঞোড় সংখ্যায় নয়। যে যে কুদে অণুতে অধ্যাপক বস্থর
স্বাটি খাটছে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁর নবরচিত গ্রন্থে অধ্যাপক বস্থর নাম
অমুষায়ী সেই সেই কুদে অণুর নাম দিয়েছেন— বোসোন।

বিদেশে সফর শেষ ক'রে তিনি ফিরে আদেন। ঢাকায় যান। ঢাকা বিশ-বিত্যালয়ে তিনি রীডারের পদ থেকে ক্রমশ পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান হন— হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স। সেখানেই ছিলেন অনেকদিন। তারপর ১৯৪৫ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজই হয় তার কর্মকেন্দ্র।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমণ বিস্তৃত হয়ে পড়ে।
১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন;
১৯৪৮-৫০ সালে ভারতের গ্রাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়ান্সের চেয়ারম্যান
ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইউনেস্কোর একটি জরুরি কমিটির বৈঠকে
যোগদানের জন্ম প্যারিসে যান। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসারের জন্ম
গঠিত বন্ধীয়-বিজ্ঞান-পরিষদের তিনি সভাপতি; বাংলার জনগণের মধ্যে
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্বোগে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে
একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় মাঝে-মাঝে তিনিও
প্রবন্ধাদি লেখেন; বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত

সাধারণত তাঁর রচনার মধ্যে কোনো জটিলতা থাকে না। তাঁর গবেষণামূলক পেপারেও এই বিশেষত্ব দেখা যায়। তাঁর এইসব রচনার দ্বারা কেবল
যে ছাত্রেরাই উপকৃত হন এমন নয়, যাঁরা স্কলার্দ্ধপে খ্যাত হয়েছেন তাঁরাও
সত্যেক্ত্রনাথের রচনা থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন এবং গবেষক-ছাত্ররা
পেয়েছেন প্থনির্দেশ।

১৯৫৩ সালে সভ্যেক্সনাথ ইউরোপ-গমন করেন। আপেন্দিক তল্পের ক্তকশুলি অটিল গাণিতিক সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করতে তিনি সক্ষ হরেছেন। এই বিবরে তাঁর গবেবণা সহদ্ধে আইনস্টাইন ও ভাবলিনের অধ্যাপক ব্রডিঞ্জারের সঙ্গে তাঁর পত্তালাপ হয়। তাঁর এই গবেবণা-বিবরে লিখিত ক্ষেক্টি প্রবন্ধ বিদেশের বিজ্ঞান-বিবয়ক পত্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ব্রডিঞ্জার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আপেন্দিক তত্ত্বে এমন কতকগুলি অটিল গাণিতিক সমীকরণ আছে যার পূর্ণ সমাধান প্রায় অসম্ভব। অধ্যাপক বহু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

বুডাপেন্ট জেনেভা প্যারিস জ্রিখ প্রাগ ইত্যাদি স্থানে গিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে তাঁর এই গবেষণা-বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন।

১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাপ্ত ইনডান্টিয়াল রিসার্চের আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন।

>> ৫৮ সালে লগুনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছেন।
আহঠানিক ভাবে এই ফেলোশিপ গ্রহণের জন্মে তিনি প্যারিস হয়ে লগুন
যান।

ইংলণ্ডে তৃটি উল্লেখ্যোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধার হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে । এর একটি হচ্ছে জন নেপিয়ারের (১৫৫০-১৬১৭) লগারিদ্ম্, অপরটি উইলিয়ম হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭) মানবদেহে রক্তসঞ্চালন। এ ছাড়াও সৌরজ্ঞগৎ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক কোপানিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩), গ্যালিলিয়োর (১৫৬৪-১৬৪২), ও কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) আবিদ্ধার-সমূহ ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আগ্রহের স্পষ্ট করে। এই রক্ম যখন আবহাওয়া, সেই সময়ে, ১৬৪৫ খ্রীস্টান্দের কাছাকাছি, লগুনের এক কাফিখানায় বলে কয়েকজন উৎসাহী যুবক স্থির করলেন, তাঁরা এইসব নতুন আবিদ্ধার নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করবেন। রয়াল সোসাইটির স্ত্রপাত এই দিন থেকে। এর কিছুদিন পরে অল্পফোর্ডেও অহ্তর্মপ একটি আলোচনা-চক্র গড়ে ওঠে। বছর কয়েক পরে অল্পফোর্ডের আলোচনা-চক্রের সভ্যদের লগুনে আসতে হয়।

এর ফলে লগুনের মূল চক্রটির শক্তিবৃদ্ধি হল। এবার আছঠানিক ভাবে
সমিতি-ছাপনের কথা উঠল। ছিতীর চার্লসের পৃঠপোবকভার ত্ই বছর পূর্বে
গঠিত সমিতি রাজকীর সনদ লাভ করল ১৬২২ সালে। সমিতির নাম হল—
দি রয়াল সোসাইটি অব লগুন ফর প্রোমোটিং স্থাচরাল নলেজ। কিছু পুরো
নামটি সকলের জানা নেই, রয়াল সোসাইটি নামেই এর পরিচয়। এই
সোসাইটির ছুরকম সভ্য আছে— সাধারণ সভ্য ও বিদেশী সভা। বিদেশী
সভ্যের সংখ্যা ধ্ব কম। ভারত স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে ভারতীর
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এগারো জন বিভিন্ন সময়ে ফেলো নির্বাচিত হন, ভারত
ইংলণ্ডের অধীন পাকায় তাঁরা সাধারণ সভ্য রূপেই নির্বাচিত হন। কিছু
ভারতের স্বাধীনতালাভের পর স্থির হল, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের আর সাধারণ
সভ্য করা চলে না। এইজন্ম দশ বছর কোনো ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সন্মান
পান না। অবশেষে সোসাইটির কর্মকর্ভারা স্থির করেন, ভারত যখন কমনওয়েলথ-ভূক্ত দেশ তখন আর ঐ বাধানিষেধের প্রয়োজন নেই। মাঝখানে
এই বাধা না ঘটলে সম্ভবত সত্যেক্তনাথ অনেক পূর্বেই এই গৌরব লাভ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১০৫৪ দালে ভারত-সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন। এবং ১৯৫৮ সালে তাঁকে এমারিটস প্রফেসর রূপে মনোনীত করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

১৯৫৬ সালের :লা জ্লাই সত্যেক্সনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলার) পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সত্যেক্সনাথের বিজ্ঞান ও বঙ্গভাষার যুগপৎ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ রবীক্সনাথ তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' উৎসর্গ করেছেন সত্যেক্সনাথ বস্থকে।

সত্যেন্দ্রনাথ এখনো কঠোর শ্রম ক'রে থাকেন। পদার্থবিদ্যার তিনি অধ্যাপক, কিন্তু গণিত ও রসায়নের গবেষক-ছাত্ররাও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও সহায়তা লাভ ক'রে থাকেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন অমায়িকতা এবং ন্বছতা আছে বে, ছাত্রদের কাছে তিনি প্রির অধ্যাপকর্মণে গণ্য হ'তে পেরেছেন।

তিনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে কাউলিল অব স্টেটের সদস্থ নির্বাচিত হয়েছেন।

বস্থ আইনস্টাইন নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে, আধুনিক কিজিন্ধের যে-কোনো পাঠ্যপুস্তকে বস্থ-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস্এর উল্লেখ আছে। এইজ্ঞাে সভ্যেন্দ্রনাথকে বলা হয়ে থাকে বাংলার আইনস্টাইন।

বললেন, "বাল্যজীবনের কথা তো বললাম। আমার আর-একটা পরিচয় আছে— আমি আইনস্টাইনের ছাত্ত।"

শ্রদ্ধা যে করতে না জানে, সে কারো শ্রদ্ধা পায় না। নিজের অধ্যাপকের প্রতি তাঁর তাই গভীর শ্রদ্ধা আছে, এইজন্মেই তিনিও সম্ভবত তাঁর ছাত্রদের এবং আমাদের মত সাধারণের কাছে এতটা শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন।

দশ-বারো জন ছাত্র এসে ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে। তিনি ধীবে ধীরে উঠলেন। তাদের সঙ্গে চললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা, লম্বা বারান্দা পার হয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ির গায়ে ছাত্র-পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "বলেছিলাম না, আমার জীবনে কোনোই বিশেষ উপকরণ নেই। এখন দেখ, এ দিয়ে যদি তোমার কোনো কাজ হয়।"

তিরি ধীরে ধীরে ধার্পে ধাপে সিঁড়ি বেরে উঠতে লাগলেন। আমি নেমে এলাম সিঁড়ি বেরে নীচে। বিজ্ঞান-কলেজের বড গেট পার হয়ে বড রাস্তায়। বৈশাখের রোদ লেগে পীচের রাস্তা গলে গেছে। মন গলাতে রোদ দরকার হয় না, দরকার হয় অকপট আস্তবিকতা। সেই আস্তরিকতার এলাকা থেকে এসে দাঁডালাম উত্তর বৌদে।

## রচিত গ্রন্থাবলী

Warmegleichgewicht im Stralungsfeld nei Answesenheit von Materie. (Heat Equilibrium in Radiation Field in Presence of Matter.)

Zeitschrift fur Physik. 27. 384. 1924.

- Plancks Gasetz und Lichtquantan hypothese. (Planck's Law & the Light Quantum Hypothesis).
- Zeitschrift fur Physik. 26. 178. 1924.
- Les identites de divergence dans la nouvelle, theorie unitarie.
- Comptes rendus des seances de l' Academic des Sciences t. 236. p. 1333. seance du 30 mars 1953
- The Affino connection in Einstein's New Unitary Field Theory,
- Annals of Mathematics.

#### সংযোজন

বছনাথ সরকার । এই গ্রন্থের প্রায় অর্থেক মুক্তিত হওয়ার পর আচার্য বছনাথ সরকার ৫ জাঠ ১৬৬৫, ১৯ মে ১৯৫৮, সোমবার, তাঁর কলকাতার লেক টেরেসের গৃহে করোনারি থুম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে অকশ্বাৎ লোকান্তরিত হন।

যত্নাথের শেষজীবন শোকসন্তথ্য জীবন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদারিক দাসার সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছুর্ভের হাতে নিহত হন; এবং তাঁর বিতীয় পুত্র, কনিষ্ঠ কন্তা, ও ছুই জামাতাও অল্পকালের ব্যবধানে মারাযান।

সম্ভবত শান্তিলাভের বাসনাতে তিনি তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থাদি ও পুণিপত্তের মধ্যে আত্মসমাহিত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর বিরাট গ্রন্থসংগ্রহ জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে দান করেছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এগুলি 'যত্নাধ সরকার সংগ্রহ'-নামে পৃথক ভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

- শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৮ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃ ক সম্বধিত হন।
- শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য। ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ভারত সরকার ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে বিশেষ বৃত্তি ছারা সম্মানিত করেছন। তাঁদের সঙ্গে ইনিও এই সম্মান লাভ করেন।
- শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য। শ্রীরাজশেখর বস্থ। শ্রীঅভূলচক্স শুপ্ত । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপুঁতি উপলক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অক্সান্ত প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরের যেসব মনস্বীকে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এঁরা তিনজ্বনও আছেন।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের জীবনী-তালিকার অস্তর্গত আর যাঁরা এই উপাধি পেয়েছেন তাঁদের বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে উল্লিখিত আছে, যথা, শ্রীনন্দলাল বস্থ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী, ও শ্রীসত্যেক্সনাথ বস্থ।

- শ্রীনম্বলাল বস্থ । বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৫১ সাল থেকে আজীবন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটস প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে ভারত-সরকার এঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছেন।
- শ্রীপত্যেন্দ্রনাথ বস্থ ॥ ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিভালয় এঁকে এমারিটস প্রফেসর রূপে নির্বাচিত করেছেন।

এই বংসরই ইনি নৃতন সম্মানে ভূষিত হন। ভারতসরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন। স্থনির্বাচিত যে-কোনো বিশ্ববিগালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে জাতীয় অধ্যাপকের কাজ। ইতিপুর্বে এই সম্মান লাভ করেছেন ডক্টর সি. ভি. রমণ।

# উল্লেখপঞ্জী

অকল্যাণ্ড হাউস, সিমলা অক্ষ্কুমার বড়াল ৮২, ১২০, ২৮৮ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ২৮১, ৩১৯ অক্সফোর্ড প্যাক্ষ্লেটস অন ইণ্ডিয়ান ष्पारकशाम ००० অঘোরকামিনী ১৭৩ অঘোরপ্রকাশ ১৭৩ অচ্যুত ২৪৩ অর্চনা ৪৬ অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৫২, ১৫৩ অতুলচন্দ্র শুপ্ত ৬৫, ২৫৮-২৬৫, ৩৬১ অতুল ঘোষ ১০ অধর মুখাজি-বক্ততা ১৪৯ व्यक्त्रभा प्रवी ७२, ১१४-১৮१ অস্ত:পুর ৭৯ व्यवनीत्यनाथ ठाकुत ५०, १२, ১৯২, 120, 128, 12¢, 0.9, 0.6, ७०३, ७३५, ७५२ অমর ভারতী ২৪২ অমরনাথ ঝা ৩১২ অমিয়চরণ মুখোপাধ্যায় ৩২৮ অমুল্যচরণ বিভাভূষণ ১২০, ৩১১ অমৃতবাজার পত্রিকা ০০ অখিকাচরণ মজুমদার ৮৮

অরবিন্দ ঘোষ ২০১ অৰ্ঘা ৭৭ অর্ধেক্রমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩১১, ৩১২ অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স ৬৬ অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স २३०. ७०२ অল বর্মা বেশ্বলি লিটারারী কনফারেজ व्यवका ४७, २४२, २७२ অশোক ২৭৩ व्यक्तिकृमात क्ख २১৪, २७৮, २१७, २१२, २৮० অয়াজেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩০ षाहेनकोहिन ७७७, ७८४, ७८१, ७८১, **ં ૯૨, ૭૯૭. ૭૯**৬ আকবর ৫৪ আখ্যানমঞ্জরী ২১০ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় ৩০১, ৩৩৩ আত্মশক্তি ২৬২ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫৪ ष्यानन्त्राकात २२, ८७, ११, ৮०, 269, 226 আনন্দচন্দ্র বিভারত্ব ৮৭ व्यानसम्बर्ध २०७

আন্তর্জাতিক সার সন্মেলন ৩৩২ আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩০ আরামালী বিশ্ববিভালয় ২১০ আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ ২ व्यामात कीवन १७, ৮১ আমেরিকান সোসাইটি অব চেস্ট ফিজিশিয়ান ১৭৪ আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ 396, 235 আরু, জি, কেসি ১০৫ चारविद्वारी क्राव, उ९८कस ১७२ আর্থকীতি ২৭৯ चानालित घरतत छ्नान २৮৫, २৮७ আলিগড বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩৩ আভতোষ তর্করত্ব ৮৪ আহেতোৰ মিউজিয়ম ৩১২ আৰ্থ শিকা সমিতি ৮৯ স্বান্ত্রেষ মুখোপাধ্যায় ৩৩, ১০০, ১০১, ১২২, ২৩১, ২৪১, **২৬**৪, २१४, २४०, २৯१, ७७३, ७६० আাকাডেমি অব মিউজিক ১৪১ অ্যানি বেসান্ত ৮২, ১৩০ স্থ্যামেরিকান ওরিয়েন্টাল সোদাইটি

च्यात्मनात्मा (डान्टी २८) हे. चाहे. (तनअरत हेन्भिटिडेट )२२ हेडेनिडार्निटि ६२, ১०२, ১०৮

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ১২ ইউনিভাগিটিল, কলেজ ২৬১ हेर्फेटनम्टका २१२, २१७, ७०১, ७६६ ইকবাল নারায়ণ ৩৪২ ইচিং ২৪২ रेएन हिन्दू इस्फेन ६२ ইতিহাস-শিরোমণি ২০৩ ইলফোর্ড কোম্পানি ২২৯ ইণ্টারন্তাশনাল কংগ্রেস অব अतिरम्णे निर्मे २१२, २१७, २३३, ७००, ७०२ ইণ্টারন্থাশনাল কংগ্রেস অব ष्णान्य्यमिक्किं २३३, ००० ইন্টার্ক্তাশনাল কংগ্রেস অব লিঙ্গুয়িস্ট ইন্টার্গ্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজপি অ্যাণ্ড হিউম্যানিন্টিক म्हों फिक्क २१२, २१० ইন্টারক্তাশনাল কংগ্রেস অব ফোনেটিক मार्खिक २०० ইন্টারভাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন ৩৪১ ইলিয়ট প্রাইজ ৩২৯ ইস্টবেঙ্গল বিলিফ কমিটি ৩৪৪ ইস্টইভিয়া কোম্পানি ২০৫ ইতিয়ান এয়ার ফোর্স ট্রেনিং কোর্ 394

ইণ্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটি **023. 00**3 ইণ্ডিয়ান ফিল্ড ২৮৫ ইণ্ডিয়ান নেশন ৫১ ইতিয়ান মিরর ৪০ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল खाहे ७५५ रेखियान ज्यारमानिरयभन कन्न नि कानिटिख्यन खर मार्यस्य २७०, ७८० हेन्मित्रा (पर्वी ७२ रेन्पिता (पवी (ठोधुतानी १२-७५ वेतरमन २२६ ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকুনলজি ৩৪০ ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ২৫০, ৩১৫ উইলগন ২২৮ উইলিয়ম হার্ভে ৩৫৬ উত্তরা ২৩৩, ২৪২, ২৬২ উদ্বোধন ৭৯, ২৪২ উপক্রমণিকা ২৫০ উপেন্ত্রনাথ ব্রহ্মচারী ৩৪২ উমেশচন্দ্র ২৫৯ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৬ উৎকল विশ্ববিভালয় ১২ উৎকল সাহিত্য সমাজ ১২ উৎসব সৎসঙ্গ কার্যালয় ২৫৪ উৎসব ২৪২

উৎসাহ ৭১ এ. ফাউলার ৩৪০ এডিনবর্গ বিশ্ববিস্থালয় ৩৩০ এডোয়ার্ড ইন্সটিটিউশন ৩১৯ . এডুকেশন গে**জে**ট ১৭৯ এফ. আর. আই দি ৩২১ এলমহাস্ট ১৫৫ এফ. আর. এস. ৩৪১ **थनाहाता** विश्वविद्यानग्न २४०, २४১, ७०১, ७১२, ७२१, ७२৮, ७२৯, 990, 993, 980 এশিয়াটিক সোসাইটি ২৩০, ৩০১, ৩০২ এস. সি. আট্যি ৯৭, ৯৮ এ, বেঙ্গলি ফোনেটিক রীডার ২৯৮ ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউট অব পোলাও 900 ওকাকুরা ৩১১ **७**स्त्राप वालावत्म थान ३४० প্রাটসন ৩৩৭ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ১৯১, ২৩৭, ২৩৮ প্রবন্ধজেব ৫৩, ৫৭ কটক বিশ্ববিদ্যালয় ৩০১ কটক কলেজ ৪ কথাসরিৎসাগর ২২৭ ক্বডেন পদক ২০১ কবিকখণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৭২ कवीव ३४७

कक्रगानिशान बट्यग्राशाशास ১১১-५२७. 972 কলকাতা করপোরেশন ১৭৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬. ১১. ১২. 99, 88, 84, ¢0, ¢6, 4), 4¢, \* ' b2. ১০১. ১০৯, ১২২, ১৪**০,** ১**৫০** 168, 166, 160, 16F, 195, **১**94, ১95, ১৮8, ১৯6, २००, २०১, २১৫, २১৯, २२१, २७৪, 285, 266, 266, 280, 262, 299, 296, 260, 266, 266, 269, 236, 233, 000, 005, ৩০২, ৩১২, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, 1080, 040. 049. 060 কলকাতা মহাবোধি সোদাইটি ১২২ কলকাতা হাইকোর্ট ২৬০, ২৬১ কলাপব্যাকরণ ২৫০, ২৫১ কল্যাণ ২৪৩ কল্যাপদ্ধসর্বস্থম > কডি ও কোমল ১১৭ কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ই গুরিয়াল রিসার্চ ৩৫৬ কাউন্সিল অব স্টেট ২০৩, ৩৫৮ কাটজু ৩৩২ কাত্যায়ণী দেবী ৮৮ कामचत्री कावा ১২१

कालिएाज विश्वावित्मान ৮8 কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৭ কালীনাথ মিত্র ৩১ কালীপ্রসন্ন সিংহ ৮.৫ कानीश्रम वाव २०१ কাব্যগ্রন্থ ২৩৫ कावाखिखामा २८५, २७४, २७२ কাশী বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ ১২২ कानी विश्वविद्यालय (8, (७, ১৯৬, ২০১, ৩০১, ৩০২, ৩০৪, ৩২৯, ৩৩৩ কাশী ভারতধর্মহামণ্ডল ১১, ১৩ কাশীচন্দ্ৰ বাচম্পতি ৮৪, ৮৬, ৮৭ কাশীচন্দ্র বিতারত ৮৮ कार्न हेनिएँ हैं है ३७१ कार्न ह्यामात्रत्वन २२६ कार्नाहेल २८३ কিবণশন্ধর রায় ২৬১ কিশোৱীলাল সরকার ৭৬ কিশোরীচাঁদ মিত্র ২৮৫ কীটস ২৩০ कृहेनम् कत्नक २०२, २८०, २४১ কুঞ্জুক্স ৩৩২ কুম্বলীন পুরস্কার ১৮৪ কুপারস্ লেটার ২৬৪ क्यात (मरवस्तान थान (नाफ़ारकान) 8 5

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ২৮৯

কান্তি মুখোপাধ্যায় ২৩৮

ক্রপানাথ তর্করত্ব ২৫০
ক্রঞ্জন্মার মিত্র ৩৪৪
ক্রঞানন্দ আগমবাগীল ১৬, ১৭
ক্রঞানন্দ আমী ১৩০, ১৩৪
ক্রঞানন্দ আমী ১৩০, ১৬৪
ক্রেঞান্য কলেজ ৩২৮
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬২, ৩২০
ক্রেমিক্যাল গোসাইটি, লগুন ৩২৯
কেম্বিক্যাল বৈশ্ববিদ্যালয় ২১৫,২১৬, ২২০,
৬৩০

কেশবচন্দ্র সেন ২২৩
কেশব শাস্ত্রী ১৪৯
কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি ১২৮, ১৪৯
কোনান ডয়েল ২৩৪
ক্যানিং হাম ২২২
ক্যান্ডার ইন্ স্টিটিউট ১৭৬
ক্যান্ডেনডিশ লাবরেটরী ২১৮
ক্যান্ডেল মেডিক্যাল স্কুল ১৭৪
ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

ক্যালকাটা রিভিউ ১০১
ক্যালকাটা হিন্টরিক্যাল সোসাইটি ৩২২
ক্রাইন্টস্ কলেজ, কেম্ম্রিজ ২১৮
খগেন বস্থ ১০
খিচুরি ১২০
ক্ষিতীম্বনাথ মজ্মদার ৩০৪-৩১৩
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০, ৭১, ৭২, ৩১১
সঙ্গাধর মুখোপাধ্যার ৩২৮

গঙ্গাধর বিভালংকার ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭
গঙ্গাধর শাস্ত্রী ১২৮
গবর্নবেণ্ট আর্ট স্কুল ৩০৬, ৩০৮
গবর্নর স্থার এডোরাড গেইট ৫৬
গানাচার্য বিফুদিগম্বর ১৩৮
গিরিজাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ২৮৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮২, ১৪১
গ্যেটে ২২৫
গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার ২৬০,

গীতবিতান ৬৫ গীতবিশারদ ১৩৯

299

গীতসরস্বতী ১৩৯
গীতাধর্ম ২৪৩
গুণেন্দ্রনাথ ৭০
গুরুকুল বিশ্ববিভালয়, হরিদার ২৫৩,
৩১১
গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ২৫১, ২৫২
গুরুদাস বিভারত্ব ১৯, ২৩
গোপীনাথ কবিরাজ ২৩২-২৪৭
গোবিন্দচন্দ্র বাচম্পতি ৮৬
গোবিন্দচন্দ্র বাচম্পতি ৮৬
গোবিন্দ স্থারাম শরদেশাই ৫৭
ঘট্ট্রাল ৯, ১০
চণ্ডীদাস ২৬, ২৭, ১০৪
চণ্ডীমঙ্গল ১৭২

চনার ২৩৮ চন্দ্রপ্রভা ২২৭ চন্দ্রশেধর সিংহ সামস্ত, জ্যোভিবিদ ৮. ১

চারুচন্দ্র দন্ত ২২৬
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ১৫৪
চার্লস্ ভারউইন ২২৭
উইলিয়ম মেয়ার ২৮১
চিন্তর্ক্কন সেবাসদন ১৭৬, ৩৩১
চৈতক্তদেব ২৯৪
ছেদি ব্রতিরা ৬২
জন্তর্কাল নেহরু
৪৬, ১৩৪, ১৮৯, ১৯০, ২১৬, ১

৪৬, ১৩৪. ১৮৯, ১৯০, ২১৬, ৩৩২

জগদানক রায় ১৫২

জগদানক রায় ১৫২

জগদানক রায় ১৫২

জগদানক বহু ১৯৫, ৩৪২, ২১৮,

২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩,

২২৬, ২২৯, ২৩০, ৩৩৮

জগদদ্ধ তর্কবাগীশ ৮৮

জন নেপিয়ার ৩৫৬

জয়লপুর গভর্নদেণ্ট কলেজ

299, 260

জ্বর্প (সন ১৬২, ১৬৩, ১৬৫ জন্মনারায়ণ তর্করত্ব ৮৪, ৮৭, ৩১৯ জন্মপুর স্টেট ২৩৬ জাতিতেদ ১৫৬
জানকীনাথ তর্করত্ব ১৯
জানকী বিভ্রম ৮৭
জাভাষাত্রীর পত্ত ২৯৩, ২৯৮
জামনেদপুর চলন্তিকা দাহিত্য সমিতিঃ
১২২

জাস্টিস বিজ্ঞনবিহারী মুখোপাধ্যার ১৯৯
জিতেন্দ্রনাহন সেন ৩২৮
জাহ্বী ৭৯, ৩১৭
জি. আর. তোশনিওয়াল ৩৪২
জীবনসন্ধ্যা ১৮১
জীবনপ্রভাত ১৮১
জীবানন্দ বিভাসাগর ৮৭
জ্বিলি গবেষণা পুরস্কার ২৯৬
জ্বিক বিশ্ববিস্তালয় ৩৩০
জে. জে. টমদন ২১৮
জে. এন. মুখার্জি ৩৩৮
জেনারেল জ্যাসেম্ব্রিল

৩৯, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২২, ২৬৮ক্রেম্স্ ফিনলে অ্যাণ্ড কোম্পানি ৩২০জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮১, ১৪২
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ৬০, ১১৭
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৪১
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ২৩৮, ৩২৮
জ্ঞানবিজ্ঞান ৩৫৫
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার ৩২৮-

ঝরাফুল ১২১ हि. এन. जातानी २,३२ টেनिमन ১०७, २०৮ (होन २), २८, ४७, ४१, ३०, ३७, ३०, २**>**०, २>>, २>२, २४०, २४० টি নিটি কলেজ অব মিউজিক ৬১ ডক্লরেট অব মিউজিক ১৪১ ডবলিউ আর্ভিন, ঐতিহাসিক ১৬ ডবলিউ জে আর্চ গোল্ড ৩৩৭ **ভবলি**উ এম বৈন্ত ৩৪২ ভারউইন থিওরী ৭৬ ডিকেন্স ৯৭, ৯৮, ১০১ ডিরাক ৩৫৪, ৩৫৫ **ডि. किल २১৫, ७२१, ७७**১ ডিরোজিয়ো ২৮৫ ডি. লিট ১৬৮, ১৯৬, ২১৫, ২৭৯ ডি. এদ. কোঠারী ৩৪১ ডি. এসুসি ৩২৭, ৩২৯, ৩৩১ ডেকান কলেজ ২৯০, ৩০২ ঢাকা কলেজ ৮৮, ২৩৪, ২৮০, ৩৩৭ ঢাকা বিশ্ববিভালয় ৫৬, २७৯, **২৮৫**, ২৮৭, ২৮৮, ৩০১, ৩৩৭, ৩৫০, 9## ঢাকা শক্তি ঔষধালয় ২৩৫

ঢাকা শাক্ত ওবধালয় ২৩৫
ঢাকা সারস্বত সমাজ ৮৭, ১৩
ভত্ববোধিনী পত্রিকা ১৫৭
তানসেন ১৩৭, ১৪২, ১৪২

তাদ্রপট ১৫৬ তারকেশ্বর চক্রবর্তী ২৫০, ২৫১ তারকনাথ পালিত, ২২৬, ২২৭ ভাবাচাঁদ ৩৪২ তারারত্ব বাচস্পতি ১২৮ তিলক ৩৩২ তিলোভ্যা কাবা ২১১ তেজ বাহাত্বর সপ্র ৩৪২ ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩৩ দাদাভাই নৌরজি শ্বতি-পুরস্কার 129 দামোদৰ শান্ত্ৰী ১৪৯ मागतथि तारग्रत भौहानी ১०৪ नामी ১১ चातिकानाप ग्राप्तपकानन २৮8 দি অরিজিন আাও ডেভেলপমেন্ট অব मि (वन्नि न्यादमारम्ब २०१ मिरन<del>ख</del>नाथ ठाकूत ১৫२, ১৫৩ पिति विश्वविद्यालय २१७, २१४, 603 ছিজ চণ্ডীদাস ১১ দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩ দ্বিতীয় চার্লস ৩৫৭ দ্বীপময় ভারত ২১৩, ২১৮ ছিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩ ছুৰ্নাধন ক্ৰায়ভূষণ ৮৪ (प्रवक्षमाप नर्वाधिकाती ৮७

८ वयान २ ८२ प्रिटिश्वनाथ (मन ४२, ১২० २४४ प्रिटक्ट्याइन वच्च २১৮-२०১ (परी थन इता हिन्दी ) CFT 86, 80, 369, 385 **प्रभवक्क हिख्तक्षन मा**भ ১१८, २८२ **(पिंग्लिश्वम, फि. नि**ष्ठे 8७, ७६, 308, 366, 336 धत्रशीधत्र खक्ष २६১ धर्मिका ১৮৪ नरशक्ताथ क्षश्च ७७१ নগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ ৫১ नर्शस्त्रनाथ वत्न्याभाधात्र ১१३ नम्लाल वस ১৫৫, ১৮৮-১৯৮, ७১১ 200 नवश्वात वश्रमर्गन ১১, ১২১ নববিধান ১৭৩ नवीनहस्र (मन ১७० নব্যক্তরত ১১,১৫৭ नदासनाथ (यन ४० नरतस (१६ ४६, ३७३, ३७७ ३५१, 223. 222 নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব नाराज, जन्ता ००२ নলিনীকান্ত ভট্রশালী ২৮৮ নলিনীকান্ত সরকার ৭৭

নলিনীর্থন পণ্ডিত ৩১৭, ৩১৮,

٥١٥, ٥٤١

নৰ্মান, অধ্যাপক ২৪০ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩০১, ৩৩৩ নাবায়ণ ৭৭ নিত্যানন্দ ১৫০ নিজ্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ৪৩ নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮ নিভত চিন্তা ২৩৭ নিমার্ক ২৪২ নিশীথ চিন্তা ২৩৭ নিন্তারিণী বন্তি ২১১ নীলকর্ম তর্কবাগীশ ৮৪ নীলরতন সরকার ২২৩, ২২৬ नीनव्रजन धव ०२७-००८, ००७ নেপালচন্দ্র রায় ১৫৩ নেপোলিয়ন ২৭৩ ন্তাশনাল আকোডেমি অব সায়েজ ७२१, ७२५, ७७১ ন্ত্ৰাশনাল আকাইবস ২৭৮, ২৮২ ন্তাশনাল ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স ७२३ ७८२, ७६६ ग्रामनान करनक २४२, २४७ গ্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ম্বাশনাল লাইবেরি ৩০৩ ফুটে হ্যাম্পদন ২৬ পঞ্চানন মণ্ডল ৪৬ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রী ১৩১, 786-768

পণ্ডিত মতিলাল নেহক ১৭৪ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব ১৮৪ পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী ২২১, ২২৫ পণ্ডিত স্থখময় শাস্ত্ৰী সপ্ততীৰ্ব ৪০ পদ্মবিভূষণ ৩৫৭, ৩৬১ পদ্মভূষণ ১৬৮, ২০৪, ৩০২ পদ্মাবতী পদক ৬১ পম্বা ২৪২ পরভরাম ১৬৩, ১৬ঃ পরিচয় ৬৫. ২৬২ পল্লীসংস্থার ৭৮ পাটনা কলেজ ৫৪, ৩১১ পাটনা বিশ্ববিভালয় ৩০১ পাতঞ্জল দৰ্শন ৮৭ পার্বতীচরণ রায় ৮৮ পার্বতা-পরিণয় ১২৭ পাদি ব্রাউন ১৯৪, ৩০৭, ৩০৮ পাসিভ্যাল ২৬৪ পি. এইচ-ডি ২১৫, ৩২৯ পি. কে. কিচলু ৩৪১ পি. কে. রায় ২৬৪ পিয়দ্ন ১৫২ পুণা বিশ্ববিভালয় ৩০১ পুরীর পণ্ডিত-সভা ১ 'श्रक्षाखममात्र हेगाखन ১৫७ পুमिनिवशाती मात्र ७०৮ পুজাপার্বণ ১১

পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৩০১ পোষ্যপুত্র ১৮৩ भाती हां मिल २४६, २४७ भारतिम विश्वविद्या**ल**य २৯१, ७२৯, ७७**०** প্রকাশচন্ত্র ১৭১, ১৭২ প্রদীপ ৭৯ প্রফুলচন্দ্র রায় ৩২৬, ৩২৯, ৩৩১, 088, 085 প্রফুলচন্দ্র ঘোষ ১৭৫ প্রফেসর লিময়ে ২৮১ প্রবন্ধসংগ্রহ ২৬৫ প্রবাসজ্যোতি ২৪২ প্রবাদী ১০, ১১, ১২, ৪৫, ৫৬, ৭৯, ১৫१, ১७२, ১७७, २७२, २৯৮, O2. প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ৩৩৭ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৬২ व्ययथ (ठोधूत्री, वौत्रवल ७७, ७७, ১७७, २७১, २७२, २७**৫**, ७**৫**२ श्रमथनाथ वत्नताशाशाश्र २११ श्रमामी ১২১ প্রস্থান ১৫৬ श्रागंधन वत्नताशाधात्र ०১१ প্রাচ্যবিভামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থ ৪৫ প্রিষ্ণ অব ওয়েলস্ মিলিটারি অ্যাকাডেমি, দেরাত্বন ১০১ विभिनान शायन ३३२

श्रिकाम चन अरम्बन् मन्यकी-जनम টেকসটস ২৪৪ প্রিন্সেস অব ওয়েলল সরস্বতী-ভবন में। फिक्क २८८ *(थ्रावाँ प वार्यां प विष्* ६२, २०১. २**७**৯, २१४, २४१, २৯७, ८२৯, COD প্রেসিডেন্সি কলেজ ৪. ১২, ৫৪, ১৯১ २०), २)&, २)**৮,** २२8, २**६**२, ২৬০, ২৬৪, ২৬৯, ২৮৬, ৩২৮, ७8≥, ৩€২ প্ল,টার্ক ৫০ क्छन्न इक ३२ ফরোয়ার্ড ১০১ ফিসিকো কেমিক্যাল ৩১১ ফেরমি ৩৫৪, ৩৫৫ ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোদাইটি ৩৪১ ক্রাউড কমিখন ২০৩ ' বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫১, ১৬০, ১৮১, ১৮২, २७७, २७१ বঙ্গদৰ্শন ২৩৭ বছবাসী ১৩৪ বলম্পল ১২১ रक्रमची ५८ বন্ধবীণা ১৫৪ বলসংগীত বিভালয় ১৩৮

वर्णीय मानिमाना ১१৯ वनीय विकास भविषय ७८६ वजीव भव्यक्ताव एंक. ७१ বদীয় সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা ১১. 66. 022 বলীয় সাহিত্য পরিষং' ১২, ২৬, ৩১, ७२, ७७, ८८, ६७, ३२२, ১৯७, २५०. २५). ७०), ७)६, ७)७, 955 বদ্রীদাস স্থকুল ৬২ বন বিশ্ববিভালয় ২৮৭ বর্ধমান মহারাজ ৩, ৮৫. ১৩৯ বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ ১২২ বলাকা ২৪২ বল্লভ ২৪২ বল্লাল সেন ২৯৫ বসস্তবঞ্জন বায় ২৬-৩৪, ১৭২ বস্টন আকাডেমি অব সায়েন্সেস 083 वञ्चविद्धान-मन्त्रिव ১৯৫, २১৮, २১৯, २२२, ३२७ বস্থ স্টোনার ২২৮ বস্থ আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিক্স ৩৪৭ বহরমপুর কলেজ ৫০ ৰড় চণ্ডীদাস ১০, ১১ বাগীশচন্দ্র ৮৫ বাঘা ষতীন ৭৭. ৩৩৮

বলীয়প্রতাপ ১০, ১২

বাদালার বেগম ৩১৯ বাংলাভাষা পরিচয় ২৯৪ বাংলা সাময়িক পত্ত ৩২১ বাংলার প্রবাদ ২৮৯ বাংলার বাউল ১৫৫ বাণীপীঠ নারীকল্যাণ আশ্রম ১৮৪ বান্ধব ২৩৭ বামনাচার্য ১৪৯ বারেক্র অমুদদ্ধান সমিতি ৫১ বাঁকু ডা ক্রিশ্চান কলেজ ১২ বার্ক ১০২ বার্লিন বিশ্ববিভালয় ২১৯, ২৯৯ বামাচরণ ক্যায়াচার্য ২৩৯ বামাবোধিনী পত্তিকা ৬৫ वालक १२, ১১१ বালশাস্ত্রী ১২৮ বাল্মীকির রামায়ণ ১৬৯. ১৮২ বাসলী ও চণ্ডীদাস ১১ বাহাত্ব সেন ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯ वाञ्चत्रन २७, २०४, २८२ বায়োগ্রাফিক্যাল এনগাইক্লোপিডিয়া 202 বি. এন. গ্ৰীবান্তব ৩৪২ বি. এন. ট্রেজুয়ারিওয়ালা ৩১২ বিচারপতি ব্রঙ্গকান্ত গুছ ৪৬ বিচিত্রা ২৬২ विकनी २०७

বিজয়কুঞ্চ পোস্বামী ২০৯ বিজ্ঞান-কংগ্রেস ২৩•, ৩০১ বিজ্ঞান পরিষৎ ও উদ্ভিদ্বিদ্যা-পরিষৎ বিন্তাপতি ১০৪ বিন্তাপীঠ ২৪৩ বিভাগাগর কলেজ ৫১, ৫৪ विधानहत्त्व द्वाश ১१०-১११ বিধৃত্বণ গোস্বামী ৮৮ विधुम्थी (नवा ५६ বিধুশেখর ভট্টাচার্য ১২৪-১৩৬, ১৫২ ८७७ বিনয়কুমার সরকার ২৫২, ২৫৩, 202 বিপিনচন্ত্র পাল ২৬৮ বিবধজননী সভা, নবছীপ ১৮ विभन्गहतः निः इ ১०१ विवाजमत्वाजिनी नारिका ५३, ३० বিশপ কলেজ ২০১ াবলদ্ধানন সরস্বতী ১২৮ বিশ্বপরিচয় ৩৫৭ বিশ্ববাণী ২৪২ বিশ্ববিভালয় কমিশন ৩৪৩ বিশ্বভারতী ৪৪, ৪৬, ৬৫, ১৩৪, ১৪১, २८०, ७०) ७७) বিশ্বভারতী কোয়াটার্লি ১৫৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫৪, ১৫৭, ২৯৮

বিশ্বভারতী বিশ্ববিশ্বালয় ৪৬, ৬৫, ১৩৪, ১৪৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৯৬, ৩৫৭, ৩৬১

বিশেশর তর্কপঞ্চানন ৮৪
বিরোগ-বৈভব ৮৭ ়
বিংশ শতাকী ১১৮
বীরভূমি ২৮৯
বুদ্ধ ২৭৩, ২৯৪
বেদল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার

বেলল উইমেনস্ এড়ুকেশন লীগ ৬৫ বেলল কেমিক্যাল ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ২২০, ২২২

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ২২৬
বেঙ্গল থিয়োজ্বফি দোসাইটি ২১০
বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ৩৪৪
বেঙ্গল সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন ২৮৯
বেঙ্গল পভর্নমেণ্ট সংস্কৃত অ্যাসো-

সিয়েশন ২৯৬
বেলল লেজিসলেটিভ, কাউজিল ২০৩
বেলল সেলফ টট ২৯৮
বেদাস্ত মীমাংসা ৮৭
বেপুন কলেজ ৩৩৭
বেদের দেবতা ও ফুট্টকাল ১
বেনোয়ারীলাল গোস্বামী ১২০
বের্গ্, ই১৬

বৈজ্ঞানিক স্টোনার ২২৮ विख्वानिक छल २२৮ বোষাই বিশ্ববিদ্যালয় ২৯০, ৩০১, ৩০২ বোড অব অ্যাকাউণ্টস ১৭৬ বোড অব এড়কেশন, লুগুন ৩২৯ ব্যবস্থাগ্রন্থ ১০ ব্যাদের মহাভারত ১৫৯ ব্রজ্বুমার বিল্লাভ্রষণ ৮৬ ব্রজমোহন কলেজ ২১৪, ২৬৮, ২৬১, २१७. २৮० ব্রজেন্ত্রনাথ শীল ১০১, ১৬৪,২৩৯,২৪৯ उट्डिसनोथ वट्न्यार्थाशांत्र ६७, ১७२, 360. 038-02e ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ সেন ১৭৩ ব্রাহ্মণ ৪৬ ব্রাউনিঙ ২১৬, ২৪২ ব্রাহ্মসমাজ ২২৫, ২৩০ ব্রিলা সাঁতেরা ৩৩২ ভক্ত হরিদাস ১৪৭, ১৫০ ভগিনী নিবেদিতা ৮২, ১৯৩, ১৯৪, २२७ ভর্ত হরি ২৪২ ভাণ্ডারকার সমিতি ৮৫ ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২৯০. 200

**ভারতকৌমুদী २०**८, २०६

विद्यानिक পाश्वरम्म २२३

ভারতদর্শন ১১, ৫৬,१৯,১৬২,১৬৫,২৪২ ভারতী ৭৯, ১১৭, ১৮৩, ১৮৪ ভারতী, উপাধি ১৮৪ ভারতী ও প্রাচ্য কলামগুলী ১৯৫ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ৩৪২. ৩৫৫ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১৪৫ ভিন্দেণ্ট স্মিথ ২০২ ভূবনমোহন চতুষ্পাঠী, নবদ্বীপ ৩২ ज्वनसाहिनी अमक ७६, ১৮8 **ज्रुट्मर मृत्थाभाषाग्र ১१৮, ১१৯, ১৮०,** 363 (ভनिम, अधार्भिक २०२,२४०,२४४,२४४ মডার্ন রিভিউ ১০১, ২৪৩, ৩২০, ৩৪১ मथुवारमाइन ठक्कवर्जी २०६, ७०१ মধুস্দন সংস্থতী ২৪৩ মধব ২৪২ মঞ্চাটো ৬১ মন্টেগো-চেমস্ফোর্ড ১৭৪, ১৭৫ মরিস কলেজ, লখনউ ১৩৮ महर्वि (एटवल्रनाथ ४४, ८२, ४०४, 383. 380 महाका शाकी १, ५, ১१৪, ১৯৫, ७०२ মহাদেৰ ৱানাডে ১৮৩ মহাভারত ২২৯, ২৬৫ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা ২৪১, **২80, ২88, ২8¢** মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী ১২৯, २८० २८० २८८

মহামহোপাধ্যার সতীশচক্র বিভাতৃষ্ণ 125 মহামহোপাধ্যায় আশুভোষ শাল্লী মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কভীর্থ, ভট্টাচার্য ১৬-২৫, ২৫১ মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ভায়বত্ত २० মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায যাদবেশ্বব তর্কবত্ব ২,> মহামহোপাধ্যায় যোগেশচন্দ্ৰ ৰাগচী ভর্কবেদান্তভীর্থ ২৪ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস স্থায়রত্ব 75 মহামহোপাণ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালকার মহামহোপাধ্যার মহেশচন্দ্র ভাররত্ব ৮ মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যক্ষ, পুবী > মহাবাজ কুমুদ সিংহ ২৫০ মহারাজা ধফুজ রনারায়ণ ভঞ্জ দেও, क्टिंख्र ३० মহারাজা মণীক্রচন্ত্র নন্দী ৪৪, ৪৫, 205 মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৪১ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও ১০

बहाताका क्षेत्रांशाहिका २२, ১१२ মহারাজা ভার বাহুদেব স্থবদেব, বামগুল, বামরা ১০ मही मृत विश्वविद्यालय २०১, २०२, ७७७ মহেশচন্দ্র তর্কচুড়ামণি ৮৮ माहेरकल मधुरुपन पश्च ৮६, ১२०,১१৮, ५१३, २७०, २৮६, २३५, ०५८, ०२० मार्टे एक मधुरुपन पछ कल्ब ७०১ মাকুভূমি ৪৬ यानाय कूती ७६১, ७६२ यासामा करनक 8 মাজাসা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩৩ याधुत्री (नवी ১৮8 যানব ২৪৩ মানবেন্দ্রায় ৭৭ মানসী ও মর্মবাণী ৫৬ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১৮২ মালতীমাধ্ব-প্রকরণ ১১ মাদিক বন্ধমতী ২৮১ মিউজিক কলেজ ১৪১ মিত্রগোষ্ঠী পত্তিকা ১৩১ यिना<del>र्</del>ड। ३२. ১৪১ মিস কলিজ ১৭৯ মিল পিগট ১৭৯ মুর সেণ্ট্রাল কলেজ ৩২৯ (यचमाप नाहा ७२৮, ७७६-०८७ (यद्योपनियन करनक ६०, ১১৯, ১৯১

(मिष्ठिकान करनाय ১१১, ১१७, २८६, 366 মোজাশ্বেল হক ১১৮ মোলিয়ের ৬১ মোহিতলাল মজুমদার ২৮> মোহিত দেন ২৩৫ ৫ মৌলাবন্ধ ঘিনে খাঁ ১৩৮ ম্যাক্সওয়েল বলজম্যান স্ট্যাটিসটিকস 948 म्याश्रू जार्नस्ट १७ যতীন্দ্রনাথ বস্থ ৩১১ যতীন্ত্রকুমার সেন ১৭২ যত্ত্বাথ সরকার ১২, ৪৮-৫৮, ১০৩, ১०৪, २७৪, ७১৯, ७२०, ७७১ যশোহর সাহিত্য সভ্য ১৮৫ यानवभूत देखिनियातिः करना ১१७ যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল ১৭৭ যাদবপুর বিশ্ববিচ্যালয় ২৯০ यानवानक ৮৫ যামিনী রীয় ৩০ যিশু খ্রীসট ২০০ ষ্গান্তর ৪৬, ৭৮ যোগীন্ত্ৰনাথ বস্থু ১২০ যোগীন্দ্ৰনাথ বাগচী বেদাস্ততীৰ্থ 286-269, 065 বোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১ ২ যোগেন্দ্ৰনাথ বন্ধ ১৩৪

त्वारागनम्ब तात्र विचानिधि ১-১६, ১७৪

বৌবন বিলাস ১২৭

রক্ফেলার ফাউণ্ডেশন বৃদ্ধি ৩০২

রজনীকান্ত আমিন ৩৩৭

রজনীকান্ত গুপ্ত ২৭৯

রজনীকান্ত গুপ্ত ২৮০

রজপ্রভা ১৮৪

রবি বর্মা ১৯২

রবীক্রনাপ ২, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪,

8e, 8৬, 8৮, १৯, ৫১, ৬০, ৬৪, রাখালদাস ন্থায়রত্ব ১৩৩, ১৪৯
৬৫, ৬৬, ৩৩, ৭৪, ৮২, ৮৬, ১০৭, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮
১০৮, ১১৭, ১২১, ১৩০, ১৩১ রাজকুমার সরকার ৪৯
১৩২, ১৪১, ১৪২, ১৫১, ১৫৫, রাজনাথ কর্কতীর্থ ২৫১
১৬০, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৪, রাজনাথ ক্কতীর্থ ২৫১
১৮৮, ১৯০, ১৯৭, ২১৬, রাজনারায়ণ বন্ধ ৮০, ৮১
২৩৭, ২৪২, ২৬০, ২৯৬, ২৯৪, রাজশেশ্বর বন্ধ ১৫৯-১৬৯, ১৯৭, ২৯৮, ৯০০, ৩১২, ৩১৬,

রবীক্সকাব্যে অগ্নী পরিকল্পনা ৭৮
রবীক্সভারতী ১০৬, ১০৭
রবীক্সভারতী ৬৪
রবীক্সগেশীত ৬৪
রবীক্সশ্বতি পুরস্কার ১১, ১৬৮, ৩২২
রমণীমোহন রাগ্র ৮৮,
রমেশচক্স মজ্মদার ২৬৬-২৭৪, ৩৪১
রমেশচক্স দত্ত ৫১, ১৮১, ২৮০

রয়াল ইউনিভার্নিটি অব রোম ২১৫ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, লগুন ७७, ६७, २३), २३३ রয়াল কলেজ অব সায়েজা ২১৯ রয়াল সোসাইটি, লগুন ৩৪১, ৩৪২. 966 রয়াল সোসাইটি অব টপিক্যাল মেডিসিন আগত হাইজিন ১৭৪ রয়াল হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ইংলও 547 রাখালদাস ভাষরত্ব ১৩৩, ১৪৯ রাজকুমার সরকার ৪৯ রাজচন্দ্র কলেজ, বরিশাল ১৯, ১০০ রাজনাথ তর্কতীর্থ ২৫১ ব্রাজনাবায়ণ বস্তু ৮০,৮১ ताकरमथत वस् ১৫৯-১৬৯, ১৯०. ৩২০, ৩৬১ রাজাগোপালাচারী ১৬৮ রাজা বিনয়ক্ষ দেববাহাত্র, গ্ৰেষ্ট্ৰীট ৩২ বাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৬৪ त्राष्ट्रक्टश्रमाम २०६, २०१ त्राधाकुम्न मूर्याशाधाय ১৯৯-२०, 262, 260, 263

বানী আল্লাকালী দেবী, কাশিমবাজার

₹8

वानी किनम्बि कोश्रानी, नत्कांव २८ রামকুমার শাক্সেমা ৩২৭ রাষনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ৮৪, ৮৭ ব্রামনারায়ণ পাঠক ১৫৬ রামমিশ্র শাস্ত্রী ১২৮, ১৪৯ ৱামনাথ ভর্করত্ব ১১৬ রামপ্রসাদ বায় ২৮ রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার ১১, ৩২২ রামমোছন রায় ১৭৩, ২২৫ বামশ্বণ মিউজিক কলেজ ১৩৮ বামশাস্ত্ৰী ত্ৰৈলঙ্গ ১৪৯ বামশালী ভাগবতাচাবী ১৪৯ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৫ রামাতুজ ২৪২ बारमञ्जून विदिनी २७, २१, ७७ ২৩ঃ ৩২৮ রাষ্ট্রধর্ম ২৪০ রাষ্ট্রপতি ২০৩ রাসবিহারী মুখোপাধ্যার ১৮২ द्रामञ्चलती (परी 9¢, 9७ ब्राट्मन ७८६ রার বাহাত্বর মহিমচন্দ্র সরকার ৭৯ त्रिशन करनाज **८८, २१, २०२, २०**১. २১১, २७४, २७३, ७२४ तिगार्ध हेन्सिंडिंडेंडे जानीन २३० রীভ ২১৩, ২১৪ ক্লিণীহরণ ১০

द्विविधारम सारायप्र ৮৪. ৮১ রেডারেও প্রভাগতক মন্ত্রদার ৬১ (द्वारचनकोईन ১৯১, ७১० ब्राकात्त्रम ३३२ র্যামৃস্বোথাম ২৮০ লড় রাদারফোড় ৩৪৫ লড কারমাইকেল ৩১০ লড বোনান্ত ৩১০ লখনউ বিশ্ববিত্যালয় ২০২, ২০৩, ২০৪ 285, 000. লণ্ডন ইউনিভার্সিটি ২১৯. ২৮৫. ২৯০. ২৯৬, ২৯৭, ৩২৯, ৩৩০ লহরী ১১৮ লাবণ্যপ্রভা সরকার ২৩০ লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় ৩০১, ৩৩৩ नीना-(नक्ठांतात ३৮ 8 লীলা বক্ততা ১৫৪, ১৫৫ লেডি অবলা বহু ২২১, ২২২, ২২৩ লেডি হাডিঞ্জ ৩০৯, ৩১০ লোকেন পালিত ২২৬ न्यात्रात्यात्यात्र च्या ७ नि नित्रृशिकिक প্রবলেম ৩০০ শহরসম্ভব ৮৭ শঙ্করাচার্য ৮৬, ১৩৩

শঙ্করাচার্য ৮৬, ১৩৩
শনিবারের চিঠি ৫৬, ৩২১
শক্ষকোষ ১১, ৩৭, ৩৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার ১৬২, ২৮১

শরৎচন্ত সরকার ৭৯ अधिका ३१३ শশধর ভর্কচুড়ামণি ৮৮ শশিকুমার শিরোমণি ৮৪ শাস্তিনিকেতন ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪২, ৪৩, 84, 84, 81, 44, 44, 50. ১**৩১, ১৩২, ১৩**৪, ১৪৪, ১৫০, \$62, \$60, \$69, \$66, \$bb. 36, 30e, 30e, 309 শান্তিনিকেতন মহিলা সমিতি ৬৫ শান্তিনিকেতন পত্র ১৫৭ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ৩৩১ भार्थ २५8. २५৫ শিক্ষা ২৫৯ শিক্ষা ও সভ্যতা ২৬২ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৭১ শিবকুমার মিশ্র ১২৮ **र्मिताकी ४৮, ८७, ६१, २१७, २৮०, ১৮२** শিভালিয়ার পাণ্ডর্ম স পিছুললেনকর

শিলার ২২৫ শিলাধর ইনস্টিউট অব সরেল সায়েন্দ ৩২৭, ৩৩১, ৩৩৭

¢٩

শিশিরকুমার ঘোষ ৮০ শেলি ২৩৮ শৈলেক্সনাথ দে ৩১১ শৈলেশচক্র মজুমদার ৪২ শোভাবাজার রাজবাড়ি ৩২০ বিশ্ব বিশ্ব কর্ম ১৩৮ শ্রীক্ষমের চিরত ৮০ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬

শ্রীচৈতন্ত ১৬, ৩০৫, ৩১০ শ্ৰীনাথ ৮৫ শ্ৰীনিকেজন ১৫৭ শ্রীভারতমহামপ্রল ১৮৪ শ্রীশ্রীদিদ্ধেশরী লিমিটেড ১৫১, ১৬০ সংস্কৃত কলেজ ৮, ২১৫, ২৫৪ সংস্কৃত রত্নাকর ২৪২ সংস্কৃতি সংগম ১১৬. সংগীত কেশরী ১৩৮ সংগীত নাটক আক্রান্ডেমি ১৪২ সংগীতনায়ক ১৪১ সংগীত পাঠশালা ১৩৮ সংগীতবিজ্ঞান ১৪০ সংগীত সজ্ম ১৪১ সংগীত সন্মিলনী ৬৬ मःमात्रहत्य (मन २), २**०**७ সজনীকান্ত দাস ৩২১ সতীশচন্দ্ৰ মুখাজি ৩৩৭ সভোমাণ বস্থ ২৬৪,৩৩৮,৩৪৭.৩৫৯,

সত্যেন্দ্রনাথ দন্ত ৩৫৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৯, ৬৽, ৬৪ 365

সমাচার দর্পণ ৩২১
সম্ভ্রাট পঞ্চম জর্জ ৩০৯
সংবাদপত্তে সেকালের কথা ৩২১
সংস্কৃত কমিশন ২৯১
সরস্বতী ১৮৪
সরলাবালা সরকার ৭৫-৮৩
সরলা দেবী ২২৬
সরসীলাল সরকার ৭৬, ৭৮
সরোজিনী মেডাল ১১, ৩৩, ৪৬, ১৬৮,
২৮৯
সরোজিনী নাইডু ২০৩

সরোজনী নাইডু ২০৩ সিদ্ধাস্ত দর্পণ: ১
সবুজ পত্র ৬৫. ১৬৬, ২৬১, ১৬২, ২৬৪, সীতানাথ বিভারত্ব ৮৪
০৫২, ০৮০ সীতানাথ বিভাভ্যণ ৮
সর্বপল্পী রাধাক্তফাণ ১৫৫. ১৫৬, ২০৩, স্থাকর দ্বিবেদী ১৪৯

সম্পূর্ণানন্দ ৩২৭ সাউথ স্থবারবন, শস্ত্নাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ২৮৬

সাপ্রেন্টফিক অ্যাও কাল্চারাল হিন্টরি অব ম্যানকাইও ২৭৩ সায়েন্স অ্যাও কালচার ৩৪২ সায়েন্স কলেন্দ্র ২১৯, ২২৬, ২২৭,

৩৪৩, ৬৫৫, ৩৫৮ সারেন্স ইনস্টিটিউট, বাঙ্গালোর ৩৩২ সাহিত্য ১১, ৫৬, ৭৯, ৮১, ১২১ সাহিত্য ভারতী ১৮৫

সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৩২১ गि. चात्र. উইলসন ৫৬ সি. ভি. ব্যন ২১৯ সিটি কলেজ ১০০ সিপাহি বিশ্রোহ ২৯৫ সিলভ'৷ লেভি ৩১১ সিংচল বিশ্ববিভালয় ২০০ সিণ্ডিকেট ১৭৬ দি পি বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন ১২২ সিদ্ধান্ত কৌমুদী ২১১, ২৩০ সিদ্ধান্ত দৰ্পণ: ১ সীতানাথ বিম্বাভূষণ ৮৪ স্থদৰ্শন ২ ৪২ স্থাকর দিবেদী ১৪৯ স্থীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২১ श्चनम्नी (मर्वो ७१-१8 স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫৫, ২৯৩-

স্প্ৰভাত ৭৯
স্বান্ধণ্য শাস্ত্ৰী ১২৮
স্থভাষ্চক্ৰ বস্থ ২৭৩
স্ব্যেক্ষনাথ দাসগুপ্ত ৮৬, ২০৬-২১৭,
২৪৪, ২৫৪
স্ব্যেক্ষনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায় ১০২, ১৭৫,
২৬৮, ৩২৮

মরেশচন্ত্র চক্রবর্তী, কাশী ২০০, ২৪৬
মরেশচন্ত্র চক্রবর্তী, পণ্ডিচেরী ২৫৯
মরেশচন্ত্র মজুমদার ৭৭
মরেশ সর্বাধিকারী ৩৩৯
মরেশ সমাজপতি ১১, ৭৯, ১২১
মরূপা দেবী ৮২
মূলত দৈনিক ২১০
মলেমান ৩৪২
মূশীলকুমার দে ২৮৪-২৯২
মূশীলা দেবী ১৮৩
সেকস্পীরর ১০৮, ২১২
সোসাইটি অব আর্টিস অ্যাপ্ত সারেজ

সোসিয়েতে আদিয়াতিক, প্যারিদ

ক্ষট ৯৭, ৯৮, ১০১, ২০৭
ক্ষটিশচার্চ কলেজ ২৯৬
ক্ষল অব প্ররিয়েন্টাল স্টাডিজ ২৮৭
স্টার রঙ্গমঞ্চ ৯২
স্টেট ডক্টর অব সায়াজ্য ৩২৯
স্টেটস্ম্যান ২৫৯
স্টেলা ক্রামরিশ ৭১, ৭২
ক্টাটফোড অন আভন ১০৮
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২২০, ২২৪
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৩১১
স্বিতি চিস্তামণি ৯০
স্লেটার ৬১

স্থানেশী ভাণ্ডার, কটক ১২
স্থানৈতন্ত্র ৭৮
স্থান্ক্রিমারী দেবী ১৭৭, ১৮৩, ১৮৪
স্থারলিপি ৬৪
স্থারন্ত্র ১৪১
স্থামী বিশ্বেকানন্দ ২১৮
স্থামী বিশ্বরানন্দ ১৪৯, ২৪৫
স্থামী শ্রন্ধানন্দ ১৬৭, ২৫৩
স্থামী ভান্ধরানন্দ ১৪৯
হরকুমার ভট্টাচার্য ১৩৩
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮৬, ২৩৬, ২৪২, ২৮৭,

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫-৪৭, ১৫২
হরিচরণ চেট্র্যা ৯০, ৯১
হরিচরণ চতুম্পাঠা ৯০
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ৮৪-৯৫
হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ১৯
হরিনাথ দে ২২৫, ৩২৩
হরিনারায়ণ বস্থ ৩০৮
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১১৮
হরিভট্ট শাস্ত্রী মানেকর ১৪৯
হরিশচক্র চরিতকাব্য ১২৭
হরেক্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১২,৯৬-১১০,
২৩১
হর্নলে ৩, ৪

হর্নলে ৩, ৪ হলধর গৌতম ৮৪ হার্ডিঞ্জ ৩০৯ হারদারাবাদ বিশ্বালর ৩৩৩

হিন্দুখান রিভিউ, পাটনা ১০১, ২৪৪,

হিরশ্বরী বিধবাশ্রম ৬৬
হিন্টরি অব ইণ্ডিরা ২৮২
হীরেন্দ্রনাথ দন্ত ৮৬
হগলী কলেজ ৩
হেমন্তক্র বন্দ্যোপাধ্যার ১৬০, ১৮২
হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যার ৩৩৯
হেমন্তকুমারী কলেজ ২৫১
হেমপ্রশ্রার করে ২৩০
হেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৯৮
হেরশ্বচন্দ্র থৈত ১১০, ২২৫

Ancient Indian Life >>
Annals of the Bhandarkar
Research Institute <80
Braille 00>

Canns' Fonetik Skool 339

Ecole Francaise D. Extreme
Orient, France 343, 363

Early History 363

E. Cowan 339

History of Wars in India 49

Historical Evidence 333

Indian Myths of Hindus
and Buddhists 338

India of Aurongzib 40

Institute Historique et
Heraldique 343

Philosophy—East and West

F. A. O. Prepartory Commission at Washington 200 vaji and His Times 40

#### প্ৰথম প্ৰকাশ .

# জীবনকথাপ্তলি প্রথমে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে প্রথম প্রকাশের তারিথ দেওয়া হল—

### জানন্দবাজার পত্রিকা

যোগেশচন্দ্র রায় চণ্ডাদাস ভট্টাচার্য বসস্তরঞ্জন রায় শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যত্রাথ সরকার बीहेन्पिता (परी क्रोधुतानी बीक्षनमनी प्रती শ্রীদরলাবালা সরকার শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ হরেন্দ্রমার মুখোপাধ্যায় कक्रणानिधान वत्न्तापाधाय শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শীক্ষিতিমোহন দেন শ্রীরাজ্বশেখর বস্থ অহ্বপা দেবী শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় হুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বস্থ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ শ্ৰীযোগেন্দ্ৰনাথ বাগচী শ্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত बीद्रायम्बद्धः मञ्जूयमात्र

২৬ আগন্ট ১৯৫২॥১০ ভাদ্র ১৩৫৯ ১৩ জাতুরারি ১৯৫৩॥২৯ পৌষ ১৩৫৯ ১৮ নভেম্বর ১৯৫২॥২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ ২১ অক্টোবর ১৯৫২॥৪ কাতিক ১৩৫৯ ৪ নভেম্বর ১৯৫২॥১৮ কাতিক ১৩৫৯ ৩০ জুন ১৯৫৩॥১৬ আখাচ ১৩৬০ ১৪ জুলাই ১৯৫০॥০৽ আ্যাঢ় ১৩৬∙ ৪ আগস্ট ১৯৫৩॥১৯ শ্রাবণ ১৩৬০ २ जून ১৯৫८॥১৯ टेकाक्व ১७७० ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০॥১৫ ভাদ্র ১৩৬٠ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩॥২৯ ভাদ্র ১৩৬০ ৭ অক্টোবর ১৯৫২॥২১ আখিন ১৩৫৯ ২৪ নভেম্বর ১৯৫০॥৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫২॥৭ আশ্বিন ১৩৫৯ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫২॥২৪ ভাদ্র ১৩৫৯ ১০ নভেম্বর ১৯৫৬।২৪ কার্তিক ১৩৬০ ২৪ মার্চ ১৯৫০॥১০ চৈত্র ১৩৫৯ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫২॥১৫ পৌষ ১৩৫৯ ১৮ আগস্ট ১৯৫৩॥১ ভাদ্র ১৬৬০ २१ काञ्चाति ১৯৫०॥১० भाष ১०৫৯ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫ থাবে মাঘ ১৩৫৯ ১৩ অক্টোবর ১৯৫৩//২৬ আখিন ১৩৬• ২১ এপ্রিল ১৯৫ খাদ বৈশাখ ১৩৬০

শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীস্থালকুমার দে
শ্রীস্থাতিকুমার চট্টোপাধ্যার
শ্রীক্ষিতীক্রনাথ মজুমদার
শ্রীনালরতন ধর
মেঘনাদ সাহা
শ্রীসত্যেক্তনাথ বস্থ

৭ এপ্রিল ১৯৫০।২৪ চৈত্র ১৩৫৯
১৬ জুন ১৯৫০।২ আবাঢ় ১৩৫০
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫০।১২ আশিন ১৩৬০
১০ মার্চ ১৯৫০।২৬ ফান্তন ১৩৫৯
৫ মে ১৯৫০।২২ বৈশাথ ১৩৬০
২৪ ফেব্রুরারি ১৯৫০।১২ ফান্তন ১৩৫৯
১৯ মে ১৯৫৫।৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

দেশ

শ্রীনন্দলাল বস্থ অপর দুইটি জীবনকথা শ্রীবিধানচন্দ্র রাম্ন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাম এই বইতে প্রথম মৃদ্রিত হল- २৮ निष्डम् র ১৯৫०॥ ১२ অগ্রহায়ণ ১৩৬०

## গ্রীনন্দলাল বস্থ



215 100 121351 23 mm-2011 mmone sin salen yene s one yene 7252 829-1

## শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বইখানি পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আপনার পূর্বে এই বিষয়টি কোনও সাহিত্যিকের মনে স্থানই পায় নাই। আপনিই এ বিষয়ে প্রথম ও অগ্রণী; তাই মনে হয়, আপনি চিরম্মরণীয় ও সম্মানার্ছ হয়ে থাকবেন।

## শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

পুস্তকথানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি উপযুক্ত সময়েই
উপযুক্ত পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং বিশেষ উপযুক্ত কার্যে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন। পুস্তকথানি সর্বাঙ্গস্থানর হইয়াছে। আমার নিকট হইতেই
অনেকে এই পুস্তকথানি লইয়া ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং
দুই-ভিন জনে ক্রয়ও করিয়াছেন। ইহাতে আশা করি, এই পুস্তকের
বৃহ্ব প্রচার হইবে।

## শীকৃতি

বসন্তর্গন রায় বিশ্বরতের ছবি তাঁর পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ রায়ের সৌজ্যে প্রাপ্ত; শ্রীরাজ্যশেষর বহুর চিত্র শ্রীগোরীশংকর ভট্টাচার্ব গৃহীত; হ্বরেক্রনাথ দাশগুপ্তের ছবি তাঁর পুত্র শ্রীভভচারী দাশগুপ্তের সৌজ্যে প্রাপ্ত; শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ্যের ছবি কাশীর শ্রীহ্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সৌজ্যে প্রাপ্ত; শ্রীনীলরতন গরের ছবি শ্রীশিবেক্তপ্রসাদ দের সৌজ্যে প্রাপ্ত; তাঁদাস ভট্টাচার্য খ্যায়ন্তর্কতীর্ম, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাগ্রায় ও শ্রীকিতীক্রনাথ মজুমদারের চিত্র লেক্ক কর্তৃক গৃহীত; অখ্যান্ত চিত্র আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার কর্তৃক গৃহীত। শ্রীনন্দলাল বহুর চিত্রের ব্রক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজ্যে প্রাপ্ত। বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপায়ারের চিত্রের ক্ষক প্রবাসীর সৌজ্যে প্রাপ্ত। বেশির ভাগ ব্রক শ্রীঅশোককুমার সরকাচরের সৌজ্যে প্রাপ্ত।